# বাংলা দেশের ইতিহাস

ষিতীয় খণ্ড

[মধ্যযুগ ]

ভারততত্ত্ব-ভাস্কর

জীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পিএইচ্-ডি সম্পাদিত

জনারেন প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১১৯. ধর্মতলা ক্লীট : কলিকাতা -২৩

## শ্রেকাশক: শ্রীসুরজিংচক্র দাস জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাপ্ত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১১৯, ধর্মতলা স্টীট, কলিকাভা-১৩

প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৭৩ ু কুড়ি টাকা

গ্রীনুবেজ প্রেস, ১৮৬/১ আচার্য প্রকৃত্তজ্ঞ কোড, কলিকাড়া-৪ হইতে শ্রীহীরেজনাথ বন্ধোপাধায় কর্তৃক মুক্তিছে।

# वाश्वा (म् ( व ३ छिश म

[ মধ্যযুগ ]

#### লেখকরুল :

ভ: রমেশচন্দ্র মজ্মদার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি
ভ: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোগাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট
অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, এম-এ
ভ: অমরনাথ লাহিড়ী, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

# ভূমিকা

মালদহ-নিবাসী রক্ষনীকান্ত চক্রবর্তী সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের মধ্যমুগের ইভিহাস রচনা করেন। কিন্তু তৎপ্রণীত 'গৌড়ের ইভিহাস' সেকালে পুব মূল্যবান বলিয়া' বিবেচিত হইলেও ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসমত প্রণালীতে লিখিত ইভিহাস বলিয়া গণ্য করা বায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ১৩২৪ সনে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার ইভিহাস—দ্বিতীয় ভাগ' এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ। ইহার ৩১ বৎসর পরে ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তন্ত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় মধ্যযুগের বাংলার ইভিহাস প্রবীণ ঐভিহাসিক স্থার ষত্তনাথ সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (History of Bengal, Volume II, 1948)। কিন্তু এই ঘূইবানি গ্রন্থেই কেবল রাজনীতিক ইভিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাখালদাসের প্রন্থে "হৈতক্রদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্য" নামে একটি পরিচ্ছেনে আছে, কিন্তু অন্তান্ত সকল পরিচ্ছেনেই কেবল রাজনীতিক ইভিহাসই আলোচিত হইয়াছে। প্রীমূখময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইভিহাসের ছুশো বছর: স্বাধীন স্থলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী:)' নামে একটি ইভিহাসগ্রন্থ লিধিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থখানিও প্রধানত রাজনীতিক ইভিহাস।

একুল বংসর পূর্বে মংসম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিভালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইভিহাস—প্রথমতাগ, (History of Bengal, Vol. I, 1943) অবলয়নে খ্ব সংক্রিপ্ত আকারে 'বাংলাদেশের ইভিহাস' লিখিয়াছিলাম। ইংরেজী বইয়ের অন্থকরণে এই বাংলা প্রস্থেও রাজনীতিক ও লাংস্কৃতিক উভয়বিধ ইভিহাসের আলোচনা ছিল। এই প্রস্থের এ বাবং চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এই শ্রেণীর ইভিহাসের অনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা স্টিত করে—এই ধারণার বন্ধুতী হইয়া আমার পরম স্লেগ্লাক ভূতপূর্ব ছাত্র এবং পূর্বোক্ত 'বাংলাদেশের ইভিহাসের' প্রকাশক শ্রীমান স্থরেশ্চন্ত লাস, এম. এ. আমাকে একথানি পূর্বাল মধ্যাক্তির ক্রহ্ণমনে করিয়া আমি নিবৃত্ত ছাত্রাধ করে। কিন্ত এই গ্রন্থ লেখা অফিন্তির ক্রহ্ণমনে করিয়া আমি নিবৃত্ত ছই। ঢাকা বিশ্ববিভালয় হইতে প্রকাশিক ইভিহাস উভয়ই সালোচিভ

হইয়াছিল— হতরাং মোটাম্টি ঐতিহাসিক উপকরণগুলি সকলই সহজ্ঞলভা ছিল।
কিন্তু মধাযুগের রাজনীতিক ইতিহাস থাকিলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ যাবৎ
লিখিত হয় নাই। অতএব তাহা আগাগোড়াই নৃতন করিয়া অফুলীলন করিতে
হইবে। আমার পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্যে হতক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত
নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। কিন্তু শ্রীমান হ্রেলের নির্বন্ধাতিশয়ে এবং
ফুইজন সহযোগী সাগ্রহে আংশিক দায়িজভার গ্রহণ করায় আমি এই কার্বে
শ্রেবৃত্ত হইয়াছি। একজন আমার ভূতপ্র ছাত্র অধ্যাপক ভাজ্ঞার হ্রেলেচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর একজন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীহুথময় মুগোপাধ্যায়।
ইহাদের সহায়তার জন্ম আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্তমানকালে বাংলাদেশের—তথা ভারতের মধ্যযুগের সংস্কৃতি বা সমাজের ইতিহাদ লেথা খ্বই কঠিন। কারণ এ বিষয়ে নানা প্রকার বন্ধমূল ধারণা ও সংস্থারের প্রভাবে ঐতিহাসিক সভ্য উপলব্ধি করা ত্বংসাধ্য হইয়াছে। এই শতকের গোড়ার দিকে ভারতের মৃক্তি-দংগ্রামে যাহাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে, সেই উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজনীতিকেরা হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে কন্তকগুলি।লম্পূর্ণ নৃতন "ভথ্য" প্রচার করিয়াছেন। গত ৫০।৬০ বংসর যাবৎ ইহাদের পুন: পুন: প্রচারের ফলে এ বিষয়ে কতকগুলি বাধা গৎ বা বুলি অনেকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে ষেটি সর্বাপেকা গুরুতর—অপচ ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত—৩৩৪-৩৫০ পৃষ্ঠায় তাহার আলোচনা করিয়াছি। ইহার সারমর্ম এই যে ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি লোপ পাইয়াছে এবং মধাযুগে মৃসলিম সংস্কৃতির সহিত সমল্বয়ের ফলে এমন এক সম্পূর্ণ নৃতন সংস্কৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে। মুসলমানেরা অবশ্র ইহা স্বীকার করেন না এবং ইসলামীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই পাকিস্তা**ন** প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকাশ্তে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে 'হিন্দু-সংস্কৃতি' এই কথাটি এবং ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটি উল্লেখ করিলেই তাহা সংকীর্ণ অহুদার শাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়। মধ্যমূগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা এই মডের সমর্থন করে কিনা তাহার কোনরূপ আলোচনা না করিবাই কেবল মাত্র বর্তমান রাজনীতিক তাগিদে এই দক বুলি বা বাঁধা গৎ ঐতিহাসিক সভা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একজন সর্বজনমান্ত রাজনৈভিক নেভা বলিরাছেন যে আংলো-ক্সাক্ষন, জুট, ডেন ও নর্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির lji.

মিলনে বেমন ইংরেজ জাতির উদ্ভব হইয়াছে, ঠিক দেইরূপে হিন্দু-মুস্লমান একেবারে মিলিয়া (coalesced) একটি ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে। আদর্শ হিসাবে ইছা বে সম্পূর্ণ কাম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিছ ইহা কতদ্র ঐতিহাসিক সত্য, তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই জয়ই এই প্রসম্ভূটি এই প্রস্থে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে বিচারের ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা অনেকেই হয়ত প্রহণ করিবেন না। কিছ "বাদে বাদে জায়তে তর্বোধং" এই নীতিবাক্য অরণ করিয়া আমি যাহা প্রকৃত সত্য বলিয়া ব্রিয়াছি, তাহা অসঙ্গোচে ব্যক্ত করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে ২১ বংসর পূর্বে আচার্য যত্ননাথ সরকার বর্ধমান সাহিত্য সন্মিলনের ইতিহাস-শাথার সভাপতির ভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্ছিং উদ্ধৃত করিতেছি:

"সত্য প্রিয়ই হউক আব অপ্রিয়ই হউক, শাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। শামার স্বদেশগৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে জ্রক্ষেপ করিব না। সভ্য প্রচার করিবার জন্ম, সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব। কিছু তব্ও সত্যকে শুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা"।

এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাথিয়া, হিন্দু-মুনলমানের সংস্কৃতির সমন্বর দহক্ষে হাহা লিথিয়াছি (৩০৪-৩৫ • পৃষ্ঠা), তাহা অনেকেরই মনংপুত হইবে না ইহা জানি। তাঁহাদের মধ্যে বাহারা ইহার ঐতিহাদিক সত্য ত্বীকার করেন, তাঁহারাও বলিবেন বে এরপ সত্য প্রচারে হিন্দু-মুনলমানের মিলন ও জাতীয় একীকরণের (National integration) বাধা জানিবে। একথা আমি মানি না। মধ্যযুগের ইতিহাস বিকৃত করিয়া করিত হিন্দু-মুনলমানের প্রাত্তভাব ও উভয় সংস্কৃতির সমন্বরের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইলেই ঐ উন্দেশ্ত দিন্ধ হইবে না। সত্যের দৃদ্ধ প্রতরময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া কাল্পনিক মনোহর কাহিনীর বালুকার স্কুণের উপর প্রইরণ মিলন-দৌধ প্রস্তুত করিবার প্রয়াস যে কিরূপ বার্থ হয় পাকিন্তান তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমধ্য সম্বন্ধ আমি বাহা লিখিরাছি—রাজনীতিক মলের বাহিরে অনেকেই তাহার সমর্থন করেন—কিন্ত প্রকাক্তে বলিতে সাহস করেন না। তবে সম্প্রতি ইহার একটি ব্যতিক্রম মেখিরা স্থবী হইয়াছি। এই এব্যের বে অংশে ছিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির সমস্বর সম্বন্ধে আলোছনা করিয়াছ তাহা মৃদ্ধিত হইবার পরে প্রাসিদ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মৃক্তবা আলীর একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। 'বড়বাৰু' নামক গ্রন্থে চারি মাস পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু ও মৃসলমান উভন্ন সম্প্রদায়ই বে কিন্ধণ নিষ্ঠার সহিত পরম্পরের সংস্কৃতির সহিত কোনওরপ পরিচন্ন স্থাপন করিতে বিমৃথ ছিল, আলী সাহেব তাঁহার স্ক্রাবসিদ্ধ ব্যক্তপ্রধান সরস রচনান্ন তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:

"বড়দর্শননির্মাতা আর মনীধীগণের ঐতিহ্গাবিত পুত্রপৌজেরা মৃদলমান-আগমনের পর সাত শত বংসর ধরে আপন আপন চতুম্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্যবর্তী গ্রামের মাদ্রাদায় ঐ দাত শত বংদর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতনিজম্ তথা কিন্দী, ফারাবী, বৃআলীসিনা (লাভিনে আভিসেনা), অল গঙ্জালী (লাতিনে অল-গাজেল), আবৃকশ্দ্ (লাতিনে আভেরদ ) ইত্যাদি মনীধীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো আরিন্ততলের দর্শনচর্চায় দোৎসাহে দানন্দে জীবন কাটালেন তিনি এক বারের তরেও দন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিদের চর্চা হচ্ছে। ···এবং সবচেয়ে পরমাশ্র্র্য, তিনি যে চরক স্কল্লতের আরবী অত্বাদে পুষ্ট বৃমালী সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র-- আপন মাস্ত্রাসায় পড়াচ্ছেন, স্থলতান বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ করছেন, দেই চরক-অঞ্চতের মূল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে তারই সন্ধান তিনি পেলেন না। ....পকান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। · · · · · গ্রীচৈতন্ত্র-নেব নাকি ইসলামের সঙ্গে স্থপরিচিত ছিলেন ---- কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শান্ত্রীয় সম্মেলন করার<sup>াঁ</sup>চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে थ्वरम्बर १४ (थरक नवरयोवरान १४ निष्य यावात । ١٠٠٠٠ मूनलमान (य-छ्यान-विद्धान ধর্মদর্শন সল্বে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যস্ত মন্বোল-জর্জরিত ইরান-তুরান দৃত্ত সহস্ত কৰি পণ্ডিত ধৰ্মজ্ঞ দাৰ্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজ্যভায় আপন

১ এই গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠান্ত আমিও এই মত বাক্ত করিয়াছি।

আপন কবিদ্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রক্ত পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান্ হন নি। · · · · · হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো ধোগস্ত্র স্থাপিত হয় নি।"

দৈয়দ মুজতবা আলীর এই উক্তি আমি আমার মতের সমর্থক প্রমাণ স্থরূপ উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু একদিকে বেমন রাজনীতির প্রভাবে হিন্দ্-মুসলমানের সংস্কৃতির মধ্যে একটি কাল্পনিক মিলনক্ষেত্রের স্পষ্ট হইয়াছে, তেমনি একজন মুসলমান লাহিত্যিকের মানসিক অন্থভৃতি বে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে ইহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক আলোচনার দারা আমি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা রাজনীতিক বাঁধা বুলির অপেকা এই সাহিত্যিক অন্থভৃতিরই বেশি সমর্থন করে। আমার মত যে অলান্থ এ কথা বলি না। কিন্তু প্রচলিত মতই যে সত্য তাহাও স্বীকার করি না। বিষয়টি লইয়া নিরপেক্ষতাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করা প্রয়োজন—এবং এই গ্রন্থে আমি কেবলনাত্র তাহাই চেই। করিয়াছি। আচার্য যত্ত্বনাথ ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অন্থল্যক করিয়া চলিলে হয়ত প্রকৃত সত্যের সন্ধান মিলিবে। এই গ্রন্থ যদি সেই বিষয়ে সাহায্য করে তাহা হইলেই আমার প্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থের 'শির্ম' অধ্যার প্রণয়নে শ্রীযুক্ত অমিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের প্রণীত 'বাঁকুড়ার মন্দির' হুইতে বছ দাহায্য পাইরাছি। তিনি অনেকগুলি চিত্রের ফটোও দিয়াছেন। এইজন্ম তাঁহার প্রতি আমার ক্লতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টও বছ চিত্রের ফটো দিয়াছেন—ইহার জন্ম ক্লতজ্ঞতা ও ধন্মবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। স্থানাস্করে কোন্ ফটোগুলি কাহার নিকট হুইতে প্রাপ্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

মধ্যব্বের বাংলার ম্ললমানদের শিল্প লক্ষে ঢাকা হইতে প্রকাশিত এ. এচ. দানীর গ্রন্থ হইতে বহু লাহাষ্য পাইরাছি। এই গ্রন্থে ম্ললমানগণের বহুলংখ্যক লোধের বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র আছে। হিন্দুদের শিল্প লহ্ম এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ নাই—এবং হিন্দু মন্দিরগুলির চিত্র লহক্ষণভা নিছে। এই কারণে শিল্পের উৎকর্ব হিলাবে ম্ললমান লোধগুলি অধিকতর ম্লাবান হইলেও হিন্দু মন্দিরের চিত্রগুলি বেশী সংখ্যার এই গ্রন্থে সন্থিবিষ্ট হইরাছে।

পূৰ্বেই বলিয়াছি যে মধ্যমূলের বাংলার সর্বাদ্ধীণ ইভিহাস ইভিপূর্বে লিখিড

ছয় নাই। স্তরাং আশা করি এ বিষয়ে এই প্রথম প্রয়াস বহু দোষক্রটি সন্ত্রেও পাঠকদের সহাযুজ্তি লাভ করিবে।

মধ্যযুগের ইতিহাসের আকর-গ্রহগুলিতে দাধারণত হিজরী অব্ধ ব্যবহৃত হুইয়াছে। পাঠকগণের হৃবিধার জন্ম এই অব্ধগুলির দমকালীন খ্রীষ্টীয় অব্বের তারিধদমূহ পরিশিষ্টে দেওয়া হুইয়াছে।

মধার্গে বাংলাদেশে মৃদলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরেও বহুকাল পর্যন্ত করেকটি আধীন হিন্দুরাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরা এবং কামতা-কোচবিহার এই হুই রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক কালে এ হুরেরই আয়তন বেশ বিস্তৃত ছিল। উভয় রাজ্যেই শাসন কার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হুইত এবং বাংলা সাহিত্যের প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল—হিন্দু ধর্মের প্রাধান্তও অব্যাহত ছিল। ত্রিপুরার রাজকীয় মূজায় বাংলা অক্ষরে রাজা ও রাণী এবং তাহাদের ইপ্ত দেবতার নাম লিখিত হুইত। মধ্যমুগ্নে হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধীনতার প্রতীক অরূপ বাংলার ইতিহামো এই ছুই রাজ্যের বিশিষ্ট হ্যান আছে। এই জন্ম পরিশিষ্টে এই তুই রাজ্য সম্বন্ধে পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভক্তর অমরনাথ লাহিড়ী কোচবিহারের ও ত্রিপুরার মৃদ্রোর বিবরণী ও চিত্র সংযোজন করিয়াছেন এজন্ত আমি তাহাকে আন্তরিক পঞ্চানাইতিছি।

৪নংবিপিন পাল রোজ কলিকাতা ২৬ **बीत्रामहत्म मञ्जूमणाङ्ग** 

# সূচীপত্ৰ

| প্রাথম পরিচেছ্দ                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| বাংলায় মৃদলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা                    | >              |
| [লেধক ইাহ্থমন মুখোপাখান ]                            |                |
| দ্বিতীয় পরিচেছদ                                     |                |
| বাংলায় মৃদলমান রাজ্যের বিস্তার                      | 56             |
| [ লেখক— শীস্থ্যন মুখোপাধ্যার ]                       |                |
| ভৃতীয় পরিচ্ছেদ                                      |                |
| বাংলার স্বাধীন স্থলতানগণ—ইলিয়াস শাহী বংশ            | 95             |
| [ লেখক — শ্ৰীকৃথময় মূখোপাধ্যায় ]                   |                |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ                                      |                |
| রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশ                               | 86             |
| [ লেধক—-শ্রীস্থনর স্থোপাধ্যার }                      |                |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ                                       |                |
| মাহ ্মৃদ শাহী বংশ ও হাব <b>ী রাজ</b> স্ব             | t w            |
| [ লেধকশ্ৰীহুখনর মুধোপাধান ]                          |                |
| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ                                        |                |
| হোদেন শাহী বংশ                                       | 18             |
| বাংলার মৃদলিম রাজত্বের প্রথম যুগের রাজ্যশাসনব্যবস্থা | 5• <b>&gt;</b> |
| ( ১২০৪-১ <b>৫৩</b> ৮ <b>এ: )</b>                     |                |
| [ লেণক—শ্ৰীস্থনম মুখোপাধাার ]                        |                |
| সপ্তম পরিচেছদ                                        |                |
| ত্মায়্ন ও আফগান রাজত্ব                              | 228            |
| [ লেথক—-শ্রীস্থমর মুখোপাধার ]                        |                |
| অষ্টম পরিচ্ছেদ                                       |                |
| ম্ঘল ('মোগল') যুগ                                    | 7.005          |
| [ लिथक—७: संस्थानस्य मसूमलात ]                       |                |
| নবম পরিচ্ছেদ                                         |                |
| নবাৰী আমল                                            | 580            |
| [ লেখক—ড: ব্দেশচনা মনুষ্ণার ]                        |                |

| দশম পরিচ্ছেদ                                                                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| भूमिम यूर्शत উख्तार्थत तोकानामनवावस्य<br>[ तावक—७: त्रामनक्त मक्षमात्र ]                                                          | <b>₹</b> 5 <b>%</b> |
| একাদশ পরিচ্ছেদ                                                                                                                    | ২২ <i>৭</i>         |
| <b>অর্থ নৈতিক অবস্থা</b><br>[লেথক — ডঃ রমেশচন্দ্র মজ্মদার ]                                                                       | ***                 |
| দ্বাদশ পরিচ্ছেদ                                                                                                                   | 202                 |
| ধর্ম ও সমাজ<br>[লেথক—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার<br>২০০ পৃগ্রা হইতে ২০৮ পৃষ্ঠার ১৩ ছত্ত পর্বস্ত<br>লেথক—ডঃ স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় ] | 282                 |
| ক্সয়োদশ পরিচ্ছেদ                                                                                                                 |                     |
| সংস্কৃত সাহিত্য<br>[ লেধৰ—ডঃ হুরেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যার ]                                                                           | 963                 |
| চতুর্দশ পরিচ্ছেদ                                                                                                                  |                     |
| বাংলা সাহিত্য                                                                                                                     | ৩৭৩                 |
| [লেখক — শ্রীত্থময় মুখোপাখ্যায় ]                                                                                                 |                     |
| চতুর্বল পরিচেছদের পরিণিষ্ট<br>প্রাচীন বার্হলা গুটি<br>[লেখক—ডঃ ংক্লেচন্দ্র মজ্মদার ]                                              | 88¢                 |
| भक्कम् भविष्टम्                                                                                                                   |                     |
| শিল্প<br>[লেখক—ডঃ রহমশচক্র মজুমদার ]                                                                                              | 800                 |
| পরিশিষ্ট<br>কোচবিহার ও ত্রিপুরা                                                                                                   | 8 91                |
| [ लिथक— ७: वरमण्डल मेळ्नाति ]                                                                                                     | 822                 |
| (काठविद्यादात्र मूखा                                                                                                              | 878                 |
| ত্তিপুৱারাজ্যের মূক্তা<br>[ নেধক—ড: অসমনাধ লাছিড়ীবু]                                                                             |                     |
| वारकात यम्बान, भागक्ष न्वावरम्य कानायुक्तानक जानिक                                                                                | 1 600               |
| [ (जवक-क्षेत्र्यम्य मृत्यानाविष्ठि ]<br>डाइनकी                                                                                    | 4.4                 |
| হিল্পী সন্তু এটাকের তুলনাষ্লক ভালিকা                                                                                              | 628                 |
| बिर् <b>मिका</b> ै                                                                                                                | 657                 |

# চিত্ৰ-সূচি

```
আদিনা মদজিদ (পাণ্ডুয়া)—সাধারণ দৃশ্য
۱ د
    আদিনা মদজিদ—বাদশাহ-কা-তক্ত
٦ ١
   আদিনা মসজিদ—বড় মিহুরাব
· 1
   আদিনা মুসজিদ—বড় মিহ্রাবের কারুকার্য
8 1
   আদিনা মসজিদ—ছোট মিহ্রাবের ইউকনিমিত কারুকার্য
   একলাথী সমাধি-ভবন ( পাওুয়া )
હા
   নজন মুসজিদ (গৌড)
9 1
৮। নত্তন মসজিদ (গৌড়) — পার্শের দুখ্য
৯। নত্তন মসজিদ (গোড়)—অভ্যন্তরের দৃষ্টা
১০। তাঁতিপাড়। মসজিদ (গৌড)
১১। বারত্বারী মসজিদ (গৌড়)
১২। কদম রসুল (গৌড়)
১৩। কুতুবশাহী মসজিদ (পাণ্ডুয়া)
১৪। কুতুবশাহী মসজিদ (পাণ্ডুয়া)
১৫। দাখিল দরওয়াজা (গৌড়)
১৬। দাখিল দরওয়াজা (গৌড়)
১৭। গুমতি দরওয়াজা (গৌড়)
১৮। গুমতি দরওয়াজা (গৌড)
১৯। ফিরোজ মিনার (গৌড)
২০। সিদ্ধেশ্বর মন্দির (বছলাডা)
     হাডমাসডার মন্দির
231
২২। ধরাপাটের মন্দির
২৩ ৷ বাঁশবেডিয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির
২৪। পাটপুরের মন্দির
 ২৫। জোড়বাংলা মন্দির (বিষ্ণুপুর)
 ২৬। লালজীর মন্দির (বিষ্ণুপুর)
```

```
কালাটাদ মন্দির ( বিঞুপুব )
291
২৮। রাধাশ্রামের মন্দির (বিঞ্পুর)
     রাধাবিনোদ মন্দির (বিশ্বপুর)
२२ ।
     নন্দত্লালের মন্দিব ( বিযুগপুর )
O0 |
৩১। মদনমোহন মন্দির (বিয়ঃপুর)
      মুরলী:মাহন মন্দির ( িখুঃপুর )
৩২ |
     জোডা মন্দির (বিব্যুপ্র)
७७|
      রাধামাধ্বের মন্দির (বিক্রপুব)
©8 |
৩৫। স্থামবায়ের মন্দির (বিশ্বপুর)
     গোকুলচাঁদের মন্দির
৩৬ |
     মল্লেশ্বরের মন্দির (বিশ্বুংপুর)
<u>۹ ۱</u>
     রাসমঞ্চ (বিফুপুর)
৩৮ |
     ইফকনিমিত রথ (রাধারগাবিন্দ মন্দির, বিঝুপুব)
্চ |
৪০। ছুর্গ তোবণ (বিষ্যুধ্র )
৪১। রামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)
৪২। রামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)—বাহিরের কারুকার্য
৪৩। রন্দাবনচক্রের মন্দির (গুপ্তিপাডা)
৪৪ ৷ ক্ষাচন্দের মন্দির (গুপিগাড়া)
৪৫। আনন্দ ভৈরবের মন্দির (সোমড়া সুখড়িয়া)
৪৫ ক। সোমড়। সুখড়িয়ার আনন্টভরবীর মন্দিরের ভাষ্ক্য
৪৬। কাস্ত্রনগরের মন্দির (দিনাজপুর)
৪৭। রেখ দেউল (বান্দা)
৪৮। ১ ও ২নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর)
৪৯ ক। শিকার দৃশ্য-জোড়াবাংলার মন্দির ( বিষ্ণুপুর)
৪৯ খ। টিয়াপাখী — শ্রীধর মন্দির
৪৯ গ। হংসলতা — মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৫০ ক। রাসলীলা ( বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের ভাস্কর্য )
৫০খ। নৌকাবিলাস—( বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য)
     বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্কার
```

#### ( 1100)

৫২ ক। বাঁকুডার মন্দিরেব গোডামাটিব ভাঙ্কর

৫২ খ। বাঁকুডার মন্দিরের ভাদ্ধ্র

৫৩। যুদ্ধচিত্র—জোড়াবাংলা মন্দির ( বিঞ্পুর )

৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ ত্রিবেণী হিন্দু মন্দিরের ফলক

৫৯। কাঠ খোদাইয়ের নিদর্শন (বাঁকুড়া)

#### মানচিত্র

- ১। মধাযুগে কোচবিহার রাজা
- ২। মধাযুগে ত্রিপুরা রাজা
- ৩। মধাযুগে কামতা রাজা

# মুদ্রা-চিত্র

- ১। কোচবিহারের মূদ্রা
- ২। তিপুরার মুদ্রা

#### ॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতি ॥

চিত্র-স্কির ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ৯১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক চিত্রের ফটো ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সংস্থা (পর্বাঞ্চল) এবং ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৫ক, ৪৯ক, খ, গ, ৫০ক. খ, ৫১, ৫২ক, খ, ৫৩ ও ৫৯ সংখ্যক চিত্রের ফটো শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা

#### ১। ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দিতীয় যুদ্দে বিজয়ী হইয়া মৃহদ্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম আর্যাবর্তে মৃদলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেন। তাহার মাত্র কয়েক বংসর পরে গর্মদীরের অধিবাদী অদমদাহদী ভাগ্যান্থেষী ইথতিয়াক্ষদীন মৃহদ্মদ বথতিয়ার থিলজী অতর্কিতভাবে পূর্ব ভারতে অভিযান চালাইয়া প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং পরে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেকাংশ জয় করিয়া এই অঞ্চলে প্রথম মৃদলিম অধিকার স্থাপন করিলেন। বথতিয়ার প্রথমে "নোদীয়হ্" অর্থাৎ নদীয় (নবদ্বীপ) এবং পরে "লথনোতি" অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী বা গৌড জয় করেন। মীনহাজ-ই-সিরাজের "তবকাং-ই-নাসিরী" গ্রন্থে বথতিয়ারের নবদ্বীপ জয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ঐ বিবরণের সংক্ষিপ্তদার দেওয়া ইইয়াছে এবং তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বথতিয়াবের নবদ্বীপ বিজয় তথা বাংলাদেশে প্রথম ম্দলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা কোন্ বংসরে হইয়ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মীনহাজ-ই-সিরাজ লিথিয়াছেন যে বিহার ত্র্য অর্প্রাং ওনন্তপুরী বিহার ধ্বংস করার অব্যবহিত পরে বথতিয়ার বদায়ুনে গিয়া কুংবৃদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাং করেন এবং তাঁহাকে নানা উপটোকন দিয়া প্রতিদানে তাঁহার নিকট হইতে খিলাং লাভ করেন; কুংবৃদ্দীনের কাছ হইতে ফিরিয়া বর্থতিয়ার আবার বিহার অভিম্থে অভিযান করেন এবং ইহার পরের বংসর তিনি "নোদীয়হ্" আক্রমণ করিয়া জয় করেন। কুংবৃদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীব 'তাজ-উলমানির' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১২০৩ খ্রীষ্টান্দের মার্চ মানে কুংবৃদ্দীন কালিঞ্জর ত্র্য জয় করেন, এবং কালিঞ্জর হইতে তিনি সরাসরি বদায়ুনে চলিয়া আসেন; তাঁহার বদায়ুনে আগমনের পরেই "ইথতিয়ায়দ্দীন মৃহম্মদ বথতিয়ার উদন্দ-বিহার (অর্থাৎ ওদন্তপুরী বিহার) হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন" এবং তাঁহাকে কুড়িটি হাতী, নানারকমের রয় ও বহু অর্থ উপটোকন

স্বরূপ দিলেন। স্থতরাং বথতিয়ার ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরের বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করাই সঙ্গত।

"নোদীয়হ্" জয়ের পরে মীনহাজ-ই-দিরাজের মতে "নোদীয়হ্" ও "লথনৌতি" জয়ের পরে বথতিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।
কিন্তু বধতিয়ারের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বংসর পর পর্যস্ত বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর) বাংলার মুসলিম শক্তির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল।

নদীয়া ও লথনোতি জয়ের পরে বথতিয়াব একটি রাজ্যের কার্যত স্বাধীন অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু মনে হাথিতে হইবে যে বথতিয়ার বাংলা দেশের অধিকাংশই জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পরেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণদেনের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, লক্ষ্মণদেন যে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্বেও জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশধররা এবং দেব বংশের রাজারা পূর্ববন্ধ শাসন করিয়াছিলেন। ১২৬০ গ্রীষ্টাব্দে মীনহাজ-ই-দিরাজ তাঁহার 'তবকাৎ-ই-নাদিরী' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। তিনি লিথিয়াছেন যে তথনও পর্যন্ত লক্ষ্মণদেনের বংশধররা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দেও মধুদেন নামে একজন রাজার রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে মুসলমানরা পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করিতে পারেন নাই। দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চলও মুদলমানদের দারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজিত হয় নাই। স্থতরাং বথতিয়ারকে 'বঙ্গবিজেতা' বলা সঙ্গত হয় না। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়া বাংলাদেশে মুদলিম শাসনের প্রথম স্চনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কীতি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম ঐতিহাসিকরাও বথতিয়ারকে 'বঙ্গবিজেতা' বলেন নাই; তাঁহারা বথতিয়ার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অধিকৃত অঞ্চলকে 'লখনৌতি রাজ্য' বলিয়াছেন, 'বাংলা রাজ্য' বলেন নাই।

বথতিয়ারের নদীয়া বিজয় হইতে হুরু করিয়া তাজুদীন অর্দলানের হাতে ইচ্ছুদ্দীন বলবন যুজবকীর পরাজয় ও পতন পর্যন্ত লখনোতি রাজ্যের ইতিহাদ একমাত্র মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' হইতে জানা যায়। নীচে এই গ্রন্থ অবলম্বনে এই সময়কার ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ হইল।

নদীয়া ও লখনৌতি বিজয়ের পরে প্রায় ছই বংসর বথতিয়ার আর কোন

অভিযানে বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অধিকৃত অঞ্চলের শাদনে মনোনিবেশ করেন। সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাঁহার সহযোগী বিভিন্ন দেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের শাদনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন হয় তুর্কী না হয় খিলজী জাতীয়। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বথতিয়ার আলী মর্দান, মৃহমাদ শিরান, হসামৃদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বথতিয়ার তাঁহার রাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্কা প্রতিষ্ঠা করিলেন। হিন্দুদের বহু মন্দির তিনি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন।

লখনীতি জয়ের প্রায় দুই বংসর পরে বথতিয়ার তিব্বত জয়ের সয়য় করিয়া অভিযানে বাহির হইলেন। লগনীতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে কোচ, মেচ ও থারু নামে তিনটি জাতির লোক বাস করিত। মেচ জাতির একজন সর্দার একবার বথতিয়ারের হাতে পড়িয়াছিল, বথতিয়ার তাহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আলী নাম রাথিয়াছিলেন। এই আলী বথতিয়ারের পথপ্রদর্শক হইল। বথতিয়ার দশ সহস্র সৈত্য লইয়া তিব্বত অভিমূথে যাত্রা করিলেন। আলী মেচ তাঁহাকে কামরূপ রাজ্যের অভ্যন্তরে বেগমতী নদীর তীরে বর্ধন নামে একটি নগরে আনিয়া হাজির করিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বথতিয়ার বেগমতীর তীরে তীরে দশ দিন গিয়া একটি পাথরের সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বারোটি থিলান ছিল। একজন তুর্কী ও একজন থিলজী আমীরকে সেতু পাহারা দিবার জক্ত রাথিয়া বথতিয়ার অবশিষ্ট সৈত্য লইয়া সেতু পার হইলেন।

এদিকে কামরূপের রাজা বথতিয়ারকে দৃত্মুথে জানাইলেন ষে ঐ সময় তিব্বত আক্রমণের উপযুক্ত নয়; পরের বংসর যদি বথতিয়ার তিব্বত আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনিও তাঁহার সৈল্লবাহিনী লইয়া ঐ অভিযানে যোগ দিবেন। বথতিয়ার কামরূপরাজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। পূর্বোক্ত সেতৃটি পার হইবার পর বথতিয়ার পনেরো দিন পার্বত্য পথে চলিয়া ষোড়শ দিবদে এক উপত্যকায় পৌছিলেন এবং সেখানে লুঠন হক্ত করিলেন; এই স্থানে একটি তুর্ভেগ্ত তুর্গ ছিল। এই তুর্গ ও তাহার আশপাশ হইতে অনেক সৈল্প বাহির হইয়া বথতিয়ারের সৈল্পদলকে আক্রমণ

করিল। ইহাদের কয়েকজন বথতিয়ারের বাহিনীর হাতে বন্দী হইল। তাহাদের কাছে বথতিয়ার জানিতে পারিলেন যে ঐ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে করমপত্তন বা করারপত্তন নামে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার অখারোহী সৈন্ত আছে। ইহা শুনিয়া বথতিয়ার আর অগ্রসর হইতে দাহদ করিলেন না।

কিন্তু প্রত্যাবর্তন করাও তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না। তাঁহার শত্রুপক্ষ ব্র এলাকার সমস্ত লোকজন সরাইয়া যাবতীয় খাদ্যশস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বথতিয়ারের সৈত্যেরা তথন নিজেদের ঘোড়াগুলির মাংস খাইতে লাগিল। এইভাবে অশেষ কট্ট সহু করিয়া বথতিয়ার কোন রকমে কামরূপে পৌছিলেন।

কিন্তু কামরূপে পৌছিয়া বথতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত সেতুটির ছুইটি খিলান ভাঙা; যে তুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহারা দিতে রাথিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা বিবাদ করিয়া ঐ স্থান ছাড়িয়া গিয়াছিল, ইত্যবসরে কামরূপের লোকেরা আবাসিয়া এই চুইটি থিলান ভাঙিয়া দেয়। বথতিয়ার তথন নদীর তীরে তাঁবু ফেলিয়া নদী পার হইবার জন্ম নৌকা ও ভেলা নির্মাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছ সে চেষ্টা সফল হইল না। তথন বথতিয়ার নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে **সদৈন্তে আশ্র**য় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামরূপের রাজা এই সময় বথতিয়ারের স্বপক্ষ হইতে বিপক্ষে চলিয়া গেলেন। (বোধহয় মুসলমানরা দেবমন্দিরে প্রবেশ করায় তিনি ক্রন্ধ হইয়াছিলেন।) তাঁহার সেনারা আসিয়া ঐ দেবমন্দির ঘিরিয়া ফেলিল এবং মন্দিরটির চারিদিকে বাঁশ দিয়া প্রাচীর থাড়া করিল। বথতিয়ারের সৈক্সেরা চারিদিক বন্ধ দেখিয়া মরিয়া হইয়া প্রাচীরের একদিক ভাঙিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মধ্যে হুই একজন অখারোহী অখ লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদূর গমন করিল। ভীরের লোকেরা "রাস্তা মিলিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করায় বথতিয়ারের সমস্ত সৈতা জলে নামিল। কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, তাহাতে বথতিয়ার এবং অল্প কয়েকজন অখারোহী ব্যতীত আর সকলেই ডুবিয়া মরিল। বথতিয়ার হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীদের লইয়া কোনক্রমে নদীর ওপারে পৌছিয়া আলী মেচের আত্মীয়স্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি অতিকট্টে দেবকোটে পৌছিলেন।

দেবকোটে পৌছিয়া বথতিয়ার সাংঘাতিক রকম অস্থত হইয়া পড়িলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন। (৬০২ হি: = ১২০৫-০৬ খ্রী:)
কেহ কেহ বলেন যে বথতিয়ারের অফুচর নারান-কোই-র শাসনকর্তা আলী
মর্দান তাঁহাকে হত্যা করেন। তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কাজে হাত
না দিলে হয়ত এত শীদ্র বথতিয়ারের এরূপ পরিণতি হইত না।

#### ২। ইজ্জুদীন মুহম্মদ শিরান খিলজী

ইচ্ছুদীন মুহম্মদ শিরান থিলজী ও তাঁহার ভ্রাতা আহমদ শিরান বথতিয়ার থিলজীর অমুচর ছিলেন। বথতিয়ার তিব্বত অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্বে এই ত্বই প্রতাকে লথনোর ও জাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিবাত হইতে বথতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিরান জাজনগরে ছিলেন। বথতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কথা শুনিয়া তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতিমধ্যে বথতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তথন মুহম্মদ শিরান প্রথমে নারান-কোই আক্রমণ করিয়া আলী মর্দানকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং দেবকোটে ফিরিয়া আসিয়া নিজেকে বথতিয়ারের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন । এদিকে আলী মর্দান কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে স্থলতান কুৎবৃদীন আইবকের শরণাপন্ন হইলেন। কায়েমাজ রুমী নামে কুৎবুদ্দীনের জনৈক সেনাপতি এই সময়ে অযোধ্যায় ছিলেন, তাঁহাকে কুংবৃদ্ধীন লখনীতি আক্রমণ করিতে বলিলেন। কায়েমাজ লখনৌতি রাজ্যে পৌছিয়া অনেক থিলজী আমীরকে হাত করিয়া ফেলিলেন। বথতিয়ারের বিশিষ্ট অন্তুচর, গাঙ্গুরীর জায়গীরদার হসামুদ্দীন ইউয়জ অগ্রদর হইয়া কায়েমাজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাঁহাকে দঙ্গে করিয়া দেবকোটে লইয়া গেলেন। মুহম্মদ শিরান তথন কায়েমাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া দেবকোট হইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর কায়েমাজ হদামুদ্দীনকে দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কায়েমাজ অযোধ্যায় প্রভ্যাবর্তন করিলে মুহম্মদ শিরান এবং তাঁহার দলভুক্ত খিলজী আমীররা দেবকোট আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া কায়েমাজ আবার ফিরিয়া আসিলেন। তথন তাঁহার সহিত মৃহত্মদ শিরান ও তাঁহার অন্তরদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মৃহত্মদ শিরান ও তাঁহার দলের লোকেরা পরাজিত হইয়া মক্সদা এবং সন্তোষের দিকে পলায়ন করিলেন। পলায়নের সময় তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই বিবাদের ফলে মুহম্মদ শিরান নিহত হইলেন।

#### ৩। আলী মদান ( আলাউদ্দীন )

আলী মর্দান কিছুকাল দিল্লীতেই রহিলেন। কুংবুদ্দীন আইবক যথন গজনীতে যুদ্ধ করিতে গেলেন, তথন তিনি আলী মর্দানকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। গজনীতে আলী মর্দান তুর্কীদের হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিদশায় থাকিবার পর আলী মর্দান মৃক্তি লাভ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আদিলেন। তথন কুংবুদ্দীন তাঁহাকে লখনোতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আলী মর্দান দেবকোটে আসিলে হসামৃদ্দীন ইউয়জ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং আলী মর্দান নির্বিবাদে লখনোতির শাসনভার গ্রহণ করিলেন (আ: ১২১০ খ্রীঃ)।

কুংবৃদ্ধীন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আলী মর্দান দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু কুংবৃদ্ধীন পরলোকগমন করিলে (১২১১ খ্রীঃ) আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং আলাউদ্দীন নাম লইয়া স্থলতান হইলেন। তাহার পর তিনি চারিদিকে দৈল্ল পাঠাইয়া বহু থিলজী আমীরকে বধ করিলেন। তাঁহার অত্যাচার ক্রমে ক্রমে চরমে উঠিল। তিনি বহু লোককে বধ করিলেন এবং নিরীহ দরিদ্র লোকদের তুর্দশার একশেষ করিলেন। অবশেষে তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বহু থিলজী আমীর ষড়যন্ত্র করিয়া আলী মর্দানকে হত্যা করিলেন। ইহার পর তাঁহারা হদামৃদ্দীন ইউয়জকে লগনীতির স্থলতান নির্বাচিত করিলেন। হদামৃদ্দীন ইউয়জ গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিংহাসনে বদিলেন (১২১২ খ্রীঃ)।

#### ৪। গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহ

গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহ ১৫ বংসর রাজত্ব করেন। তিনি প্রিয়দর্শন, দয়ালু প্র র্থপ্রশাণ ছিলেন। আলিম, ফকীর ও সৈয়দদের তিনি বৃত্তি দান করিতেন। দ্ব দেশ হইতেও বছ মুসলমান অর্থের প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার কাছে আসিত এবং সম্ভাই হইয়া ফিরিয়া ঘাইত। বছ মসজিদও তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

গিয়াস্থদীনের শাসনকালে দেবকোটের প্রাধান্ত হ্রাস পায় এবং লখনোতি পুরাপুরি রাজধানী হইয়া উঠে। গিয়াস্থদীনের আর একটি বিশেষ কীতি দেবকোট হইতে লখনোর বা রাজনগর (বর্তুমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত) পর্যন্ত একটি স্থদীর্ঘ উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করা। এই রাজপথটির কিছু চিচ্ন পঞ্চাশ বছর আগেও বর্তমান ছিল। গিয়াস্থদীন বসকোট বা বসনকোট নামক স্থানে একটি তুর্গও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বাগদাদের থলিফা অন্নাসিরোলেদীন ইলাহের নিকট হইতে গিয়াস্থদীন তাঁহার রাজ-মর্যাদা স্বীকারস্প্রচক পত্র আনান। গিয়াস্থদীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের কয়েকটিতে থলিফার নাম আছে।

কিন্তু ১৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পব গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহের অদৃষ্টে তুর্দিন ঘনাইয়া আদিল। দিল্লীর স্থলতান ইলতুংমিদ ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহকে দমন করিয়া লখনৌতি রাজ্য জয় করিবার জন্ম যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইলতুংমিদ বিহার হইতে লখনোতির দিকে রওনা হইলে গিয়াস্থদীন তাঁহাকে বাধা দিবার জন্ম এক নৌবাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইলতুৎমিদের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করিতে খুংবা ও পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়া এবং অনেক টাকা ও হাতী উপঢৌকন দিয়া ইলতুংমিদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইলতুংমিদ তথন ইজ্বদীন জানী নামে এক ব্যক্তিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত •করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইলতুংমিদের প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই গিয়াস্থদীন ইজ্বুদীন জানীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বিহার অধিকার করিলেন। ইজ্বুদ্দীন তথন ইলতুৎমিদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাদিরুদ্দীন মাহ্মুদের কাছে গিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন এবং তাঁহার অমুরোধে নাদিক্দীন মাহ্মুদ লখনৌতি আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে গিয়াস্থদীন ইউয়জ পূর্ববন্ধ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্ম যুদ্ধগাত্রা করিয়াছিলেন, স্থতরাং নাসিফ্দীন অনায়াসেই লখনৌতি অধিকার করিলেন। গিয়াস্থদীন এই সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং নাসিক্ষদীনের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত থিলজী আমীরের সহিত বন্দী হইলেন। অতঃপর গিয়ামুদ্দীনের প্রাণবধ করা হইল ( ১২২৭ খ্রীঃ )।

## ৫। नामिक़कीन गारमूक

গিয়াস্থান ইউয়জ শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনোতি রাজ্য সম্পূর্ণ-ভাবে দিল্লীর স্থলতানের অধীনে আদিল। দিল্লীর স্থলতান ইলতুৎমিস প্রথমে নাসিয়্ণদীন মাহ মৃদক্ষই লখনোতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। নাসিয়্ণদীন মাহ মৃদ স্থলতান গারি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনোতি অধিকার করার পর দিল্লী ও অন্যান্ত বিশিষ্ট নগরের আলিম, সৈয়দ এবং অন্যান্ত ধার্মিক রাক্তিদের কাছে বহু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিয়্পদীন অত্যন্ত যোগ্য ও নানাগুলে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ইলতুৎমিসের নিকট একবার বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে থিলাৎ আসিয়াছিল, ইলতুৎমিস তাহার মধ্য হইতে একটি থিলাৎ ও একটি লাল চন্দ্রান্তপ লখনোতিতে পুত্রের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্ত ত্রতাগ্যবশত মাত্র দেড় বৎসর লখনোতি শাসন করিবার পরেই নাসিয়্পদীন মাহ মৃদ রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ লখনোতি হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

নাগিরুদীন মাহ্মৃদ পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন করিলেও পিতার অন্থমাদনক্রমে নিজের নামে মৃদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন মৃদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

#### ৬। ইখতিয়ারুদ্দীন মালিক বলকা

নাদিকদীন মাহ মৃদের শাদনকালে হদামৃদ্দীন ইউয়জের পুত্র ইথতিয়াকদীন দৌলং শাহ-ই-বলকা আমীরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। নাদিকদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং লখনীতি রাজ্য অধিকার করিলেন। তখন ইলতুংমিদ তাঁহাকে দমন করিতে দদৈছে লখনীতি আদিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া আলাউদ্দীন জানী নামে তুর্কীস্তানের রাজবংশসম্ভূত এক ব্যক্তিকে লখনীতির শাদনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

## প। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতৎ ও আওর খান

আলাউদ্দীন জানী অল্পনি লখনোতি শাসন করিবার পরে ইলতুৎমিস কর্তৃক পদচ্যত হন এবং সৈফুদ্দীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। সৈফুদ্দীন আইবক অনেকগুলি হাতী ধরিয়া ইলতুৎমিসকে পাঠাইয়াছিলেন, এজন্ম ইলতুৎমিস তাঁহাকে 'য়গানতং' উপাধি দিয়াছিলেন। ত্ই তিন বৎসর শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতং পরলোক-গমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীতে ইলতুৎমিসও পরলোকগমন করিলেন (১২৩৬ খ্রী:)।

ইলতৃংমিদের মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হুর্বলতার স্থােগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আওর থান নামে একজন তুর্কী লথনাৈতি ও লথনাের অধিকার করিয়া বিদিলেন। বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান থানের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল এবং তুগান থান লথনােতি আক্রমণ করিলেন। লথনােতি নগর ও বসনকােট হুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তুগান থান আওর থানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ফলে লথনাের হইতে বসনকােট পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এথন তুগান থানের হস্তে আসিল।

#### ৮। তুগরল তুগান খান

তুগান থানের শাসনকালে স্থলতানা রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের সময়ে তুগান থান দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া তুগান থানকে একটি ধ্বজ ও কয়েকটি চন্দ্রাতণ উপহার দিয়াছিলেন। তুগান থান স্থলতানা রাজিয়ার নামে লথনৌতির টাকশালে মৃদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার সিংহাসনচ্যুতির পরে তুগান থান অষোধ্যা, কড়া ও মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন।

এই সময়ে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র লেথক মীনহাজ-ই-সিরাজ অথোধ্যায় ছিলেন। তুগারল তুগান থানের সহিত মীনহাজের পরিচয় হইয়াছিল। তুগান থান

মীনহাজকে বাংলাদেশে লইয়া আদেন। মীনহাজ প্রায় তিন বৎসর এদেশে ছিলেন এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

তুগান থানের শাসনকালে জাজনগরের (উড়িয়া) রাজা লথনীতি আক্রমণ করেন। উডিফ্রার শিলালিপির দাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, এই জাজনগররাজ উড়িয়ার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান খান তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পান্টা আক্রমণ চালান এবং জাজনগর অভিমুখে অভিযান করেন (১২.৪৩ **এ**টা:)। মীনহাজ-ই-সিরাজ এই অভিযানে তুগান থানের সহিত গিয়া-ছিলেন। তুগান থান জাজনগর রাজ্যের সীমাস্তে অবস্থিত কটাসিন তুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তুর্গ জয়ের পর যথন তাঁহার সৈন্তেরা বিশ্রাম ও আহারাদি করিতেছিল, তথন জাজনগররাজের দৈক্তেরা অকম্মাৎ পিছন হইতে তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগান থান পরাজিত হইয়া লথনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার হুইজন মন্ত্রী শহু লমুলুক্ আশারী ও কাজী জলালুদীন কাদানীকে দিল্লীর স্থলতান আলাউদীন মস্থদ শাহের কাছে পাঠাইয়া তাঁহার দাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আলাউদ্দীন তথন অঘোধাার শাদনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরানকে তুগান খানের সহায়তা করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে লথনোর আক্রমণ করিলেন এবং দেখানকার শাসনকর্তা ফথ্র-উল্-মূলক করিমুদীন লাগ্রিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঐ স্থান দথল করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি লথনৌতি অবরোধ করিলেন। অবরোধের ফলে তুগান থানের থূবই অস্থবিধা হইয়াছিল, কিন্তু অবরোধের দিতীয় দিনে অযোধ্যার শাসনকর্তা তমুর খান তাঁহার সৈত্যবাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। তথন জাজনগররাজ লথনৌতি পরিত্যাগ করিয়া খদেশে প্রত্যাবর্তন কবিলেন।

কিন্তু জাজনগররাজের বিদায়ের প্রায় দক্ষে দক্ষেই তুগরল তুগান খান ও তমুর খানের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। সারাদিন যুদ্ধ চলিবার পর অবশেষে দক্ষ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যন্ত হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে ভূগান খান নিজের জাবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার জাবাস ছিল নগরের প্রধান ছারের সামনে এবং দেখানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। ত্মুর খান

এই স্ববোগে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তুগান থানের আবাস আক্রমণ করিলেন। তথন তুগান থান পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাজ-ই-সিরাজকে তমুর থানের কাছে পাঠাইলেন এবং মীনহাজের দৌত্যের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত অহুসারে তমুর থান লখনৌতির অধিকার-প্রাপ্ত হইলেন এবং তুগান থান তাঁহার অহুচরবর্গ, অর্থভাগুার এবং হাতীগুলি লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। দিল্লীর তুর্বল স্থলতান আলাউদ্দীন মস্থদ শাহ তুগান থানের উপর তমুর খানের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। তুগান থান অতঃপর আউধের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

# ৯। কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরান ও জলালুদ্দীন মস্থদ জানী

তম্ব থান দিল্লীর স্থলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকারপূর্বক তুই বংসর লথনোতি।
শাসন করিয়া পরলোকগমন করিলেন (১২৪৬-৪৭ খ্রীঃ)। ঘটনাচক্রে তিনি ও
তুগরল তুগান থান একই রাত্রিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার পর
আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মস্থদ জানী বিহার ও লথনোতির শাসনকর্তা
নিষ্কু হন। ইনি "মালিক-উশ্-শর্ক" ও "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।
প্রায় চারি বংসর তিনি ঐ তুইটি প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

## ১০। ইপতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান ( মুগীসুদ্দীন যুজবক শাহ )

জলাল্দীন মস্দ জানীর পরে যিনি লখনীতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার নাম মালিক ইথতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল থান। ইনি প্রথমে আউধের শাসনকর্তা এবং পরে লখনীতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে ইনি তুইবার দিল্লীর তৎকালীন স্থলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মৃদ শাহের বিরুদ্দে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুইবারই উজীর উলুগ থান বলবনের হস্তক্ষেপের ফলে ইনি স্থলতানের মার্জনা লাভ করেন। ইহার শাসনকালে জাজনগরের সহিত লখনীতির আবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার যুদ্ধ হয়, প্রথম তুইবার জাজনগরের সৈক্তবাহিনী পরাজিত হয়, কিন্তু তৃতীয়বার ভাহারাই যুক্তবক তুগরল খানের

A.

বাহিনীকে পরাজিত করে এবং যুজবকের একটি বহুমূল্য খেতহতীকে জাজনগরের দৈল্পেরা লইয়া যায়। ইহার পরের বংসর যুজবক উমর্দন রাজ্য \* আক্রমণ করেন। অলক্ষিতভাবে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; তথন দেখানকার রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার অর্থ, হন্তী, পরিবার, অভ্যুচরবর্গ—সমস্তই যুজবকের দখলে আদিল।

উমর্দন রাজ্য জয় করিবার পর য়ুজবক খুবই গর্বিত হইয়া উঠিলেন এবং আউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্থলতান ম্গীম্বদীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আউধে এক পক্ষ কাল অবস্থান করিবার পর তিনি যথন শুনিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত, সম্রাটের সৈক্রবাহিনী অদ্রে আদিয়া পড়িয়াছে, তথন তিনি নৌকাষোগে লখনৌতিতে পলাইয়া আদিলেন। য়ুজবক স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার বিরূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

লথনৌতিতে পৌছিবার পর যুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কামরূপরাজের সৈত্যবল বেশী ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। যুজবক তথন কামরূপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ব হন্তগত করিলেন। কামরূপরাজ যুজবকের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ্দৃত পাঠাইলেন। তিনি যুজবকের সামস্ত হিসাবে কামরূপ শাসন করিতে এবং তাঁহাকে প্রতি বৎসর হস্তী ও স্বর্ণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মুব্দবক এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুজবক একটা ভূল করিয়াছিলেন। কামরূপের শশুসম্পদ থ্ব বেশী ছিল বলিয়া যুক্তবক নিজের বাহিনীর আহারের জন্ম শশু সঞ্চয় করিয়া রাথার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কামরূপের রাজা ইহার স্থযোগ লইয়া তাঁহার প্রজাদের দিয়া সমস্ত শশু কিনিয়া লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়া সমস্ত পয়ঃপ্রণালীর মৃথ থুলিয়া দেওয়াইলেন। ইহার ফলে য়ুজবকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহার খাছভাগুার শৃশ্ব হইয়া পড়িল। তথন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফিরিবার পথও জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। স্বতরাং স্কুজবকের বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের সমুথ ও পশ্চাৎ হইতে কামরূপরাজের বাহিনী আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

এই রাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিভদের মধ্যে মতভেদ আছে।

তথন পর্বতমালাবেষ্টিত একটি দন্ধীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে যুদ্ধবন্ধ পরান্ধিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশাতেই তিনি পরলোকগমন করিলেন।

ম্গীস্থানীন মুজবক শাহের সমন্ত মুদ্রায় লেখা আছে যে এগুলি "নদীয়া ও আর্জ বদন (?)-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তত" হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক ভ্রমবশত এগুলিকে নদীয়া ও "অর্জ বদন" বিজয়ের স্মারক-মুদ্রা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ মুজবকের বহু পূর্বে বখতিয়ার খিলজী জয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মুজবকের এই মুদ্রাগুলি হইতে একথা বুঝায় না যে মুজবকের রাজস্বকালেই নদীয়া ও অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত হইয়াছিল। 'অর্জ বদন'-কে কেহ 'বর্ধনকোটে'র, কেহ 'বর্ধনানে'র, কেহ 'উমর্দনে'ব বিকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

## ১১। জলালুদীন মস্দ জানী, ইজ্দুদীন বলবন য়্জবকী ও তাজুদীন অস'লান খান

যুজবকের মৃত্যুর পরে লখনোতি রাজ্য আবার দিলীর সম্রাটের অধীনে আদে, কারণ ৬৫৫ হিজরায় (১২৫৭-৫৮ খ্রিঃ) লখনোতির টাকশাল হইতে দিল্লীর ক্লতান নাসিকদ্দীন মাহ্ম্দ শাহের নামান্ধিত ম্দ্রা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে লখনোতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৬৫৬ হিজরায় জলাল্দ্দীন মহদ জানী দ্বিতীয়বার লখনোতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬৫৭ হিজরার মধ্যেই তিনি পদ্চাত বা পরলোকগত হন, কারণ ৬৫৭ হিজরায় যথন কড়ার শাসনকর্তা তাজুদ্দীন অর্গলান খান লখনোতি আক্রমণ করেন, তথন ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী নামে এক ব্যক্তি লখনোতি শাসন করিতেছিলেন। ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী লখনোতি অরন্ধিত অবন্ধায় রাথিয়া পূর্ববন্ধ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। দেই স্থযোগে তাজুদ্দীন অর্গলান থান মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণ করিবের ছলে লখনোতি আক্রমণ করেন। লখনোতি নগরের অধিবাসীরা তিনদিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মমর্পণ করিল। অর্গলান থান নগর অধিকার করিয়া লুঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আক্রমণের থবর পাইয়া ইচ্ছুদ্দীন বলবন ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি অর্গলান খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া

পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইচ্ছুন্দীন বলবনের শাসনকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না, তবে ৬৫৭ হিজরায় লখনোতি হইতে দিল্লীতে তুইটি হন্তী ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল—এইটুকু জানা গিয়াছে। ইচ্ছুন্দীন বলবনকে নিহত করিয়াতাজুদীন অসলান খান লখনোতি রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

### ১২। তাতার খান ও শের খান

ইহার পরবর্তী কয় বংসরের ইতিহাস একাস্ত অস্পষ্ট। তাজুদ্দীন অর্সলান খানের পরে তাতার থান ও শের থান নামে বাংলার তুইজন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# বাংলায় মুসলমান ব্রাজ্যের বিস্তাব

#### ১। আমিন খান ও তুগরল খান

১২৭১ খ্রীরে কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর স্থলতান বলবন আমিন থান ও তুগরল থানকে যথাক্রমে লথনৌতির শাসনকর্তা ও সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তুগরল বলবনের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। লথনৌতির সহকারী শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়া তুগরল জীবনে সর্বপ্রথম একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার প্রাপ্ত হইলেন। আমিন থান নামেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই সর্বেসবা হইয়া উঠিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিথ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তুগরল "অনেক অদমদাহদিক কঠিন কর্ম" করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে, তুগরল সোনারগাঁওয়ের নিকটে একটি বিরাট হুর্ভেম্ব হুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা 'কিলা-ই-তুগরল' নামে পরিচিত ছিল। এই তুর্গ সম্ভবত ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নর্কিলা (লোরিকল) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। মোটের উপর, তুগরল যে পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিম রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'য় লেখা আছে যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্ব-ফা যথন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাতা রাজা-ফাকে উচ্ছেদ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন, তথন তিনি গৌড়ের "তুরুষ নুপতি"র সাহাঘ্য চাহেন, "তুরুষ নুপতি" তথন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাজা-ফাকে বিতাড়িত করিয়া রত্ব-ফাকে দিংহাসনে বসাইলেন; রাজা তাঁহাকে একটি বহুমূল্য রত্ন উপহার দিলেন; "তুরুক নৃপতি" রত্নকাকে "মাণিক্য" উপাধি দিলেন; এই উপাধি এখনও পর্যস্ত ত্রিপুরার রাজাদের নামের দঙ্গে 'যুক্ত হইয়া আসিতেছে। অনেকের মতে এই "তুরুত্ব নুপতি" তুগরল। বারনির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তুগরল জাজনগর (উড়িয়া) রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাঢ়ের নিমার্থ অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ণমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার অনেকাংশ জাজনগর রাজ্যের অস্তর্ভ ছিল। তুর্গরল জাজনগর আক্রমণ করিয়া লুঠন চালাইলেন এবং প্রচুর ধনরত্ব ও হন্তী লাভ করিয়া ফিরিয়া আদিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাজনগর-অভিষান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তুগরল নানা প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অন্থ্যায়ী এই অভিযানের লুঠনলন্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, কিন্তু তুগরল তাহা করিলেন না। বলবন এতদিন পাঞ্চাবে মঙ্গোলদের সহিত্যক্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পারেন নাই। এই সময় তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অস্তন্ত হইয়া পড়িলেন। স্থলতান দীর্ঘকাল প্রকাশে বাহির হইতে না পারায় ক্রমশ গুজব রটিল তিনি মারা গিয়াছেন। এই গুজব বাংলাদেশেও পৌছিল। তথন তুগরল স্বাধীন হইবার স্থবর্শস্থযোগ দেখিয়া আমিন থানের সহিত শক্রতায় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনোতি নগরের উপকর্ষে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। তাহাতে আমিন থান পরাজিত হইলেন।

এদিকে বলবন স্বস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিলীতে আদিয়া পৌছিলেন। তাঁহার অস্কস্থ থাকার সময়ে তুগরল যাহা করিয়াছিলেন, সে জন্ম তিনি তুগরলকে শান্তি দিতে চাহেন নাই। তিনি তুগরলকে এক ফরমান পাঠাইয়া বলিলেন, তাঁহার রোগমুক্তি যেন তুগরল যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপন করেন। কিন্তু তুগরল তথন পুরাপুরিভাবে বিজ্ঞাহী হইয়া গিয়াছেন। তিনি স্থলতানের ফরমান আদার অব্যবহিত পরেই এক বিপুল দৈল্লসমাবেশ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন; বলবনের রাজত্বকালেই বিহার লথনৌতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর তুগরল মুগীস্থান্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুৎবা পাঠ করাইলেন (১২৭৯ খ্রীঃ)। তাঁহার দরবারের জাঁকজমক দিল্লীর দরবারকেও হার মানাইল।

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল উদার। দানেও তিনি ছিলেন মৃক্তহন্ত। দরবেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্ম তিনি একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি দানস্করণ অনেক অর্থ ও দামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠোর স্বভাবের জন্ম তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেহই ভালবাদিত না। স্থতরাং বলবনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তুগরল সমৃদয় অমাত্য, দৈন্য ও প্রজার সমর্থন পাইলেন।

তুগরলের বিদ্রোহের খবর পাইয়া বলবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।
তুগরলকে দমন করিবার জন্য তিনি আউধের শাসনকর্তা মালিক তুরমতীর অধীনে
একদল সৈন্য পাঠাইলেন, এই সৈন্তদলের সহিত তমর থান শামদী ও মালিক
তাজুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈন্য যোগ দিল। তুগরলের সৈন্যবাহিনীর
লোকবল এই মিলিত বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাতী
এবং পাইক (হিন্দু পদাতিক সৈন্য) থাকায় বলবনের বাহিনীর নায়কেরা তাহাকে
দহজে আক্রমণ করিতেও পারিলেন না। তুই বাহিনী পরম্পরের সম্থান হইয়া
কিছুদিন রহিল, ইতিমধ্যে তুগরল শক্রবাহিনীর অনেক সেনাধ্যক্ষকে অর্থ দারা
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যুদ্ধ হইল এবং তাহাতে মালিক তুরমতী
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তাঁহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে
লাগিল, কিন্তু তাহাদের যথাসর্বস্ব হিন্দুরা লুঠ করিয়া লইল এবং অনেক সৈন্য
—ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শাস্তি দেন, এই ভয়ে তুগরলের দলে যোগ দিল।
বলবন তুরমতীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, গুপ্তচর দারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন।

ইহার পরের বংসর বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির অধীনে আর একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুগরল এই বাহিনীর অনেক সৈন্তকে অর্থ দারা হন্তগত করিলেন এবং তাহার পর তিনি যুদ্ধ করিয়া সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন।

তথন বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়া দিল্লী হইতে সমান ও সনামে গোলেন এবং দেখানে তাঁহার অমুপস্থিতিতে রাজ্যশাসন ও মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানে। সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে লইয়া আউধের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যত সৈম্য পাইলেন, সংগ্রহ করিলেন এবং আউধে পৌছিয়া আরও ছই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি এক বিশাল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এখানকার লোকদের নিকট হইতে অনেক কর আদায় করিয়া নিজের অর্থভাগ্রার পরিপূর্ণ করিলেন।

তুগরল তাঁহার নৌবহর লইয়া সরয় নদীর মোহান। পর্যস্ত অগ্রসর

হইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া আসিলেন। বলবনের বাহিনী নির্বিদ্ধে সরয় নদী পার হইল, ইতিমধ্যে বর্ষা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ষার অস্থাবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইল। তুগরল লখনৌতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এখানেও তিনি স্থলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না বুঝিয়া লখনৌতি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সম্ভ্রান্ত লোকেরা বলবন কর্তৃক নির্যাতিত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত গেল।

বলবন লখনৌতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বারনির মাতামহ সিপাহ-শালার হসামৃদ্দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেথানে একদিন মাত্র থাকিয়া সৈত্রবাহিনী লইয়া তুগরলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

বারনি লিথিয়াছেন, তুগরল জাজনগরের (উড়িয়া) দিকে পলাইয়াছিলেন; কিন্তু বলবন তুগরলের জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্ম সোনারগাঁওয়ে গিয়া সেথানকার হিন্দু রাজা রায় দহুজের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন। লখনৌতি বা গৌড হইতে উডিগ্রা যাইবার পথে সোনারগাঁও পডে না। এইজন্ত কোন কোন ঐতিহাসিক বার্নির উক্তি ভুল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে দ্বিতীয় জাজনগর বাজ্যেব অন্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বারনির গ্রন্থে 'হাজীনগর'-এর স্থানে 'জাজনগর' লিথিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত বারনির উক্তিতে কোনই গোলযোগ নাই। তথন 'জাজনগর' বলিতে উড়িয়ার রাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল বুঝাইত, সে সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা এবং হুগুলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার অনেকাংশ উড়িয়ার রাজার অধিকারে ছিল। সেইরূপ 'সোনারগাঁও' বলিতেও সোনারগাঁওয়ের রাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল বুঝাইত; তথনকার দিনে শুধু পূর্ববন্ধ নহে, মধ্যবন্ধেরও আনেকথানি অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন থবর পাইয়াছিলেন যে তুগরল জাজনগর রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পার হইলেই তিনি ঐ রাজ্যে পৌছিবেন, কিন্তু বলবনের বাহিনী তাঁহার নাগাল ধরিয়া ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে সরিয়া গিয়া সোনারগাঁওয়ের রাজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলপথে পলাইতে পারেন, তথন আর তাঁহাকে ধরিবার কোন উপায় থাকিবে না। এইজন্ম বলবনকে সোনারগাঁওয়ের রাজা রায় দহজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই রায় দমুজ কে । অরোদশ শতাব্দীতে পূর্ববেশ্ব কশরথদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইহার পিতার নাম ছিল দামোদরদেব। দশরথদেব ও দামোদরদেবের কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া নিয়াছে। দামোদরদেব ১২৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অস্তত ১২৪৩-৪৪ খ্রী: পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে রাজা হন দশরথদেব, দশরথদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় তাঁহার 'অরিরাজ-দমুজমাধব' বিরুদ ছিল। বাংলার কুলজী-গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে লক্ষ্মাসেনের সামান্ত পরে দমুজমাধব নামে একজন রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। বলবন ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে রায় দমুজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হতরাং 'অরিরাজ-দমুজমাধব' দশরথদেব, কুলজীগ্রন্থের দমুজমাধব এবং বারনির গ্রন্থে উল্লিখিত রায় দমুজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

রায় দহজ অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়া উাহার দহিত দেখা করিয়াছিলেন এই দর্তে যে তিনি বলবনের সভায় প্রবেশ করিলে বলবন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইবেন। বলবন এই দর্ত পালন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বলবনের দহিত আলোচনার পর রায় দক্ষ কথা দিলেন যে তুগরল যদি তাঁহার অধিকারের মধ্যে জলে বা স্থলে অবস্থান করেন অথবা জলপথে পলাইতে চেট্টা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে আটকাইবেন। ইহার পর বলবন ৭০ ক্রোশ চলিয়া জাজনগর রাজ্যের দীমান্তের থানিকটা দ্রে পৌছিলেন। আনেক ঐতিহাদিক বারনির এই উক্তিকেও ভূল মনে করিয়াছেন, কিন্তু তথনকার 'দোনারগাঁও' রাজ্যের পশ্চিম দীমান্ত হইতে 'জাজনগর' রাজ্যের পূর্ব দীমান্তের দূরত্ব কোন কোন জায়গায় কিঞ্চিদ্ধ্ব ৭০ ক্রোশ (১৪০ মাইল) হওয়া মোটেই অসন্তব নয়।

জাজনগরের দীমার কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া বলবন তুগরলের কোন দংবাদ পাইলেন না, তিনি অন্ত পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতবৃদ্কে দাত আট হাজার ঘোড়সওয়ার দৈল্ল দিয়া আগে পাঠাইয়া দিলেন। বেকতবৃদ্ চারিদিকে শুপুচর পাঠাইয়া তুগরলের থোঁজ লইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহার দলের মৃহম্মদ শের-আন্দাজ এবং মালিক মৃকদ্দর একদল বণিকের কাছে সংবাদ পাইলেন বে তুগরল দেড় জোশ দ্রেই শিবির স্থাপন করিয়া আছেন, প্রদিন

তিনি জাজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতবৃদের কাছে এই থবর পাঠাইয়া নিজের মৃষ্টিমেয় কয়েক জন অম্বচর লইয়াই তুগরলের শিবির আক্রমণ করিলেন। তুগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে ভাবিয়া শিবিরের সামনে নদী সাঁতরাইয়া পলাইবার চেট্টা করিলেন, কিন্তু একজন সৈত্ত তাঁহাকে শরাহত করিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তথন তুগরলের সৈত্যেরা শের-আন্দাজ ও তাঁহার অম্বচরদের আক্রমণ করিল। ইহারাহ্মতো নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেক্তবৃদ্ তাঁহার বাহিনী লইয়া সময়মত উপস্থিত হওয়াতে ইহারা রক্ষা পাইলেন।

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লুণ্ঠনলব্ধ প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং বছ বন্দী লইয়া লখনোতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনোতির বাজারে এক ক্রোশেরও অধিক দৈর্ঘ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়া সারি সারি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করাইল এবং সেই সব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাঁসী দেওয়া হইল। তুগরলের অসুচরদের মধ্যে যাহারা দিল্লীর লোক, তাহাদের দিল্লীতে লইয়া গিয়া তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সামনে বধ করা হইবে বলিয়া বলবন স্থির করিলেন। অবস্থা দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার পর বলবন দিল্লীর কাজীর অম্বরোধে তাহাদের অধিকাংশকেই মৃক্তি দিয়াছিলেন। লখনোতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়া বলবন যে নিষ্টুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমর্থকদেরও মনে অসন্তোধ স্থি করিয়াছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের পরে বলবন আরও কিছুদিন লথনীতিতে রহিলেন এবং এথানকার বিশৃষ্খল শাসনব্যবস্থাকে পুনুর্গঠন করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা থানকে লথনোতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বুগরা থানকে অনেক সহুপদেশ দিয়া এবং পূর্ববন্ধ বিজ্ঞারে চেষ্টা করিতে বলিয়া বলবন আছুমানিক ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

## ২। নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ (বুগরা খান)

বলবনের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিক্ষীন মাহ্ম্দ, কিন্তু ইনি বুগরা থান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিক্লজে বলবনের অভিযানের সময় ইনি বলবনের কাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল, তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন, অক্তান্ত সম্পত্তি বুগরা থানকে দিয়াছিলেন। বুগরা থানকে তিনি ছত্ত প্রভৃতি রাজচিহ্ন ব্যবহারেরও অফুমতি দিয়াছিলেন।

বুগরা খান অত্যন্ত অলস ও বিলাসী ছিলেন। লখনৌতির শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভোগবিলাদের স্রোতে গা ভাদাইয়া দিলেন। পিতা দূর বিদেশে, স্থতরাং বুগরা খানকে নিবৃত্ত করিবার কেহ ছিল না।

এইভাবে বংসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জােষ্ঠ পু্ত্র মঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ)। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে বলবন শােকে ভাঙিয়া পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া শযাা গ্রহণ করিলেন। বলবন তথন নিজের অন্তিম সময় আসম বৃরিয়া ব্রুরা থানকে বাংলা হইতে আনাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে থাকিতে ও তাঁহার মৃত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্ম প্রস্তুত্ত হইতে বলিলেন। অতংপর ব্রুরা থান তিন মাস দিল্লীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংয়মী বলবনের কাছে থাকিয়া তাঁহার ভোগবিলাসের ভূঞা মিটানোর কোন স্থয়োগই মিলিতেছিল না বলিয়া তিনি অথর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও দিন দিন অবস্থার উন্নতি হইতেছিল। তাহার ফলে একদিন ব্রুরা থান সমস্ত থৈর্য হারাইয়া বদিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার লখনোতিতে ফিরিয়া গেলেন। পথে তিনি পিতার অবস্থার পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু আবার দিল্লীতে ফিরিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। লখনীতিতে প্রত্যবর্তন করিয়া ব্রুরা থান পূর্ববং এদেশ শাদন করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগমন করিলেন (১২৮৭ খ্রীঃ)। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র কাইথদক্ষকে আপনার উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উজীর ও কোতোয়ালের সহিত কাইথদক্ষর পিতার বিরোধ ছিল, এইজন্ম তাঁহারা কাইথদক্ষকে দিল্লীর দিংহাদনে না বসাইয়া বুগরা খানের পুত্র কাইকোবাদকে বসাইলেন। এদিকে লখনোতিতে বুগরা খান স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মুলা প্রকাশ ও খুংবা পাঠ করাইতে স্কৃষ্ণ করিলেন।

কাইকোবাদ তাঁহার পিতার চেয়েও বিনাসী ও উচ্ছ, খন প্রকৃতির নোক

ছিলেন। তিনি স্থলতান হইবার পরে দিল্লীর দল্লিকটে কীলোখারী নামক স্থানে একটি নৃতন প্রাদাদ নির্মাণ করিয়া চরম উচ্ছুন্থলতায় মগ্ন হইয়া গেলেন। মালিক নিজামূদ্দীন এবং মালিক কিওয়ামূদ্দীন নামে ঘই ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্ত ছিল, ইহাদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাজপ্রতিনিধি এবং দিতীয়জন সহকারী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া দাড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোবাদ কাইখদক্ষকে নিহত করাইলেন, পুরাতন উজীরকে অপমান করিলেন এবং বলবনের আমলের কর্মচারীদের সকলকেই একে একে নিহত বা পদ্চাত করিলেন।

কাইকোবাদ যে এইরপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এই সংবাদ লখনোতিতে বুগরা থানের কাছে পৌছিল। তিনি তথন পুত্রকে অনেক সহপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকোবাদ (বোধ হয় পিতার "উপযুক্ত পুত্র" বলিয়াই) পিতার উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বুগরা থান যথন দেখিলেন যে পত্র লিখিয়া কোন লাভ নাই, তথন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক সৈত্রবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পিতা সদৈন্তে দিল্লীতে আদিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তাঁহার প্রিয়পাক্ত নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ অন্ত্যায়ী এক সৈন্ত-বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরষ্ নদীর তীরে ষথন তিনি পৌছিলেন, তথন বুগরা খান সরষুর অপর পারে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ইহার পর তুই তিন দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্থীন হইয়া রহিল। কিন্তু মুদ্ধ হইল না। তাহার বদলে সদ্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সদ্ধির সত্তির হইলে ব্গরা থান তাঁহার দিতীয় পুত্র কাইকাউসকে উপঢৌকন সমেত কাইকোবাদের দরবারে পাঠাইলেন। কাইকোবাদও পিতার কাছে নিজের শিশুপুত্র কাইমুর্স্কে একজন উজীরের সঙ্গে উপহার সমেত পাঠাইলেন। পৌত্রকে দেখিয়া ব্গরা থান সমস্ত কিছু ভূলিয়া গেলেন এবং দিল্লীর উজীরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন।

ছুষ্ট নিজামূদীনের পরামর্শে কাইকোবাদ এই দর্তে বুগরা থানের সহিত দক্ষি করিয়াছিলেন যে বুগরা থান কাইকোবাদের সভায় গিয়া সাধারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তার মতই তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন ও সন্মান দেখাইবেন। অনেক আলাপ-আলোচনা ও ভীতিপ্রদর্শনের পরে ব্গরা থান এই দর্ভে রাজী হইয়া-ছিলেন। এই দর্ভ পালনের জন্ম ব্গরা থান একদিন বৈকালে দর্য নদী পার হইয়া কাইকোবাদের শিবিরে গেলেন। কাইকোবাদ তথন সম্রাটের উচ্চ মসনদে বিদয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি থানি পায়েই তাঁহার পিতার কাছে দৌড়াইয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার উপক্রম করিলেন। ব্গরা থান তথন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কাইকোবাদ পিতাকে মসনদে বিদতে বলিলেন, কিন্তু ব্গরা থান তাহাতে রাজী না হইয়া পুত্রকে নিজে লইয়া গিয়া মসনদে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে মসনদের সামনে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে ব্গরা থান "সমাটের প্রতি শ্রন্ধা নিবেদন" করার পর কাইকোবাদ মসনদ হইতে নামিয়া আসিলেন। তথন সভায় উপস্থিত আমীরেরা হুই বাদশাহের শির স্বর্ণ ও রম্নে ভ্ষিত করিয়া দিলেন। শিবিরের বাহিরে উপস্থিত লোকেরা শিবিরের মধ্যে আসিয়া হুইজনকে শ্রন্ধার্ঘ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহন্বয়ের প্রশন্তি করিতে লাগিলেন, এক কথায় পিতা-পুত্রের মিলনে কাইকোবাদের শিবিরে মহোৎসব উপস্থিত হইল। তাহার পর বুগরা থান নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরেও কয়েকদিন ব্গরা থান ও কাইকোবাদ সর্যু নদীর তীরেই রহিয়া দেলেন। এই কয়দিনও পিতাপুত্রে সাক্ষাংকার ও উপহারবিনিময় চলিয়াছিল। বিদায়গ্রহণের প্রায়ের বৃগরা থান কাইকোবাদকে প্রকাশ্রে অনেক সত্পদেশ দিলেন, সংযমী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্দীনকে বিশেষভাবে অফ্গ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিদায় লইবার সময় কাইকোবাদের কানে কানে বলিলেন যে, তিনি যেন এই তৃইজন আমীরকে প্রথম স্থযোগ পাইবামাত্র বধ করেন। ইহার পর তৃই স্থলতান নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

বিখ্যাত কবি আমীর খদক কাইকোবাদের দভাকবি ছিলেন এবং এই অভিযানে তিনি কাইকোবাদের দক্ষে গিয়াছিলেন। কাইকোবাদের নির্দেশে তিনি বুগরা খান ও কাইকোবাদের এই মধুর মিলন অবিকলভাবে বর্ণনা করিয়া 'কিরান-ই-সদাইন' নামে একটি কাব্য লিখেন। দেই কাব্য হইতেই উপরের বিবরণ সঞ্চলিত হইয়াছে।

কাইকোবাদের সঙ্গে সন্ধি হইবার পরে বুগরা থান--আউথের যে অংশ

তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কাইকোবাদকে ফিরাইয়া দেন। কিন্ত বিহার তিনি নিজের দখলেই রাখিলেন।

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাদ মাত্র কয়েক দিন ভালভাবে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্ছ্, ঋল হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রধান দেনাপতি জলালুদ্দীন থিলজী তাঁহাকে হত্যা করান (১২৯০ গ্রীঃ)। ইহার তিন মাদ পরে জলালুদ্দীন কাইকোবাদের শিশু পুত্র কাইমুর্দ্কে অপদারিত করিয়া দিল্লীর সিংহাদনে আরোহণ করেন। ইহার পর বংদর হইতে বাংলার সিংহাদনে ব্গরা থানের দিতীয় পুত্র রুকয়্মদীন কাইকাউদকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকই বৃগরা থানের সিংহাদন ত্যাগের কারণ বলিয়া মনে হয়।

#### ৩। রুকনুদ্দীন কাইকাউস

মূদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, রুকমুদ্দীন কাইকাউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীঃ পর্যস্ত লখনোতির স্থলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন ঘটনার কথা জানা যায় নাই।

কাইকাউদের প্রথম বংসরের একটি মৃদ্রায় লেখা আছে যে ইহা 'বঙ্গু'-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্থতরাং পূর্ববন্ধের কিছু অংশ যে কাইকাউদের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ গ্রীঃর পূর্বেই মৃদলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের ত্রিবেণী অঞ্চলও কাইকাউদের রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত এই অঞ্চল কাইকাউদের রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অহুসারে জাফর খান নামে একজন বীর মৃদলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিবেণী জয় করিয়াছিলেন। কাইকাউদের অধীনস্থ রাজপুরুষ এক জাফর খানের নামান্ধিত তুইটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ত্রিবেণীতেই মিলিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই জাফর খানই কাইকাউদের রাজত্বকালে ত্রিবেণী জয় করেন। বিহারেও কাইকাউদের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন খান ইপতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীন নামে একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কাইকাউদের সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রকম সম্পর্ক ছিল, সে নয়ক্তে

কিছু জানা যায় না। তবে দিল্লীর খিলজী স্থলতানদের বাংলার উপর একটা আক্রোশ ছিল। জলাল্দীন খিলজী মৃসলিম ঠগীদের প্রাণদত্তে দণ্ডিত না করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়া দিতেন, যাহাতে উহারা বাংলা দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অন্থির করিয়া তুলে।

#### ৪। শামস্থদীন ফিরোজ শাহ

ক্রকল্পনীন কাইকাউদের পর শামস্থদীন ফিরোজ শাহ লথনীতির স্থলতান হন। ১৩০১ হইতে ১৩২২ খ্রী:—এই স্থদীর্ঘ একুশ বৎসর কাল তিনি রাজস্ব করেন। তাঁহার রাজ্যের আয়তন ছিল বিরাট। তাঁহার পূর্ববর্তী লথনোতির স্থলতানরা যে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত বহু অঞ্চল-সাতগাঁও, ময়মন-সিংহ ও দোনারগাঁও, এমন কি স্থানুর সিলেট পর্যস্ত তাঁহার রাজ্যের অস্তর্ভু ক্ত হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিন্ত ইহার সম্বন্ধে থুব কম তথ্যই জানা যায়। ইহার বংশপরিচয়ও আমাদের অঞ্চাত। ইব্নু বভুতার মতে ইনি বুগরা থানের পুত্র। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য এবং অক্সান্ত প্রমাণ দারা ইব্ন বভুতার মত ভ্রাস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যতদূর মনে হয় ক্ষকফুদ্দীন কাইকাউদের আমলে যিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই ইথতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীনই কাইকাউদের মৃত্যুর পরে শামস্থদীন ফিরোজ শাহ নাম লইয়া স্থলতান হন। ইতিপূর্বে বলবন বুগরা থানকে সাহায্য করিবার জন্ম "ফিরোজ" নামক চুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলা দেশে রাথিয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগরা থান কাইকোবাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; অপরজন বাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামস্থদীন ফিরোজ শাহের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন।

শিলালিপির দাক্ষ্যের দহিত প্রাচান প্রবাদ ও 'খুর্শীনামা' নামক ফার্সী গ্রন্থের দাক্ষ্য মিলাইয়া লইলে দেখা যায়, শামক্ষনীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম দাতগাঁও মুদলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়; এই বিজয়ে মুদলিম বাহিনীর নেতৃত্ব করেন ত্রিবেণী-বিজেতা জাফর খান; এই জাফর খান অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, শিলালিপিতে ইনি "রাজা ও সম্রাটদের দাহাযাকারী" বলিয়া উদ্লিখিত হইয়াছেন; ত্রিবেণী ও দাতগাঁও বিজ্ঞয়ের পরে জাফর থান এই অঞ্চলেই পরলোক-গমন করেন; ত্রিবেণীতে তাঁহার দমাধি আছে।

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীহট্ট বা সিলেটও শামস্থানীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাহ জলাল নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই শাহ জলাল সম্ভবত শেথ জালালুদ্দীন তব্রিজীর (১১৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ) সহিত অভিয়।

কিংবদন্তী অমুদারে দাতগাঁও ও দিলেটের শেষ হিন্দু রাজাদের নাম ষথাক্রমে ভূদেব নুপতি ও গৌড়গোবিন্দ; উত্য়েই নাকি গোবধ করার জন্ম মুদলিম প্রজাদের পীড়ন করিয়াছিলেন এবং দেই কারণে মুদলমানরা তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। এইদব কিংবদন্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

শামস্থদীন ফিরোজ শাহের অন্তত ছয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বলিয়া জানা য়ায়। ইহাদের নাম—শিহাবুদীন বৃগড়া শাহ, জলালুদীন মাহ্ম্দ শাহ, গিয়াস্থদীন বাহাত্বর শাহ, নাসিক্ষনীন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম থান ও কংলু থান। ইহাদের মধ্যে হাতেম থান পিতার রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবুদ্দীন, জলালুদ্দীন, গিয়াস্থদ্দীন ও নাসিক্ষদীন পিতার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন টাকশাল হইতে নিজেদের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহারা পিতার বিক্লম্বে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা মুদ্রার সাক্ষ্য এবং বিহারের সমসাময়িক দরবেশ হাজী আহ্মদ য়াহয়া মনেরির 'মলফুজ্ম' (আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ)-এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই যে, শামস্থদীন ফিরোজ শাহ তাহার ঐ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশের অধিকার দিয়াছিলেন।

আহমদ রাহরা মনেরির 'মলফুজং'-এর মতে 'কামরু' ( কামরূপ )-ও শামস্থদীন ফিরোজ শাহের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং তাহার শাসনকতা ছিলেন গিয়াস্থদীন। এই 'মলফুজং' হইতে জানা যায় যে গিয়াস্থদীন অত্যস্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধৃত প্রাকৃতির এবং হাতেম থান একান্ত মৃত্ব ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। 'মলফুজং'-এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, শামস্থদীন ফিরোজ শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁওয়ে।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার স্থলতানের মুদ্রায় পাণ্ড্রা (মালদহ জেলা) নগরের নামান্তর 'ফিরোজাবাদ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভণত শামস্বদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম অফুসারেই নগরীটির এই নাম রাখা হইয়াছিল।

### ৫। গিয়াসুদ্দীন বাহাদূর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ

শামস্থদীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক লেথকের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহারা হইলেন জিয়াউদ্দীন বারনি, ইসমি এবং ইব্ন্ বভুতা। এই তিনজন লেথকের উক্তি এবং মৃদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহা জানা যায়, তাহার সংক্ষিপ্তসার নীচে প্রদত্ত হইল।

শামস্থদীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিহাবৃদ্ধীন বুগড়া শাহ সিংহাদনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস্থদীন বাহাদূর শাহ শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। গিয়াস্থদীন বাহাদুরের হাতে শিহাবুদীন বুগড়া ও নাসিরুদীন ইব্রাহিম ব্যতীত তাঁহার আর সমন্ত ভ্রাতাই নিহত হইলেন। শিহাবুদীন ও নাসিফদীন দিল্লীর ভংকালীন স্থলতান গিয়াস্থদ্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাবৃদ্দীন বুগড়া সম্ভবত সাহায্য প্রার্থনা করার অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার পরে তাঁহার আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বারনি লিথিয়াছেন যে লথনৌতির কয়েকজন সম্রান্ত ব্যক্তি গিয়াস্থদীন বাহাদূরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াস্থদীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থন। করিয়াছিলেন। গিয়াস্থদীন তুগলক এই সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তাঁহার পুত্র জুনা ধানের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমুখে সদৈন্তে যাত্রা করিলেন। তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন এবং দেখানকার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরিসিংহ-দেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঐ রাজ্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ত্রিছতে নাসিক্দীন ইত্রাহিম তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। গিয়াস্থদীন তুগলক তাঁহার পালিও পুত্র ভাতার থানের অধীনে এক বিরাট

কৈল্পবাহিনী নাসিক্ষীনের সঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লথনোতি অধিকার করিয়া। লইল।

গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র শাহ ইতিমধ্যে লথনোতি হইতে পূর্ববন্ধে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং গিয়াসপুর (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) অবস্থান করিতেছিলেন। শক্রবাহিনীর অগ্রগতির থবর পাইয়া তিনি ঐ ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া লথনোতির দিকে অগ্রসর হইলেন।

অতংপর তুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।
গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র প্রচণ্ড আক্রোশে তাঁহার ভাতা নাসিক্ষদীন ইবাহিম
পরিচালিত শক্রবাহিনীর বাম অংশে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার
আক্রমণের মুথে দিল্লীর সৈল্লেরা প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল,
কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বলে তাহারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র
তথন পূব্বঙ্গের দিকে পলায়ন করিলেন। হয়বৎউল্লার নেতৃত্বে দিল্লীর একদল
সৈন্ত তাঁহার অন্নসরণ করিল। অবশেষে গিয়াস্থন্দীনের ঘোড়া একটি নদী পার
হুইতে গিয়া কাদায় পডিয়া গেলে দিল্লীর সৈন্তেরা তাঁহাকে বন্দী করিল।

গিয়াস্থদ্দীন বাহাদূরকে তথন লথনৌতিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেথানে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে গিয়াস্থদ্দীন তুগলকের সভায় উপস্থিত করা হইল।

গিয়াস্থদীন তুগলক বাংলাকে তাঁহার দাম্রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত করিয়া নাদিরুদ্দীন ইবাহিমকে লথনোতি অঞ্চলের শাদনভার অর্পন করিলেন; তাতার থান দোনারগাঁও ও দাতগাঁওয়ের শাদনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। নাদিরুদ্দীন নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দার্বভৌম সম্রাট হিদাবে প্রথমে গিয়াস্থদীন তুগলকের এবং পরে মৃহদ্মদ তুগলকের নাম থাকিত।

গিয়াস্থদীন তুগলক বাংলাদেশ হইতে লুন্তিত বহু ধনরত্ব এবং বন্দী গিয়াস্থদীন বাহাদ্রকে লইয়া দিল্লীর দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে পৌছিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র জুনা থান দিল্লীর উপকঠে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম যে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র তাহা ভাঙিয়া পড়িল, এবং ইহাতেই তাঁহার প্রাণান্ত হইল (১৩২৫ খ্রীঃ)।

ইহার পর জুনা থান মৃহম্মদ শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিহাসে তিনি মৃহম্মদ তুগলক নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লথনীতি অঞ্চলের শাসনভার কেবলমাত্র

নাসিকদ্দীন ইব্রাহিম শাহের অধীনে না রাখিয়া তিনি পিগুর থিলজী নামে এক ব্যক্তিকে নাসিকদীনের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া দিল্লী হইতে পাঠাইয়া দিলেন এবং পিগুরকে 'কদর খান' উপাধি দিলেন; মালিক আরু রেজাকে তিনি লখনৌতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন। গিয়াহ্মদীন বাহাদ্র শাহকেও তিনি মৃক্তি দিলেন এবং তাঁহাকে সোনারগাঁওয়ে তাতার খানের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন; ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার অভিষেকের সময়ে তাতার খানকে 'বহরাম থান' উপাধি দিয়াছিলেন। মালিক ইজ্জ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিলেন।

ইহার তুই বংসর পর যথন মুহম্মদ তুগলক কিসলু থানের বিদ্রোহ দমন করিতে মুলতানে গেলেন, তথন লথনৌতি হইতে নাসিক্দীন ইব্রাহিম গিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন এবং কিসলু থানের সহিত যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় দিলেন। ইহার পর নাসিক্দীনের কী হইল, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র শাহ ১৩২৫ খ্রীঃ হইতে ১৩২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বহরাম থানের সঙ্গে যুক্তভাবে দোনারগাঁও অঞ্চল শাসন করেন। এই কয় বংসর তিনি নিজের নামে মৃদ্রা প্রকাশ করেন; সেইসব মৃদ্রায় যথারীতি সম্রাট হিসাবে মৃহন্মদ তুগলকের নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মৃহন্মদ তুগলক যখন মৃল্ভানে কিসলু থানের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র স্থযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম থানের তৎপরতার দক্ষণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার স্থযোগ পাইলেন না। বহরাম থান গিয়াস্থন্দীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত সেনানায়ককে একত্র করিলেন এবং এই সন্মিলিত বাহিনী লইয়া গিয়াস্থন্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত বৃদ্ধ করিয়া গিয়াস্থন্দীন পরাজিত হইলেন এবং যমুনা নদীর দিকে পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু বহরাম থান তাঁহার সৈক্যবাহিনীকে পিছন হইতে আক্রমণ করিলেন। গিয়াস্থন্দীনের বহু সৈন্ত নদী পার হইতে গিয়া জলে ভূবিয়া গেল। গিয়াস্থন্দীন স্থয়ং বহরাম থানের হাতে বন্দী হইলেন। বহরাম থান তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার গাত্রচর্ম ছাড়াইয়া লইয়া মৃহন্মদ তুগলকের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মৃহন্মদ তুগলকের সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন-

উৎসব করিতে আদেশ দিলেন এবং গিয়াস্থদীন ও মূলতানের বিদ্রোহীর গাত্তচর্ম বিজয়-গম্বুজে টাঙাইয়া রাখিতে আদেশ দিলেন।

ইহার পর দশ বংদর কদর থান, বহরাম থান ও মালিক ইচ্ছুদ্দীন য়াহয়।
মূহদ্দ তুগলকের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে যথাক্রমে লথনোতি, সোনারগাঁও ও
সাতগাঁও অঞ্চল শাসন করেন। এই দশ বংসরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য
ঘটনা ঘটে নাই। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বহরাম থান পরলোক গমন করিবার পর
তাহার বর্মরক্ষক ফথরুদ্দীন সোনারগাঁওয়ে বিদ্রোহ করিলেন। এই ঘটনা
হইতেই বাংলার ইতিহাসের একটি নৃতন অধ্যায় স্থক হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# वाश्लात स्राधीत जूलठावजन—हेलिग्राज भारी वश्य

## ১। কখরুদ্দীন মুবারক শাহ

জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে ফথরুদ্দীনের বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে রচিত 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' হইতে।

এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থের মতে বহরাম থানের মৃত্যুর পর তাঁহার বর্মরক্ষক ফথরুদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নূপতি বলিয়া ঘোষণা করিলে লথনোতির শাসনকর্তা কদর থান, সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইজ্জুদীন গ্লাহগ্না এবং সমাটের অধীনস্থ অক্যান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফথকদীন পলায়ন করেন। তাঁহার হাতী ও ঘোড়াগুলি কদর থানের অধীনে আসে। কদর থান লুঠ করিয়া অনেক রৌপামুদ্রাও হস্তগত করেন। মার্সিক হিসামুদ্দীন নামে জনৈক পদস্থ অমাত্য কদর থানকে এই অর্থ রাজকোষে পাঠাইয়া দিতে বলৈলেন। কিন্তু কদর থান ভাহা করিলেন না। তিনি সৈল্যদের এই লুঠের কোন ভাগও দিলেন না। ইহাতে দৈলেরা তাঁহার উপর অসম্ভষ্ট হইল এবং ভাহারা ফথরুদ্দীনের সঙ্গে যোগ দিয়া কদর থানকে হত্যা করিল। ফথরুদ্দীন সোনারগাঁও পুনর্ধিকার করিলেন। লথনৌতিও তিনি সাময়িকভাবে অধিকার করিলেন এবং মুখলিশ নামে এক ব্যক্তিকে ঐ অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কদর থানের অধীনস্থ আরিজ-ই-লম্বর (সৈন্তবাহিনীর বেতন-দাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করিয়। লখনৌতি অধিকার করিলেন। তিনি মৃহম্মদ তুগলককে লথনৌতিতে একজন শাসনকর্তা পাঠাইতে অছুরোধ জানাইলেন। মুহম্মদ তুগলক দিল্লীর শাসনকর্তা যুস্তফকে লথনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু লখনৌতিতে পৌছিনার পূর্বেই যুক্তম পরলোকগমন করিলেন। মৃহমদ তুগলক আর কাহাকেও তাঁহার জায়গায় নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন না। এদিকে লখনোভিতে কোন শাসনকর্তা না থাকার বিশৃথলা দেখা দিয়াছিল। ইহার জন্ম ফথরুদ্দীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আলী ম্বারক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন (আলাউদ্দীন আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে লখনোতির নূপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ফথরুদ্দীন ম্বারক শাহ লখনোতি বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সোনারগাঁও সমেত পূর্ববেদ্ধর অধিকাংশ বরাবরই তাঁহার অধীনে ছিল। সপ্তদশ শতান্ধীতে ঔরদ্ধানেরে অধীনস্থ কর্মচারী শিহাবৃদ্দীন তালিশ লিথিয়াছিলেন যে ফথরুদ্দীন চট্টগ্রামও জয় করিয়াছিলেন এবং চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত তিনি একটি বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; চট্টগ্রামের বহু মসজিদ ও সমাধিও তাঁহারই আমলে নির্মিত হয়।

ইব্নু বজুতা ফথরুদ্দীনেরই রাজস্বকালে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি গোলঘোগের ভয়ে ফথরুদ্দীনের সহিত দেখা করেন নাই। ইব্র বস্তু,তার ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফথকদীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইব্,নু বভু,তা লিথিয়াছেন যে, ফথকুদ্দীনের সহিত (আলাউদ্দীন) আলী শাহের প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ফধরুদ্দীনের নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাই তিনি বর্ষাকাল ও শীতকালে লথনৌতি আক্রমণ করিতেন, কিন্তু গ্রীম্মকালে আলী শাহ ফথরুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিতেন, কারণ স্থলে তাঁহারই শক্তি বেশী ছিল। ফকীরদের প্রতি ফথক্লীনের অপরিদীম চুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়দা নামে একজন ফকীরকে তাঁহার অন্ততম রাজধানী 'সোদকাওয়াঙ' (চাটগাঁও?)-এ তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। বিশাসঘাতক শায়দা সেই স্থযোগে বিদ্রোহ করে এবং ফথরুদ্দীনের একমাত্র পত্রকে হত্যা করে। ফথকদীন তথন 'সোদকাওয়াঙ্কে' ফিরিয়া আসেন। শায়দা তথন সোনারগাঁও-এ পলাইয়া যায় এবং ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু দোনারগাঁওয়ের অধিবাদীরা তাহাকে বন্দী করিয়া স্থলভানের বাহিনীর কাছে পাঠাইয়া দেয়। তথন শায়দা ও অন্ত অনেক ফকীরের প্রাণদণ্ড হইল। ইহার পরেও কিন্তু ফথক্দীনের ফকীরদের প্রতি দুর্বলতা কমে নাই। তাঁহার স্মাদেশের বলে ফকীররা মেঘনা নদী দিয়া বিনা ভাডায় নৌকায় যাতায়াত করিতে পারিত: নিঃসম্বল ফকীরদের খাগ্যও দেওয়া হইত। সোনারগাঁও শহরে কোন ফকীর আদিলে দে আধ দীনার ( আট আনার মত ) পাইত।

ইব্ন বজুতার বিবরণ হইতে জানা বার যে ফথরুজীনের আমলে বাংলাদেশে জিনিসপত্তের দাম অসম্ভব স্থলভ ছিল। ফথরুজীন কিন্তু হিন্দ্দের প্রতি খ্ব ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইব্ন বজুতা 'হবর' শহরে ( আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত) গিয়া দেখিয়াছিলেন যে সেখানকার হিন্দুরা তাহাদের উৎপন্ন শক্তের অর্থেক সরকারকে দিতে বাধ্য হইত এবং ইহা ব্যতীত তাহাদের আরও নানারকম কর দিতে হইত।

কয়েকথানি ইতিহাসগ্রন্থের মতে ফথরুদ্দীন শত্রুর হাতে নিহত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্রির মধ্যে ঐক্য নাই এবং এইসব বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট ভূলও ধরা পড়িয়াছে। ফথরুদ্দীন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফথরুদ্দীন ১৩৩৮ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

ফথরুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাঁহার মুদ্রাগুলি অত্যস্ত স্থন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ঠ।

#### ২। ইশতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ

ফথরুদীন ম্বারক শাহের ঠিক পরেই ইথতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ নামে এক ব্যক্তি পূর্ববন্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৩৪৯-১৩৫২ খ্রীঃ)। ইথতিয়ারুদ্দীনের সোনারগাঁও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ অনেকগুলি মূলা পাওয়া গিয়াছে। এই মূলাগুলি ছবহু ফথরুদ্দীনের মূলার অন্তর্মণ। এই সব মূলায় ইথতিয়ারুদ্দীনকে "স্থলতানের পূত্র স্থলতান" বলা হইয়াছে। স্থতরাং ইথতিয়ারুদ্দীন যে ফথরুদ্দীন নেরই পূত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে এই ইথতিয়ারুদ্দীনের নাম পাওয়া য়ায় না।

৭৫০ হিজরায় (১০৫২-৫০ খ্রীঃ) শামস্থদীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি ফথরুদ্দীনকৈ এই দময়ে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না, কারণ ফথরুদ্দীন ইহার তিন বংসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইখতিয়ারুদ্দীনই ইলিয়াস শাহের হাতে নিহত হন।

#### ৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ

আলাউদ্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনোতির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ফথরুদ্দীন ম্বারক শাহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

আলী শাহ সম্ভবত লখনৌতি অঞ্চল ভিন্ন আর কোন অঞ্চল অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত মুদ্রাই পাণ্ড্য়া বা ফিরোজাবাদের টাকশালে নির্মিত হইয়াছিল। যতদ্র মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনৌতি হইতে পাণ্ড্য়ায় তাঁহার রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় একশত বংসর পাণ্ড্য়াই বাংলার রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজরায় (১০৪১-৪২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মাত্র এক বংসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। মালিক ইলিয়াস হাজী নামে তাঁহার অধীনস্থ এক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামস্থদীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজে স্থলতান হন।

পাণ্ড্য়ার বিখ্যাত 'শাহ জলালের দরগা' আলাউদ্দীন আলী শাহই প্রথম নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

#### ৪। শামস্থদীন ইলিয়াস শাহ

শামস্থান ইলিয়াদ শাহের পূর্ব-ইতিহাদ বিশেষ কিছু জানা যায় না। চতুর্দশপঞ্চদশ শতাজীর আরবী ঐতিহাদিক ইব্ন্-ই হজর ও আল-দথাওয়ীর মতে
ইলিয়াদ শাহের আদি নিবাদ ছিল পূর্ব ইরানের দিজিন্তানে। পরবর্তীকালে
রচিত ইতিহাদগ্রন্থগুলির কোনটিতে তাঁহাকে আলী শাহের ধাত্রীমাভার পূত্র,
কোনটিতে তাঁহার ভূত্য বলা হইয়াছে।

লখনেতি রাজ্যের অধীখর হইবার পর ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার ও অর্থসংগ্রহে মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাতগাঁও অঞ্চল অধিকার করেন। নেপালের সমসাময়িক শিলালিপি ও গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস নেপাল আক্রমণ করিয়া সেথানকার বহু নগর জালাইয়া দেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন; বিখ্যাত পশুপতিনাথের মূর্তিটি তিনি তিন থপ্ত করেন (১৩৫০ খ্রাঃ)। ইলিয়াব

নাজ্যবিন্তার করিবার জন্ম নেপালে অভিযান করেন নাই, সেধানে ব্যাপকভাবে স্ঠুপাট করিরা ধন সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার মৃথ্য উদ্দেশ্য। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা'য় লেথা আছে, ইলিয়াস উড়িয়া আক্রমণ করিয়া চিবা স্রেদের সীমা পর্যস্ত অভিযান চালান এবং সেথানে ৪৪টি হাতী সমেত অনেক সম্পত্তি লুঠ করেন। বারনির 'তারিথ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে জানা বায় বে ইলিয়াস ত্রিছত অধিকার করিয়াছিলেন; ষোড়শ শতান্দীর ঐতিহাসিক মৃয়া ভিকিয়ার মতে ইলিয়াস হাজীপুর অবধি জয় করেন। 'সিরাং-ই-ফিরোজ শাহী' নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন। পূর্বদিকেও ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। মৃত্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ইলিয়াস ইথতিয়ার্ক্লীন গাজী শাহের নিকট হইতে সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৩৫২ খ্রীঃ)। কামরূপেরও অন্তত কতকাংশ ইলিয়াসের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, কারণ তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বেব প্রথম বৎসরের একটি মৃদ্রা কামরূপের চাকশালে উৎকীণ হইয়াছিল।

এইভাবে ইলিয়াদ শাহ নানা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তুগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চল অধিকার করায় দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুগলক ক্রুদ্ধ হন এবং ইলিয়াদ শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানের দময় ফিরোজ শাহ কর হ্রাদ প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াদ শাহের প্রজাদের দলে টানিবার চেষ্টা করেন এবং তাহাতে আংশিক দাফল্য লাভ করেন। এই অভিযানের ফলে শেষপর্যন্ত ত্রিহুত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াদের হস্তচ্যত হয়, কিন্তু বাংলায় তাঁহার সার্বভৌম অধিকার অক্লাই রহিয়া যায়।

জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিথ-ই-ফিরোজ শাহী', শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ-এর 'তারিথ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া ষায়। এই তিনটি গ্রন্থই ফিরোজ শাহের পক্ষভুক্ত লোকের লেখা বলিয়া ইহাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের বিবরণের সারমর্ম এই।

ফিরোজ শাহ তাঁহার সিংহাদনে আরোহণের পরেই (১৩৫১ খ্রী:) সংবাদ শান বে ইলিয়াস ত্রিছত অধিকার করিয়া সেধানে হিন্দু-মূদসমান নির্বিশেৰে সকলের উপর অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালাইতেছে। ১৩৫৩ গ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্ম এক বিশাল বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে যাত্রা করেন। অযোধ্যা প্রদেশ হইয়া তিনি ত্রিছতে পৌছান এবং ত্রিছত পুনরধিকার করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনীত হুইয়া ইলিয়াদের রাজধানী পাণ্ডুয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াদ তাহার পূর্বেই পাণ্ডয়া হইতে তাঁহার লোকজন সরাইয়া লইয়া একডালা নামক একটি অনতি-দুরবর্তী দুর্নে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই একডালা ষেমনই বিরাট, তেমনি তুর্ভেন্ত তুর্গ; ইহার চারিদিক নদী দারা বেষ্টিত ছিল। ফিরোজ শাহ কিছুকাল একডালা তুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্ত ইলিয়ান আত্মমর্পণের কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। অবশেষে একদিন ফিরোজ শাহের সৈত্যেরা এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাদপদরণ করিতেছেন। ( ইহা বারনির বিবরণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও 'নিরাৎ'-এর বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নরূপ ) তথন তিনি একডালা হুর্গ হইতে সমৈন্তে বাহির হইয়া ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। তুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে ইলিয়াস পরাজিত হইলেন, এবং ইহার পর তিনি আবার একডালা হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এতদুর পর্যন্ত এই তিনটি প্রন্থের বিবরণের মধ্যে মোটাম্টিভাবে ঐক্য আছে, কে বলমাত্র ছই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে বিছেষমূলক উক্তিগুলি বাদ দিলে এই বিবরণ মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু মুদ্ধের ধরন এবং পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থের উক্তিতে মিল নাই এবং তাহা বিশাসযোগ্যও নহে। বারনির মতে এই যুদ্ধে ফিরোজ শাহের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়াসের অসংখ্য সৈত্য মারা পড়িয়াছিল এবং ফিরোজ শাহ ৪৪টি হাতী সমেত ইলিয়াসের বহু সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন; ইলিয়াসের পরাজয়ের পরে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গ অধিকার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাতী হারানোর ফলে ইলিয়াসের দম্ভ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াস শাহের অস্তঃপুরের মহিলারা একডালা তুর্গের ছাদে দাড়াইয়া মাথার কাপড় খুলিয়া শোক প্রকাশ করায় ফিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মূসলমানদের নিধন ও মহিলাদের ক্মর্যন্থা করিতে অনিচ্ছুক হুইয়া একডালা তুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা ত্যাগ্য

করিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলি স্থায়িভাবে নিজের অধিকারে রাথার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূমিতে পূর্ণ! 'নিরাং-ই-কিরোজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গের অধিবাদীদের, 'বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে একডালা তুর্গ অধিকারে কাম্ব তুইয়াছিলেন।

এই সমস্ত কথা একেবারেই বিশাদযোগ্য নহে। ফিরোজ শাহ যে এই সমস্ত কারণের জন্ম একডালা তুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাণ,—ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও একডালা তুর্গ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই বলিয়াই করেন নাই। যুদ্ধে ফিরোজ শাহের কোন ক্ষতি হয় নাই,—বারনির এই কথাও স্ত্য বলিয়া মনে হয় না। আফিফ লিথিয়াছেন যে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিপ্র-ই-ম্বারক শাহী'তে তাঁহার উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

আসল কথা, ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়াস্কভাবে জ্মী হইতে পারে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বন্দী, কিছু লুঠের মাল এবং কয়েকটি হাতী ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পক্ষেপ্ত নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, য়াহা তাঁহার অঞ্গত ঐতিহাসিকরা গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস যুদ্ধের আগেও একডালা তুর্গে ছিলেন, এথনও তাহাই রহিয়া গেলেন। স্বতরাং কার্যত তাঁহার কোন ক্ষতিই হয় নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদপদরণ করিলেন, তাহাও স্পাইই বোঝা য়ায়। বারনি ও আফিফ লিথিয়াছেন যে, য়ে সময় ফিরোজ শাহ একডালা অবরোধ করিয়াছিলেন, তথন বর্ধাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্ধাকাল আসিলে চারিদিক জলে প্লাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছিয় হইয়া পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোড়াগুলি অন্থির হইবে এবং তথন ইলিয়াদ অনায়াসেই জ্মলাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়া ফিরোজ শাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিছেল ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াদ ক্রথমেই সন্মুথ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপদরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ শাহেকে দেশের মধ্যে অনেক দ্র আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একজালার ছুর্ভেজ্ঞ

হুর্গে আশ্রের লইয়া বর্ধার প্রভীক্ষায় কালহরণ করিতেছিলেন। ফিরোজ শাহ্ ইলিয়াসের সঙ্গে একদিনের মুদ্ধে কোনরকমে নিজের মান বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু-তিনি এই মুদ্ধে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং ব্রিয়াছিলেন যে ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পর্মুদন্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরস্ক্ত-বর্ধাকাল আসিয়া গেলে তিনি ইলিয়াস শাহের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবেন। সেইজন্ত, ইলিয়াসের হাতী জয় করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছি, এই জাতীয় কথা বলিয়া ফিরোজ শাহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মানে মানে বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

ফিরোজ শাহ একডালার নাম বদলাইয়া 'আজাদপুর' রাথিয়াছিলেন। দিল্লীতে পৌছিয়া ফিরোজ শাহ ধৃমধাম করিয়া 'বিজয়-উৎসব' অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ হইতে তাঁহার বিদায়গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়াস তাঁহার অধিকৃত বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই তুই স্থলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের স্থাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লন। ইহার পরে তুই রাজা নিয়মিতভাবে পরস্পরের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন।

একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের সৈন্সদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীরত্ব প্রদর্শন করে তাঁহার বাঙালী পাইক অর্থাৎ পদাতিক সৈন্সের।। পাইকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন।

এই একডালা কোন স্থানে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ ছিল। তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া নিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গৌড় নগরের পাশে গঙ্গাতীরে একডালা অবস্থিত ছিল।

ইলিয়াস শাহ সহক্ষে প্রামাণিকভাবে আর বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় ন।। তিনি বে দৃঢ়চেতা ও অসামান্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা ফিরোজ শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা যায়। মুসলিম সাধুসন্তদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সন্ত বর্তমান ছিলেন—অথী সিরাজুদ্দীন, তাঁহার শিক্ত আলা অল-হক এবং রাজা বিয়াবানি। কথিত আছে, ফিরোজ শাহের একভালা

এ সথকে লেথকের বিভ্ত আলোচনা—'বাংলার ইতিহাসের ছ'লো বছর' এছের (২র সং'):
 করিক অধ্যায়ে এইবা ।

তুর্গ অবরোধের সময় রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের কুঁকি লইয়া ফকীরের ছদ্মবেশে তুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অস্তোষ্টিক্রিয়ায় বোগদান করিয়াছিলেন, ছর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সহিত্ত দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং পরে সমন্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করার এত বড় কুযোগ হারানোর জন্ম অন্ত্রাপ করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে ইলিয়াস শাহ ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা করিতেন। 'সিরাং-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াস কুষ্ঠরোগী ছিলেন। কিন্ত ইহা ইলিয়াসের শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বেধপ্রণোদিত মিথ্যা উক্তি বলিয়া মনে হয়।

ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮-৫৯ খ্রী:) পরলোক গমন করেন।

## ৫। সিকন্দর শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থযোগ্য পুত্র সিকলর শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি স্থদীর্ঘ তেত্রিশ বংসর (আফুমানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ এঃ পর্যন্ত ) রাজত্ব করেন। বাংলার আর কোন স্থলতান এত বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই।

দিকলব শাহের রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুগলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। প্রেলিথিত 'দিরাং-ই-ফিরোজ শাহী' এবং শাম্দ্-ই-দিরাজ আফিকের 'তারিথ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে এই আক্রমণ ও তাহার পরিণামের বিস্তৃত্ত বিবরণ পাওয়া যায়। আফিফ লিথিয়াছেন যে ফথকুদ্দীন ম্বারক শাহের জামাতা জাফর থান দিল্লীতে গিয়া ফিরোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন যে ইলিয়াদ শাহ তাঁহার শভরের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন; ফিরোজ শাহ তথন ইলিয়াদকে শান্তি দিবার জন্ম এবং জাফর থানকে শভরের রাজ্যের সিংহাদনে বসাইবার জন্ম বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু যথন তিনি বাংলাদেশে পৌছান, তর্বন ইলিয়াদ শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দর শাহ সিংহাদনে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্থতরাং সিকন্দর শাহের সহিত্ত কিরোজ শাহের সংমর্দ হইল।

আফিফ এবং 'নিরাং' হইতে জানা যায় যে, নিকন্দর ফিরোজ শাহের সহিত সন্মুখ যুদ্ধ না করিয়া একডালা তুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ অনেক দিন একডালা তুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সদ্ধি স্থাপিত হয়।

আফিফ ও 'দিরাৎ'-এর মতে দিকন্দর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে দদ্ধি প্রার্থনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ দদ্ধির ফলে ফিরোজ শাহ কোন স্থবিধাই লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী ঘটনা হইতে দেখা যায়, তিনি বাংলাদেশের উপর দিকন্দর শাহের সার্বভৌম কর্তু ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমকক্ষ রাজার মতই তাঁহার দক্ষে দৃত ও উপঢৌকন বিনিময় করিয়াছিলেন। আফিফের মতে দিকন্দর শাহ জাফর থানকে সোনারগাঁও অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জাফর থান বলেন যে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই নিহত হইয়াছে, দেইজন্ম তিনি সোনারগাঁওয়ে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না; এই কারণে তিনি ঐ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিয়ান শেষ হইতে তুই বৎসর সাত মাস লাগিয়াছিল।

দিকন্দর শাহের একটি বিশিষ্ট কীর্তি পাণ্ড্য়ার বিখ্যাত আদিনা মদজিদ নির্মাণ (১৩৯৯ খ্রীঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়া এই মদজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মদজিদের মধ্যে আদিনা মদজিদ আয়তনের দিক হইতে দ্বিতীয়।

পিতার মত সিকন্দর শাহও মুসলিম সাধুসন্তদের ভক্ত ছিলেন। দেবীকোটের বিখ্যাত সন্ত মূলা আতার সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পাণ্ড্য়ার বিখ্যাত দরবেশ আলা অল-হকের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

দিকলবের শেষ জীবন সন্থন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি করুণ কাহিনী লিপিবন্ধ হইয়াছে। কাহিনীটির সারমর্ম এই। দিকলব শাহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পূত্র এবং দিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পূত্র জন্মগ্রহণ করে। দিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত পূত্র গিয়াস্থদীন সব দিক দিয়াই যোগ্য ছিলেন। ইহাতে দিকলবের প্রথমা স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড কর্মা হয় এবং তিনি গিয়াস্থদীনের বিরুদ্ধে দিকলব শাহের মন বিষাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে দিকলব শাহের মন একটু টলিলেও তিনি গিয়াস্থদীনকেই রাজ্য শাসনের ভার দেন। গিয়াস্থদীন কিন্তু বিমাতার মতিগতি সন্থদ্ধে দন্দিহান হইয়া সোনারগাঁওরে চলিয়া হান। কিছুদিনের মধ্যে তিনি

এক বিরাট সৈম্প্রবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দাবী করিয়া লখনৌতির দিকে রওনা হইলেন। গোয়ালপাড়ার প্রাস্তরে পিতাপুত্তে যুদ্ধ হইল। গিয়াস্থদ্দীন তাঁহার পিতাকে বধ করিতে সৈম্প্রদের নিষেধ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু একজন সৈশ্র না চিনিয়া সিকন্দরকে বধ করিয়া বলে। শেষ নিঃখাস ফেলিবার আগে সিকন্দর বিদ্রোহী পুত্রকে আশার্বাদ জানাইয়া যান।

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে সত্য কিনা তাহা বলা যায় না, তবে পিতার বিরুদ্ধে গিয়াস্থন্দীনের বিদ্রোহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে সিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা বে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

#### ৬। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিনজন রাজাই অত্যস্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার দারা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্থদীন আজম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহার লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্ম। তাঁহার মত বিদ্বান, রুচিমান, রুসিক ও ন্থায়পরায়ণ নুপতি এ পর্যস্ত খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছেন।

শেহপরায়ণ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রণক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার গিয়াস্থদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে বিমাতার চক্রান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত অনেকাংশে বাধ্য হইয়াই গিয়াস্থদ্দীন এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে ক্ষমা করা যায়।

গিয়াস্থদীন যে কতথানি রসিক ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি কাজ হইতে বুঝিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ যাহা লেখা আছে, তাহার লারমর্ম এই। একবার গিয়াস্থদীন লাংঘাতিক রকম অস্কু হইয়া পড়িয়া বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্, গুল্ ও লালা নামে তাঁহার হারেমের তিনটি নারীকে তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধৌত করার ভার দিয়াছিলেন। কিছু সেবাবে তিনি স্কুছু ইইয়া উঠেন এবং তাহার পর ঐ তিনটি নারীকে হারেমের

জন্মান্ত নারীরা ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ করিতে থাকে। ঐ তিনটি নারী স্থলতানকে এই কথা জানাইলে স্থলতান দক্ষে দক্ষে তাহাদের নামে একটি ফার্সী গজল লিখিতে স্থক্ষ করেন। কিন্তু এক ছত্ত্রের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাঁহার রাজ্যের কোন কবিও ঐ গজলটি পূরণ করিতে পারেন নাই। তথন গিয়াম্বন্দীন ইরানের শিরাজ শহরবাদী অমর কবি হাফিজের নিকট ঐ ছত্ত্রটি পাঠাইয়া দেন। হাফিজ উহা পূরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান।

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি দব সত্য কিনা তাহা বলা যায় না, তবে দিতীয়াংশ অর্থাং হাফিজের কাছে গিয়াস্থদীন কর্তৃক গজলের এক ছত্ত পাঠানো এবং হাফিজের তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। যোড়শ শতান্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 'রিয়াজ' ও 'আইন'-এ এই গজলটির কয়েক ছত্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই-গুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি ( হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাঁহার অস্তরঙ্গ বন্ধু মৃহম্মদ গুল-অন্দাম কর্তৃক সংকলিত ) 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' পাওয়া যায়, তাহাতে স্থলতান গিয়াস্থদীন ও বাংলাদেশের নাম আছে।

গিয়াস্থদীনের ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেটি এই। একবার গিয়াস্থদীন তীর ছুঁ ড়িতে গিয়া আকন্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আহত করিয়া বদেন। ঐ বিধবা কাজী সিরাজুদীনের কাছে এ সম্বন্ধে নালিশ করে। কর্তব্যনিষ্ঠ কাজী তথন পেয়াদার হাত দিয়া স্থলতানের কাছে সমন পাঠান। পেয়াদা সহজ পথে স্থলতানের কাছে সমন লইয়া যাওয়ার উপায় নাই দেথিয়া অসময়ে আজান দিয়া স্থলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তথন স্থলতানের কাছে পেয়াদাকে লইয়া যাওয়া হইলে সে তাঁহাকে সমন দিল। স্থলতান তৎক্ষণাৎ কাজীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহাকে কোন থাতির না দেখাইয়া বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে নির্দেশ দিলেন। স্থলতান সেই নির্দেশ পালন করিলেন। তথন কাজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্থলতানকে যথোচিত সন্মান দেখাইয়া মসনদে বসাইলেন। স্থলতানের বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকানে। ছিল, সেটি বাহির করিয়া ডিনি কাজীকে বলিলেন যে তিনি স্থলতান বিলয়া কাজী যদি বিচারের সময় তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তাহা হইলে তিনি তলোয়ার দিয়া কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিতেন। কাজীও ওঁহার মননদের তলা হইতে একটি বেত বাহির করিয়া বলিলেন, স্থলতান যদি

আইনের নির্দেশ লজ্মন করিতেন, তাহা হইলে আদালতের বিধান অমুসারে তিনি ঐ বেত দিয়া তাঁহার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন—ইহার জন্ম তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও! তথন স্থলতান অত্যন্ত সম্ভষ্ট হইয়া কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোধিক দিয়া ফিরিয়া আদিলেন।

এই কাহিনীটি দত্য কিনা তাহা বলা যায় না। তবে সত্য হওয়া দম্পূর্ণ সম্ভব। কারণ গিয়াস্থালীনকে লেখা বিহারের দরবেশ মুজাফফর শাম্দ্ বল্ধির চিঠি হইতে জানা যায় যে গিয়াস্থালীন দত্যই প্রায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বল্ধির চিঠি হইতে জানা যায় যে, গিয়াস্থালীন প্রথম দিকে স্থথ এবং আমোদপ্রমোদে নিময় ছিলেন, কিন্তু বল্ধির দহিত পত্রালাপের সময় তিনি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতেছিলেন। গিয়াস্থালীন বিভা, মহন্ব, উদারতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন এবং সেজক্য তিনি রাজা হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। গিয়াস্থালীন কবিও ছিলেন এবং স্বান্ধর লিখিয়া মুজাফফর শাম্দ্ বল্থিকে পাঠাইতেন।

বল্থি ভিন্ন আর একজন দরবেশের সহিত গিয়াস্থদীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।
তিনি আলা অল-হকের পুত্র নৃর কুংব্ আলম। 'রিয়াজ'-এর মতে ইনি
গিয়াস্থদীনের সহপাঠী ছিলেন। গিয়াস্থদীন ও নৃর কুংব্ আলম উভয়ে
পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, নৃর কুংব্ আলমের ভ্রাতা
আজম থান স্থলতানের উজীর ছিলেন; তিনি নৃর কুংব্কে একটি উচ্চ রাজপদ
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নৃর কুংব্ তাহাতে রাজী হন নাই।

মৃজাফফর শাম্দ্ বল্থি ও নৃর কৃৎব্ আলমের দহিত গিয়াস্থদীনের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতে বৃঝিতে পারা যায়, গিয়াস্থদীনও পিতা ও পিতামহের মত সাধ্সস্তদের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার অন্ত নিদর্শনও আমরা পাই। অলস্থাওয়ী এবং গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে চুইজন প্রামাণিক গ্রন্থকারের লেখা হইতে জানা যায় যে, গিয়াস্থদীন অনেক টাকা থরচ করিয়া মকা ও মদিনার ছুইটি মাজ্রাসা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মকার মাজ্রাসাটি নির্মাণ করিতে বার হাজার মিশরী স্থান্মিথ্কল লাগিয়াছিল। গিয়াস্থদীন নিজে হানাফী ছিলেন কিছ্ক মন্ধার মাজ্রাসায় তিনি হানাফী, শাফেষী, মালেকী ও হানবালী—মুদলিম সম্প্রদারের এই চারিটি মধ্হবের জন্মই বফুকতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিক্ষ গিয়াস্থদীন মন্থাতে একটি সরাইও নির্মাণ করান এবং মাজ্রাসা ও স্বাইয়ের ব্যক্ষ

নির্বাহের জন্ম এই তুই প্রতিষ্ঠানকে বহুম্ল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মক্কার আরাফাহ, নামক স্থানে একটি থালও খনন করাইয়াছিলেন। গিয়াস্থদীন মক্কায় যাকৃৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন, ইনিই এই সমস্ত কাজ স্থাইভাবে সম্পন্ন করেন। গিয়াস্থদীন মকাও মদিনার লোকদের দান করিবার জন্ম বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মক্কার শরীফ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মক্কাও মদিনার প্রতিটি লোককেই কিছু কিছু দেওয়া হয়।

বিদেশে দৃত প্রেরণ গিয়াস্থদীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্টা। জৌনপুরের স্থলতান মালিক সারওয়ারের কাছে তিনি দৃত পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, চীন-সম্রাট য়ং-লোর কাছে গিয়াস্থদীন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ খ্রীষ্টান্দে উপহার সমেত দৃত পাঠাইয়াছিলেন। য়ং-লো ইহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ কয়েকবার গিয়াস্থদীনের কাছে উপহার সমেত দৃত পাঠান।

ি কিন্তু গিয়াস্থদীন যে সমস্ত ব্যাপারেই ক্বতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে। কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোচনীয় বার্থতারও পরিচয় দিয়াছেন। ষেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মোটেই স্থবিধা করিতে পারেন নাই। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণের পরে গিয়াস্থদীন যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও সামরিক শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব থান ( ? ) নামে এক ব্যক্তির সহিত গিয়াস্থদীন দীর্ঘকাল নিক্ষল যুদ্ধ চালাইয়া প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, অবশেষে নৃর কুৎব্ আলম উভয় পক্ষে সদ্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ধির কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়াস্থদ্দীন শাহেব খানকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন এবং এই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কোনক্রমে নিজের মান বাঁচান। গিয়াস্থদীন কামরূপ-কামতা রাজ্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গিয়াস্থদীন কামতা-রাজ ও অহোম-রাজের মধ্যে বিরোধের স্থয়োগ শইয়া কামতা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আক্রমণের ফলে ২ মিতা-রাজ অহোম-রাজের সঙ্গে নিজের কক্সার বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন এবং তাহার পর

উভয় রাজা মিলিতভাবে গিয়ায়দীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহার ফলে গিয়ায়দীনের বাহিনী কামতা রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। মিথিলার অমর কবি বিত্যাপতি তাঁহার একাধিক গ্রন্থে লিথিয়াছেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ একজন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন; যতদ্র মনে হয়, এই গৌড়েশ্বর গিয়ায়দীন আজম শাহ।

গিয়াস্থাদীন যে তাঁহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রান্ত অন্থানরণ করিয়াছিলেন ও তাহার জন্মই শেষ পর্যন্ত তিনি শোচনীয় পরিণাম বরণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মুজাফফর শামস বল্থির ৮০০ হিজরায় (১০৯৭ খ্রী:) লেখা চিঠিতে পাই তিনি গিয়াস্থাদীনকে বলিতেছেন যে মুসলিম রাজ্যে বিধর্মীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে। গিয়াস্থাদীন বল্থিকে অত্যন্ত প্রাধা করিতেন ও তাঁহার উপদেশ অন্থারে চলিতেন। স্থতরাং তিনি যে এই ব্যাপারে বল্থির অতিপ্রায় অন্থায়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। ইহার স্থাক্ষে কিছু প্রমাণও আছে। গিয়াস্থাদীন ও তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সম্রাটের দ্তেরা বাংলার রাজদেরবারে আদিয়াছিলেন। তাঁহারা দেথিয়াছিলেন যে বাংলার স্থলতানের অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেই মুদ্লমান, একজনও অমুদ্লমান নাই। এই কথা জনৈক চীনা রাজপ্রতিনিধিই লিথিয়া গিয়াছেন।

ফিরিশ্তার মতে হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াদ শাহী বংশের একজন আমীর ছিলেন। আবার 'রিয়াজ'-এর মতে এই রাজা গণেশের চক্রান্তেই গিয়াস্থলীন নিহত হইয়াছিলেন। মনে হয়, বল্থির অভিপ্রায় অন্থ্যায়ী কাজ করিয়া গিয়াস্থলীন রাজা গণেশ প্রম্থ দমন্ত হিন্দু আমীরকেই পদ্চাত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে রাজা গণেশ গিয়াস্থলীনের শক্র হইয়া দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চক্রান্ত করিয়া গিয়াস্থলীনকে হত্যা করান। গিয়াস্থলীন ষে শেষ জীবনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ—
তাঁহার রাজত্বকালে আগত চীনা রাজদ্তদের কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের জীবন্যাত্রাই দেখানো হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহারা কোন বিবরণই লেখেন নাই।

भिश्चाक्षकीन (व कवि ७ कावार्रामी हिल्लन, जारा शूर्वर वला रहेशाह ।

ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কোন ভারতীয় কবির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, দে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। "বিদ্যাপতি কবি"-র ভনিতাযুক্ত একটি পদে জনৈক "গ্যাসদীন স্থরতান"-এর প্রশন্তি আছে। অনেকের মতে এই "বিদ্যাপতি কবি" মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি (জীবৎকাল আঃ ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীঃ) এবং "গ্যাসদীন স্থরতান (স্থলতান)" গিয়াস্থদীন আজম শাহ। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে নাই। বাংলা 'ইউম্বফ-জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা শাহ মোহাম্মদ সগীরের আজ্ববিবরণীর একটি ছত্তের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গিয়াস্থদীন আজম শাহ সগীরের সমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষক নূপতি ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশ্রের যথেষ্ঠ অবকাশ আছে।

গিয়াস্থভীন আজম শাহ পিতার মৃত্যুর পর কুড়ি বৎদর রাজত্ব করিয়া ১৪১০-১১ গ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

## ৭। সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ, শিহাবৃদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

গিয়াস্থদীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈফুদীন হম্জা শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি "স্থলতান-উদ্-সলাতীন" (রাজাধিরাজ) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদীন চীন-সম্রাট মুং-লোর কাছে দৃত পাঠাইয়া গিয়াস্থদীনের মৃত্যু ও নিজের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত রাজার শোকামুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্ম এবং নৃতন রাজাকে স্বাগত জানাইবার জন্ম তাঁহার প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন।

সৈফুদীনের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। তুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর সৈফুদীন পরলোকগমন করেন। সৈফুদীনের পরে শিহাবৃদীন বায়াজিদ শাহ স্থলতান হন। ইব্ন্-ই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার লিথিয়াছেন যে, হম্জা শাহ তাঁহার ক্রীতদাস শিহাব (শিহাবৃদীন বায়াজিদ শাহ) কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

শিহাবৃদ্দীন রাজার পুত্র না হইয়াও রাজিদিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ অমিতশক্তিধর রাজা গণেশ তাঁহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রহের

সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় ষে, রাজা গণেশই শিহাবৃদ্ধীনের রাজত্বকালে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রাজকোষও তাঁহারই হাতে আসিয়াছিল, শিহাবৃদ্ধীন নামে মাত্র স্থলতান ছিলেন।

শিহাবৃদ্দীন একবার চীনসম্রাটের কাছে দৃত মারফং একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং এদেশে উৎপন্ন আরও অনেক দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠান। তাঁহার পাঠানো জিরাফ চীনদেশে বিপুল উদ্দীপনা স্বষ্ট করে।

ছুই বৎসর (১৪১২-১৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করিবার পরে শিহাবৃদ্দীন পরলোকগমন করেন। কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। সমসাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার ইব.ন্-ই-হজরও লিথিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক শিহাবৃদ্দীন (শিহাব) নিহত হইয়াছিলেন। সম্ভবত শিহাবৃদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে কোন সময়ে বড়বন্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্ম গণেশ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন।

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় শিহাবৃদ্ধীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কিছ কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় না। যতদ্র মনে হয়, রাজা গণেশ শিহাবৃদ্ধীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশু পুত্র আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নামমাত্র রাজা করিয়া রাথিয়া নিজেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ)
মৃদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ৮১৮ হিজরা হইতে জলাপুদীন মৃহমদ শাহের মৃদ্রা স্থরু
হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কয়েক মাস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন
সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাজা গণেশই স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায়
করিয়া আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

## **छ्रुर्थ** भद्रिए**छ** प

# ৱাজা গণেশ ও তাঁহার বংশ

#### ১। রাজা গণেশ

রাজা গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক জন অবিশারণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষ বাাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বংসরের জন্ম ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্র গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যাদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই।

'তবকাং-ই-আকবরী,' 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা', 'মাসির-ই-রহিমী' প্রভৃতি গ্রন্থে গণেশ দম্বন্ধে দংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; বুকাননের বিবরণী, মূলা তকিয়ার বয়াজ, 'মিরাং-উল আসরার' প্রভৃতি স্বত্রেও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্ত্রেগুলি পরবর্তীকালের ব্রচনা। সম্প্রতি গণেশ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু সমসাময়িক স্বত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে; যেমন,—দরবেশ নূর কুৎব্ আলম ও আশরফ সিম্নানীর পত্রাবলী, ইব্রাহিম শর্কীর জনৈক সামস্বের আজ্ঞায় রচিত এবং গণেশ ও ই্রাহিমের সংঘর্ষের উল্লেখ সংবলিত 'সঙ্গীতশিরোমণি' গ্রন্থ, চীনসম্রাট কর্তৃক বাংলার রাজ্বভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্থের লেখা 'শিং-ছা-শ্রং-লান' গ্রন্থ, আরবী ঐতিহাদিক ইব ন্-ই-হজর ও অল-স্থাওয়ীর লেখা গ্রন্থন্থয়, দমুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মূদ্রা প্রভৃতি।

উপরে উল্লিথিত স্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া রাজা গণেশের ইতিহাসটি মোটাম্টি-ভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাসের সারমর্ম নিম্লে

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যস্ত শক্তিশালী একজন জমিদার। উত্তরব**দের** ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের স্থলতানদের অন্ততম আমীরও ছিলেন।

গিয়াহনীন আজম শাহ, সৈফুন্দীন হম্জা শাহ, শিহাবুন্দীন বায়াজিদ শাহ ও

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীতিতে গণেশ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ ফুইজন স্থলতানের আমলে জিনিই যে বাংলা দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রী:) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যত (ও সম্ভবত নিহত) করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈম্ভবাহিনীর সাহায্যে মৃসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। বাংলার মুস্লিম সম্প্রদায়ের একাংশ বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারে অসম্ভন্ত হইয়া তাঁহার প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ইহাদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশরা। রাজা গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদের মধ্যে কয়েকজনকে বধ করিলেন। ইহাতে দরবেশরা তাঁহার উপর আর্মণ্ড ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দরবেশদের নেতা নূর কুংব, আলম উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রাম্ভ নূপতি জৌনপুরের স্থলতান ইত্রাহিম শর্কীর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র লিথিয়া জানাইলেন যে গণেশ ঘোরতর অত্যাচারী এবং মুসলমানদের পরম শক্র ; তিনি ইত্রাহিমকে সদৈন্তে বাংলায় আদিয়া গণেশের উচ্ছেদসাধন করিতে অন্থরোধ জানাইলেন। ইত্রাহিম শর্কী এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ আশরফ সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে সৈন্তন্বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে রওনা হইলেন।

যে সমন্ত দেশের উপর দিয়া ইত্রাহিম গেলেন, তাহাদের মধ্যে মিথিলা বা বিছত অন্ততম। ত্রিছত জৌনপুরের স্থলতানের অধীন সামন্ত রাজ্য। কিন্তু এই সময়ে ত্রিছতের রাজা দেবসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার স্বাধীনচেতা পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং রাজা গণেশের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গণেশের সহিত যেমন বাংলার দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, শিবসিংহের সহিত্ত তেমনি ব্রিছতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইব্রাহিম শক্ষী রখন ত্রিছতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন শিবসিংহ তাঁহার সহিত সমুখ্যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং পরাজিত হইরা পলায়ন করিলেন; ইব্রাহিম তাঁহার পদ্যাকান করিলেন এবং তাঁহার স্থাত তুর্গ লেহ্রা জয় করিয়া তাঁহাকে

বন্দী করিলেন। অতঃপর ইত্রাহিম শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে **আহুগত্যের** সর্তে জ্রিছতের রাজপদে পুনংপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহার পর ইত্রাহিম আবার তাঁহার অভিযান হুরু করিলেন এবং বাংশায় আদিয়া উপস্থিত হুইলেন। রাজা গণেশ তাঁহার বিপুল সামরিক শক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাহার উপরে তাঁহার পুত্র রাজনীতিচতুর যত্ব (নামান্তর জিৎমল) পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইত্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তথন গণেশ সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হুইলেন। যত্ব রাজ্যের লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন। ইত্রাহিম যত্কে ম্সলমান করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। যত্ব হুলতান হইয়া জলালুদ্দীন মৃহমাদ শাহ নাম গ্রহণ করিলেন; ৮১৮ হিজরার বি১৪-১৬ খ্রীঃ) মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অতঃপর ইব্রাহিম দেশে ফিরিয়া গেলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের ফলে বাংলায় আবার হিন্দু-প্রাধান্তের অবসান ঘটিয়া মুসলিম প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্ত এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। রাজা গণেশ কিছুদিন পরে স্বযোগ বৃঝিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অল্পায়াসে নিজের ক্ষমতা প্রকল্পার করিলেন। পুত্র জলালুদ্দীন নামে স্বলতান রহিলেন, কিন্তু তিনি পিতার ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। বাংলাদেশে আবার হিন্দু-ধর্মের জয়পতাকা উড়িতে লাগিল। গণেশ আবার তাঁহার প্রতিপক্ষ দরবেশদিগকে ও অল্ভান্ত মুসলমান-দিগকে দমন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নূর কুৎব্ আলম অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন।

এদিকে রাজা গণেশ যথন নানা দিক্ দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিলেন, তখন তিনি পুত্র জলাল্দীনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং 'দহুজমর্দনদেব' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 'দহুজমর্দনদেব'-এর বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত মুজাও প্রবাশিত হইল, এই মুজাগুলির এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় টাকশালের নাম, উৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং "চণ্ডীচরণপরায়ণক্ত" লেখা থাকিত। 'দহুজমর্দনদেব'-রূপে সমগ্র ১৩০৯ শকান্ধ (১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) এবং ১৩৪০ শকান্ধের (১৪১৮-১৯ খ্রীঃ) কিয়দংশ রাজত্ব করিবার পর রাজা গণেশ পরলোকগমন করিলেন। সম্ভবত তিনি জলাল্দ্দীন (যত্ব)-কে তাঁহার ইচ্ছার বিক্লছে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্ভবত জলাল্দ্দীনের বড়যন্তেই গণেশের মৃত্যু হয়।

স্বন্ধ সময়ের জন্ম রাজত্ব করিলেও রাজা গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের উপরই তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গর প্রায় সমস্তটা এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যের অস্তর্ভূক্তি ছিল।

রাজা গণেশ যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কুশাগ্রবৃদ্ধি কৃটনীতিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ববর্ণিত ইতিহাদ হইতেই বুঝা যায়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। চণ্ডীদেবীর প্রতি তাঁহার আহুগত্যের কথা তিনি মূদ্রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন; বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পদ্মলাভের তিনি চরণপূজা করিতেন, এ কথা পদ্মনাভের বংশধর জীব গোস্বামীর দাক্ষ্য হইতে জানা যায়। পরধর্মদ্বেষ হইতে রাজা গণেশ একেবারে মৃক্ত হইতে পারেন নাই। ক্য়েকটি মদজিদ ও ঐক্লামিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধ্বংদ করিয়াছিলেন। তিনি বহু মূদলমানের প্রতি দমননীতি প্রয়োগও করিয়াছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কারণে উহা করিয়াছিলেন। মূদলমানদের প্রতি গণেশের অত্যাচার দম্বন্ধে কোন কোন স্থ্রে অনেক অতিরঞ্জিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। ফিরিশ্তার কথা বিশ্বাদ করিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক মৃদলমানের আন্তরিক ভালবাদাও লাভ করিয়াছিলেন। ফিরিশ্তার মতে গণেশ দক্ষ স্থশাদকও ছিলেন।

গৌড় ও পাণ্ড্য়ার কয়েকটি বিথ্যাত স্থাপত্যকীর্তি গণেশেরই নির্মিত বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। ইহাদের মধ্যে গৌড়ের 'ফতে থানের সমাধি-ভবন' নামে পরিচিত একটি সৌধ এবং পাণ্ড্য়ার একলাখী প্রাসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। গণেশ বিথ্যাত আদিনা মসজিদের সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে তাঁহার কাছারীবাড়ীতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

গণেশের নাম প্রায় সমস্ত ফার্সী পুথিতেই 'কান্স্' লেখা হইয়াছে, এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'কংস'। কিন্তু প্রাচীন ফার্সী পুঁথিতে প্রায় সর্বত্রই 'গ্' (গাফ্)-এর জায়গায় 'ক্' (কাফ্) লিখিত হইত বলিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায় না। বুকাননের বিবরণী এবং কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় বে, 'গণেশ'ই তাঁহার প্রকৃত নাম। কোন কোন প্রের মতে তাঁহার নাম ছিল 'কানী'।

#### २। भर्व्सापित

গণেশ বা দমুজমর্দনদেবের সমস্ত মৃদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দের। ১৩৪০ শকাব্দেই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিন্দু রাজার মৃদ্রা পাওয়া ষাইতেছে। ইহার মৃদ্রাগুলি দমুজমর্দনদেবের মৃদ্রারই অনুরূপ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রদেব দক্ষজমর্দনদৈবের উত্তরাধিকারী এবং সম্ভবত পুত্র। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেন্দ্রদেব জলালৃদ্দীনেরই হিন্দু নাম, পিতার মৃত্যুর পরে জলালৃদ্দীন কিছু সময়ের জন্ম এই নামে মৃত্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মহেন্দ্রদেব তাঁহার মৃত্রায় নিজেকে 'চণ্ডীচরণপরায়ণ' বলিয়াছেন, যাহা নিষ্ঠাবান মৃসলমান জলালৃদ্দীনের পক্ষে সম্ভব নহে।

'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা'র মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ। দহজমর্দনদেবের ও জলালুদ্দীনের মূলার মাঝখানে মহেন্দ্র-দেবের মূলার আবির্ভাব হইতে এইরূপ অন্তমান খুব অসঙ্কত হইবে না যে, মহেন্দ্র-দেব জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ ল্রাতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু জলালুদ্দীন অল্ল সময়ের মধ্যেই মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার করেন। অবশ্র ইহা নিছক অন্তমান মাত্র।

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ খ্রীর এপ্রিল হইতে ১৪১৯ খ্রীর জাহুয়ারী—এই নয় মাদের মধ্যে দফুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদীন—তিনজন রাজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, মহেন্দ্রদেব থুবই অল্প সময় রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন।

### ৩। জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ

জলালুদীন মূহম্মদ শাহ ত্রই দফায় রাজত্ব করিয়াছিলেন—প্রথমবার ৮১৮-১৯ হিজরায় (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়বার ৮২১-৩৬ হিজরায় (১৪১৮ ৩৩ খ্রীঃ)।

প্রথমবারের রাজতে জলালুদ্দীনের রাজসভায় চীন-সম্রাটের দ্তের। আদিয়া-ছিলেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-খ্যং-লান' হইতে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন প্রথান দরবার-ঘরে বসিয়া চীনা রাজদ্তদের দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত পত্র প্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দৃতদের এক ভোজ গিরা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, এই ভোক্সে মুসলমানী রীতি অস্থায়ী গোমাংদ পরিবেশন করা হইয়াছিল এবং স্থরা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর জলালুদ্ধীন দূতদের প্রত্যেককে পদমর্বাদা অস্থায়ী উপহার প্রদান করেন এবং স্বর্ণময় আধারে রক্ষিত একটি পত্র চীনসমাটকে দিবার জন্ম তাঁহাদের হাতে দেন।

জলালুদীনের দিতীয়বার রাজত্বেরও কয়েকটি ঘটনার কথা জানিতে পারা যায়। আবহুর রজ্জাক রচিত 'মতলা-ই-সদাইন' ও চীনা গ্রন্থ 'মিং-শ্র্'-এর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের হলতান ইব্রাহিম শর্কী জলালুদীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৈমুরলঙ্কের পুত্র শাহ্রুথ তথন পারস্তোর হিরাটে ছিলেন; তাঁহার নিকটে এবং চীন সম্রাট য়ুং-লোর নিকটে দৃত পাঠাইয়া জলালুদীন ইব্রাহিমের আক্রমণের কথা জানান। তথন শাহ্রুথ ও য়ুং-লো উভয়েই ইব্রাহিমকে ভংশনা করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন, ইব্রাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন।

আরাকান দেশের ইতিহাদ হইতে জানা যায় যে, আরাকানরাক্ত মেংসোআ-ম্উন (নামান্তর নরমেইথ্লা) ব্রহ্মের রাজার দহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া
রাজ্য হারান এবং বাংলার স্থলতানের অর্থাৎ জলালুদীন মৃহদ্মদ শাহের কাছে
আশ্রয় গ্রহণ করেন। জালালুদীনকে আরাকানরাজ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাহায্য
করায় জলালুদীন প্রীত হইয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের জন্ম এক দৈন্যবাহিনী দেন।
ঐ দৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক বিশাসঘাতকতা করিয়া ব্রহ্মের রাজার দহিত যোগ
দেয় এবং আরাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাক্ত কোনক্রমে পলাইয়া
আদিয়া জলালুদ্দীনকে দব কথা জানান। তথন জলালুদ্দীন আর একজন দেনানায়ককে প্রেরণ করেন এবং ইহার প্রচেটায় ১৪৩০ গ্রীটাব্দে আরাকানরাক্তর স্বত্ত
রাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্তু জলালুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকানরাক্ত
তাঁহার দামস্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

ইব্ন্-ই-হজর ও অল-সথাওয়ীর লেথা গ্রন্থয় হইতে জানা যায় যে, জলালুদীন ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাঁহার পিতা কর্তৃক বিধ্বস্ত মদজিলগুলির সংস্কার সাধন করেন; তিনি আবু হানিফার সম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রহণ করেন; মকায় তিনি অনেকগুলি ভবন ও একটি স্থলর মাদ্রাসা নির্মাণ করাইয়াছিলেন; থলিফার নিকট এবং মিশরের রাজা অল-আশরফ বারুস্বায়ের নিকট তিনি অনেক উপহার পাঠাইয়াছিলেন; থলিফা জলালুদীনের প্রার্থনা অসুবায়ী জলালুদ্দীনকে দমান-পরিচ্ছদ পাঠাইয়া তাঁহার "অহুমোদন" জানান।

উপরে প্রদন্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইহার প্রমাণ অন্যান্ত বিষয় হইতেও পাওয়া যায়। প্রায় তুই শত বংসর ধরিয়া বাংলার স্থলতানদের মূদ্রায় 'কলমা' উৎকীর্ণ হইত না, জলালুদ্দীন কিন্ত তাঁহার মূদ্রায় 'কলমা' থোদাই করান। রাজত্বের শৈষ দিকে জলালুদ্দীন 'থলীকং আল্লাহ্' (ঈশরের উত্তরাধিকারী) উপাধি গ্রহণ করেন। জলালুদ্দীন তাঁহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহাম্নভূতিশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বুকাননের বিবরণী অন্নুদারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল; 'রিয়াজ'-এর মতে ইতিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু 'শ্বতিরত্তহার' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই জলালুদ্দীনই রায় রাজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে তাঁহার সেনাপত্তির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শ্বতিরত্তহার'-এর লেথক বৃহস্পতি মিশ্রও জলালুদ্দীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন হিন্দু ধর্মের অনুরাগী না হইলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্যাদাদান করিতেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের সমাদর করার কারণ হয়ত জলালুদ্দীনের প্রথম জীবনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিক্ষা।

ম্দলমান ঐতিহাসিকদের মতে জলালুদ্দীন স্থশাসক ও ন্থায়বিচারক ছিলেন ;
'রিয়ান্ড'-এর মতে তিনি জনাকীর্ণ পাণ্ড্য়া নগরী পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী
স্থানাস্তরিত করেন।

জলালুদ্দীনের রাজ্যের আয়তন থুব বিশাল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ও আরাকান ব্যতীত—ত্তিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও বিছু অংশ অস্তত সাময়িকভাবে তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়।

জলালুদ্দীন ১৪৩৩ ব্রীঃর গোড়ার দিক পর্যস্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত তাহার অল্প কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। পাওয়ার একলাখী প্রাদাদে তাঁহার সমাধি আছে।

# 🗸 ८। भागस्वकीन जार्यक भार

জলালুদীন মৃহদাদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামস্থান আহ্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আইন-ই-আকবরী', 'ওবকাং-ই-আকবরী,' 'তারিপ-ই-ফিরিশ্তা', 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শামস্থানীন আহ্মদ শাহ ১৬ বা ১৮ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না। কারণ শামস্থান আহ্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম বংসর অর্থাং ৮৩৬ হিজরা (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ভিন্ন আর কোন বংসরের মৃদ্রা পাওয়া যায় নাই। এদিকে ৮৪১ হিজরা (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ) হইতে তাঁহার পরবর্তী স্থলতান নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহের মৃদ্রা পাওয়া ষাইতেছে। বুকাননের বিবরণী অন্ধ্রারে শামস্থানীন তিন বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

ফিরিশ্তার মতে শামস্থান মহান, উদার, স্থায়পরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি ছিলেন। কিন্তু 'রিয়াজ'-এর মতে শামস্থান ছিলেন বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাস্থ; বিনা কারণে তিনি মাস্থবের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী স্থীলোকদের উদর বিদীর্ণ করিতেন। সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইব্ন্ই-হজরের মতে শামস্থান মাত্র ১৪ বংসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন! এই কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে ফিরিশ্তার প্রশংসা এবং 'রিয়াজ'-এর নিন্দা—তুইই অতিরঞ্জিত।

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর মতে শামস্থদীনের ছই ক্রীতদাস সাদী থান ও নাসির থান ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ একলাখী প্রাসাদের মধ্যস্থিত শামস্থদীনের সমাধির গঠন শহীদের সমাধির অম্বরূপ।

শামপ্রদীন সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# यार्मृष्ट भारी तथ्य उ रावभी वाजव

# नानिक़कीन मार् मृह भार '

শামস্থান আহ্মদ শাহের পরবর্তী স্থলতানের নাম নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহ।
ইনি ১৪৩৭ খ্রীঃ বা তাহার ছই এক বংসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন,
'রিয়াঞ্জ'-এর মতে শামস্থান আহ্মদ শাহের ছই হত্যাকারীর অক্ততম শাদী খান
অপর হত্যাকারী নাসির খানকে বধ করিয়া নিজে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইতে
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাসির খান তাঁহার অভিসন্ধি ব্রিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন
এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আহ্মদ শাহের অমাত্যেরা তাঁহার
কর্তৃত্ব মানিতে রাজী না হইয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামস্থান ইলিয়াস
শাহের জনৈক পৌত্র নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহকে সিংহাসনে বসান। অক্ত
বিবরণগুলি হইতে 'বিয়াজ্জ'-এর বিবরণের অধিকাংশ কথারই সমর্থন পাওয়া যায়
এবং তাহাদের অধিকাংশেরই মতে নাসিক্ষদীন ইলিয়াস শাহের বংশধর।
বুকাননের বিবরণী হইতেও 'রিয়াজ্ব'-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে বুকাননের
বিবরণীতে নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বলা হয় নাই।
বুকাননের বিবরণীর মতে শামস্থান আহ্মদ শাহের ক্রীতদাস ও হত্যাকারী
নাসির খান ও নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহ অভিয় শোক।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন যে নাসিক্ষীন মাহ মৃদ শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সন্তান, এই কারণে তাঁহারা নাসিক্ষীনের বংশকে "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে "মাহ মৃদ শাহী বংশ" নামই (নাসিক্ষীন মাহ মৃদ শাহের নাম অন্তুসারে) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 'রিয়াজ'-এর মতে নাসিক্ষীন সমস্ত কাজ স্থায়পরায়ণতা ও উদারতার সহিত করিতেন; দেশের আবালবৃদ্ধনির্বিশেষে সমস্ত প্রজা তাঁহার শাসনে সন্তই ছিল; গৌড় নগরীর অনেক তুর্গ ও প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করান। গৌড় নগরীই ছিল নাসিক্ষীনের রাজধানী। নাসিক্ষীন যে মধ্যোগ্য নুপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্সেহ নাই, কারণ

তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে স্থদীর্ঘ ২৪।২৫ বংসর রাজত্ব করা সম্ভব হইত না।

নাসিকদ্দীনের রাজ্যকাল মোটাম্টিভাবে শান্তিতেই কাটিয়ছিল। তবে উড়িক্সার রাজা কপিলেন্দ্রনের (১৪৩৫-৬৭ খ্রীঃ) এক তাম্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে অহ্মমিত হয় যে, কপিলেন্দ্রনেরের সহিত নাসিকদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। খুলনা যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাগেরহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত এক শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, থান জহান নামে নাসিকদ্দীন মাহ্ম্দ শাহের জনৈক সেনাপতি ঐ অঞ্চলে প্রথম ম্সলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর বিভাপতি তাঁহার 'হুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'তে বলিয়াছেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ভৈরবস্থিহ গৌড়েশ্বরকে "নম্রীক্ত" করিয়াছিলেন; 'হুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' ১৪৫০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে লেথা হয়, স্তরাং ইহাতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বাংলার তৎকালীন স্থলতান নাসিকদ্দীন মাহ্ম্দ শাহ। সম্ভবত মিথিলার রাজা ভৈরবস্থিহের সহিত নাসিকদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। মিথিলার সন্ধিহিত অঞ্চল নাসিকদ্দীনের অধীন ছিল—ভাগলপুর ও মৃঙ্গেরে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। স্তরাং মিথিলার রাজাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চীনের সহিত বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৩৪ বংসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। নাসিরুদ্দীন তুইবার—১৪৩৮ ও ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাটের কাছে উপহার সমেত রাজদৃত পাঠাইয়াছিলেন। কেন্তু তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ জন্ম নাসিরুদ্দীন দায়ী নহেন, চীনসম্রাটই দায়ী। যুং-লো (১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যথন চীনের সম্রাট ছিলেন, তথন যেমন বাংলা হইতে চীনে দৃত ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে বাংলায়ও দৃত ও উপহার আগত। কিন্তু যুং-লোর উত্তরাধিকারীরা শুধু বাংলার রাজ্যার পাঠানো উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজেরা বাংলার রাজ্যার কাছে দৃত ও উপহার পাঠাইতেন না। তাঁহারা বোধহয় ভাবিতেন যে সামস্ত রাজা ভেট শাঠাইয়াছে, তাহার আবার প্রতিদান দিব কি! \* বলা বাছল্য এই একতরকা

शैव नवादेशं शृथियोत च्यकाक शंकारमत निरम्भतः नामक मनिवारे मान महिस्समः।

উপহার প্রেরণ বেশীদিন চলা সম্ভব ছিল না তাহার ফলে উভয় দেশের সংযোগ অচিরেই ছিন্ন হইয়া যায়।

#### ২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ

রুকফুদীন বারবক শাহ নানিরুদীন মাহ্মূদ শাহের পুত্ত ও উত্তরাধিকারী। ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থলতান।

বারবক শাহ অন্তত একুশ বংসর—১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ খ্রীঃ পর্যস্ত তিনি নিজের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহ্মৃদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, ১৪৭৪ হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যস্ত তিনি তাঁহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। বাংলার ত্বলতানদের মধ্যে অনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। ত্বলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া সংঘর্ষ না বাধে, সেই জন্মই সম্ভবত বাংলাদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বারবক শাহ অনেক নৃতন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যের অস্তর্ভু ক করেন।
ইসমাইল গাজী নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার অক্যতম সেনাপতি ছিলেন।
ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' নামক একথানি ফার্সী গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক ও অবিখাস্থ উপাদান থাকিলেও মোটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়া নামক একটি নদীতে সেতু নির্মাণ করিয়া তাহার বল্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, "মান্দারণের বিদ্রোহী রাজা গজপতি"কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি মান্দারণ হুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন—ইহার অস্তর্নিহিত প্রকৃত ঘটনা সম্ভবত এই যে, ইসমাইল গজপতি-বংশীয় উড়িয়ার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সৈল্যাধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া মান্দারণ হুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ হুর্গ বাংলার অস্তর্গত ছিল। ক্লিলেন্দ্রদেব তাহা জয় করেন। 'রিসালৎ'-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা কপিলেন্দ্রদেব ?) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা ভাহার অলৌকিক মহিমা দেখিয়া তাঁহার নিকট আত্মুদ্যপূর্ণ করেন ও ইসলাম ধর্ম ভাহার আলৌকিক মহিমা দেখিয়া তাঁহার নিকট আত্মুদ্যপূর্ণ করেন ও ইসলাম ধর্ম ভাহার আলৌকিক মহিমা দেখিয়া তাঁহার নিকট আত্মুদ্যপূর্ণ করেন ও ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটের তুর্গাধ্যক্ষ ভান্দদী রায় ইসমাইলের বিরুদ্ধে রাজজোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনায় বারবক শাহ ইসমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মূলা তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে যে, বারবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টান্দে ত্রিছত রাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে হাজীপুর ও তংসদ্ধিহিত স্থানগুলি পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে বৃড়ি গণ্ডক নদী পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; বারবক শাহ ত্রিছতের হিন্দু রাজাকে তাঁহার সামস্ত হিসাবে ত্রিছতের উত্তর অংশ শাসনের ভার দিয়াছিলেন এবং কেদার রায় নামে একজন উচ্চপদস্থ হিন্দুকে তিনি ত্রিছতে রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার জন্ত তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাজার পুত্র ভরত সিংহ (ভৈরব সিংহ?) বিজ্ঞাহ ঘোষণা করিয়া কেদার রায়কে বলপূর্বক অপসারিত করেন; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বারবক শাহ তাঁহাকে শান্তি দিবার উল্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিছতের রাজা তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে আহুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

মৃল্লা তকিয়ার বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্য, কেন না সমসাময়িক মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়ের লেথা 'দণ্ডবিবেক' হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া য়ায়। ইতিপূর্বে ত্রিছত জৌনপুরের শর্কী স্থলতানদের অধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু শর্কী বংশের শেষ স্থলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জন্ম তাঁহার রাজত্বকালে জৌনপুর-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া য়ায়। এই স্থযোগেই বারবক শাহ ত্রিছত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বারবক শাহের শিলালিপিগুলিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক 'অল-ফাজিল' ও 'অল-কামিল' এই তুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। বারবক শাহ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি বিছা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মৃসলমান উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম পরে উল্লিখিত হইল।

#### (ক) বিশারদ

ইহার একটি জ্যোতিববিষয়ক বচন হইতে ব্ঝা যায় যে ইনি বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশারদ ও বাস্থদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

#### (খ) বৃহস্পতি মিশ্র

ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গীতগোবিন্দটাকা, কুমারসম্ভবটাকা, রঘুবংশটাকা, শিশুপালবধটাকা, অমরকোষটাকা, শ্বতিরত্বহার প্রভৃতি প্রস্থের লেখক। ইহার সর্বাপেক্ষা প্রানিদ্ধ প্রস্থ অমরকোষটাকা 'পদচন্দ্রিকা'। বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মৃহশ্বদ শাহের রাজস্বকালে রচিত হয়; জলালুদ্দীনের সেনাপতি রায় রাজ্যধর তাঁহার শিশ্ব ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের কাছেও তিনি থানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, 'শ্বতিরত্বহার'-এ তিনি জলালুদ্দীনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই রাজস্বকালে—১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা'র শেষাংশ অনেক পরে—১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; তথন রুকম্বদীন বারবক শাহ বাংলার স্থলতান। 'পদচন্দ্রিকা'য় বৃহস্পতি লিথিয়াছেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে 'পণ্ডিতসার্বভৌম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে উজ্জ্বল মণিময় হার, ত্যুতিমান ফুইটি কুগুল, রত্বপ্রচিত দশ আঙ্গুলের অন্ধুরীয় দিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়া স্থাকলসের জলে অভিষেক করাইয়া ছত্র ও অশ্বের সহিত 'রায়মৃকুট' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

### (গ) মালাধর বস্থ

ইনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা। 'গুণরাজ খান' নামেই ইনি বেশী পরিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' মালাধর বস্থ বলিয়াছেন যে গৌড়েশ্বর 'তাঁহাকে "গুণরাজ খান" উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা ১৪৭৩ শ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়; কাব্যের প্রথম হইতেই কবি 'গুণরাজ খান' নামে ভনিতা দিয়াছেন। স্থতরাং ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যিনি বাংলার স্থলতান ছিলেন, দেই বারবক

শাহের নিকট হইতেই মালাধর "গুণরাজ খান" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

#### (ঘ) কুন্তিবাস

বাংলা রামায়ণের রচয়িতা ক্বন্তিবাস তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিথিয়াছেন যে তিনি একজন গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে কে, সে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতদিন অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌড়েশ্বর ক্লকমুন্দীন বারবক শাহ। বর্তমান গ্রন্থের 'বাংলা সাহিত্য' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

#### (ঙ) ইব্রাহিম কায়ুম কারুকী

ইনি 'ফরঙ্গ-ই-ইত্রাহিমী' নামে ফার্সী ভাষার একটি শব্দকোষ-গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থটি 'শর্ক্নামা' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইত্রাহিম কায়্ম ফারুকীর আদি নিবাস ছিল জৌনপুরে। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্থে বর্তমান ছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন স্থলতানের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। 'শর্ক্নামা'তে ইত্রাহিম এই সব স্থলতানের মধ্যে কয়েকজনের প্রশন্তি রচনা করিয়াছেন, বারবক শাহ ইহাদের অক্যতম। বারবক শাহের উচ্ছুসিত স্তুতি করিয়া ফারুকী লিখিয়াছেন 'খিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন। যাহারা পায়ে হাঁটে তাহারাও (ইহার কাছে) বছু ঘোড়া দানস্থরূপ পাইয়াছে। এই মহান আবুল মুজাফ্কর, বাহার প্রাপ্রেকা সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

### (চ) আমীর জৈনুদ্দীন হর্উয়ি

ইহার নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইত্রাহিম কায়্ম কারুকীর: 'শর্ক্নামা'তে উল্লিথিত হইয়াছে। ফারুকী ইহাকে "মালেকুণ শোষার!" বা রাজকবি বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাঁহার পরবর্তী স্থলতানদের সভাকবি ছিলেন।

বারবক শাহ যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে। ইহা ভিন্ন বারবক শাহ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিয়োগ করিতেন। দ্রব্যগুণের বিখ্যাত টীকাকার শিবদাস সেন লিথিয়াছেন যে তাঁহার পিতা অনস্ত সেন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের "অস্তর<del>ক</del>" অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন। বুহস্পতি মিশ্রের 'পদচন্দ্রিকা' হইতে জানা যায় যে, তাহার বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদের অক্সতম ছিলেন। 'পুরাণসর্বস্থ' নামক একটি গ্রন্থের (সঙ্কলনকাল ১৪৭৪ খ্রী:) হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গোবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বারবক শাহের কাছে প্রথমে ''দত্য থান" এবং পরে ''শুভরাজ থান" উপাধি লাভ করেন, ইহা হইতে মনে হয়, কুলধর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেথিয়া আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিছতে বারবক শাহের প্রতিনিধি, নারায়ণদাস ছিলেন তাঁহার চিকিৎসক এবং ভান্দুগী রায় ছিলেন তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি তুর্গের অধ্যক্ষ। ক্বত্তিবাদ তাঁহার আত্মকাহিনীতে গৌড়েখবের অর্থাৎ বারবক শাহের যে কয়জন সভাদদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদার রায় এবং নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, "ব্রাহ্মণ" স্থানন্দ, কেদার থাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরণী, স্থলর, শ্রীবংশু, মুকুল প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে মুকুল ছিলেন "রাজার পণ্ডিত"; কেদার থাঁ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ ছিলেন এবং ক্ষুত্তিবাদের সংবর্ধনার সময়ে তিনি ক্ষুত্তিবাদের মাথায় "চন্দনের ছড়া" ঢালিয়া-ছিলেন; স্থন্দর ও এবিৎস্থা ছিলেন "ধর্মাধিকারিণী" অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় কর্মচারী। গন্ধর্ব রায়কে ক্বত্তিবাদ ''গন্ধর্ব অবতার' বলিয়াছেন, ইহা হইতে মনে হয়, গন্ধর্ব রায় স্থপুরুষ ও দঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ; কৃত্তিবাদ কর্তৃক উল্লিখিত অন্যান্ত সভাদদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইকরার থান, আজমল থান, নসরৎ থান, মরাবৎ থান, থান জহান, অজলকা থান, আশারফ থান, খুলাঁদ থান, উদ্বৈদ্ধর থান, রান্তি থান প্রভৃতি উচ্চপদন্ত রাজকর্মচারীদের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা; ইহাদের অক্ততম রান্তি থান চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন; ইহার পরে ইহার বংশধররা বছদিন পর্যন্ত ঐ অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

বারবক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মৃদলমানদেরই রাজপদে নিয়োগ করিতেন তাহা নয়। প্রয়েজন হইলে ভিন্ন দেশের লোককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুঠাবাধ করিতেন না। মূলা তকিয়ার বয়াজ হইতে জানা যায় যে, তিনি ত্রিছতে অভিযানের সময় বহু আফগান দৈশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'তারিথ-ই-ফিরিশভা'য় লেথা আছে যে বারবক শাহ বাংলায় ৮০,০০০ হাবশী আমদানী করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, ময়ী, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কথা সম্ভবত সত্য, কারণ বারবক শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে হাবশীরা বাংলার সর্বয়য় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি তাহারা বাংলার সিংহাসনও অধিকার করে। হাবশীদের এদেশে আমদানী করা ও শাসন-ক্ষমতা দেওয়ার জন্ম কোন কোন গবেষক বারবক শাহের উপর দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু বারবক শাহ হাবশীদের শারীরিক পটুতার জন্ম তাহাদিগকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাহারা যে ভবিদ্যুতে এতথানি শক্তিশালী হইবে, ইহা বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে হাবশীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্ম বারবক শাহ দায়ী নহেন, দায়ী তাহার উত্তরাধিকারীরা।

আরাকানদেশের ইতিহাসের মতে আরাকানরাজ মেং-থরি (১৪৩৪-৫০ খ্রীঃ) রাম্ (বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রাস্তে অবস্থিত) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বসোআহ প্য (১৪৫০-৮২ খ্রীঃ) চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ১৪৭৪ খ্রীঃর মধ্যেই বারবক শাহ চট্টগ্রাম পুনরধিকার করিয়াছিলেন। কারণ ঐ সালে উৎকীণ চট্টগ্রামের একটি শিলালিপিতে রাজা হিসাবে তাঁহার নাম আছে।

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিকও ছিলেন। তাঁহার মূলা এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যস্ত স্থানর। তাঁহার প্রাসাদের একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই প্রাসাদটির মধ্যে উত্থানের মত একটি শাস্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হইত এবং প্রাসাদটিতে "মধ্য তোরণ" নামে একটি অপূর্ব স্থানর "বিশেষ প্রবেশপথ হিসাবে নির্মিত" তোরণ ছিল। গৌড়ের "দাখিল দরওয়াজা" নামে পরিচিত

বিরাট ও স্থন্দর ভোরণটি বারবক শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রাসিদ্ধি আচে।

বাংলার স্থলতানদের মধ্যে রুকছুন্দীন বারবক শাহ যে নানা দি**ক্** দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

#### ৩ শামস্থলীন য়ুসুফ শাহ :

কৃষ্ণীন বারবক শাহের পুত্র শামস্থান যুস্থ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬-৮১ খ্রীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। সর্বসমেত তাঁহার রাজত্ব ছয় বৎসরের মত স্থায়ী হইয়াছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে শামস্থানীন যুক্ত্বক শাহকে. উচ্চ শিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও শাসনদক্ষ নরপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফিরিশতা লিথিয়াছেন যে যুক্ত্বক শাহ আইনের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করিতেন; কেহ তাঁহার আদেশ অমান্ত করিতে দাহদ পাইত না; তিনি তাঁহার রাজ্যে প্রকাশ্তে মত্তপান একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলিমদের তিনি দাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করেন; তিনি বহু শান্তে স্থপণ্ডিত ছিলেন, ভায়বিচারের দিকেও তাঁহার আগ্রহ ছিল। তাই যে মামলার বিচার করিতে গিয়া কাজীরা শ্যুর্থ হইত, সেগুলির অধিকাংশ তিনি স্বয়ং বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন।

যুস্ফ শাহ যে ধর্মপ্রাণ মুদলমান ছিলেন তাহাতে কোন দন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বলালে রাজধানী গোড় ও তাহার আশেপাশে অনেকগুলি মদজিদ নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের কয়েকটির নির্মাতা ছিলেন স্বয়ং য়ুস্ফ শাহ। কেহ কেহ মনে করেন, গোড়ের বিখ্যাত লোটন মদজিদ ও চামকাটি মদজিদ য়ুস্ফ শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

যুক্তক শাহের যেমন স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষণ্ড ছিল। তাহার প্রমাণ, তাঁহারই রাজত্বকালে পাঙ্ক্ত্রী ( হুগলী জেলা ) হিন্দুদের স্থা ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হইয়াছিল এবং ব্রহ্মনিলা-নির্মিত বিরাট স্থাম্তির বিক্তাতিসাধন করিয়া তাহার পৃঠে শিলালিশি খোলাই করা হইয়াছিল। পাঙ্মার ( হুগলী ) পূর্বোক্ত মসজিদটি এখন খাইশ

দরওয়াজা' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বছ শিলাস্তম্ভ ও ধর্মনাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাও্য়া (হুগলী) সম্ভবত যুক্তম শাহের রাজত্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এথানে সর্বপ্রথম তাঁহারই শিলানিপি পাওয়া যায়।

#### ৪। জলালুদ্দীন কতেহ শাহ

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে শাম ক্লনিন যুক্ষ শাহের মুত্রার পরে সিকল্বর শাহ নামে একজন রাজবংশীয় যুবক সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য ছিলেন বলিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করেন। 'রিয়াজ-উদ্-স্নাতীনে'র মতে এই সিকল্বর শাহ ছিলেন যুক্ষ শাহের পুত্র; তিনি উন্মাদরোগগ্রন্থ ছিলেন; এই কারণে তিনি যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই অমাত্যগণ কর্তৃক অপসারিত হন। কিন্তু মতান্তরে সিকল্বর শাহ ছই মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়; কারণ যে যুবককে স্বস্থ ও যোগ্য জানিয়া অমাত্যেরা সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাহার অযোগ্যতা স্ক্লেষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে যে কিছু সময় লাগিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির উক্তি ব্যতীত এই সিকল্বর শাহের অন্তিত্বের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তী স্থলতানের নাম জলালুদীন ফতেহ্ শাহ। ইনি নাসিক্দীন মাহ্মৃদ্ শাহের পুত্র এবং শামস্থদীন যুস্ফ শাহের থুলতাত। ইনি ৮৮৬ হইতে ৮৯২ হিজরা (১৪৮১-৮২ খ্রী: হইতে ১৪৮৭-৮৮ খ্রী:) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার মৃদ্যাগুলি হইতে জানা যায় যে ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল হোদেন শাহ।

'তবকাং-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উদ-দলাতীন'-এর মতে ফতেহ্ শাহ বিজ্ঞ, বৃদ্ধিমান ও উদার নূপতি ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা খুব স্থাব ছিল। সমসাময়িক কবি বিজয় গুণ্ডের লেখা 'মনসামন্দলে' লেখা আছে যে এই নূপতি বাছবলে বলী ছিলেন এবং তাঁহার প্রজাপালনের গুণে প্রজারা পরম স্থাব ছিল। ফার্সী শন্ধকোর 'গর্ফ্নামা'র রচয়িতা ইব্রাহিম কায়্ম ফারুকী জলাল্দীন ফতেহ্ শাহের প্রশন্তি ক্রিয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিজয় গুপ্তের মনসামন্ত্রের হাসন-হোসেন পালায় যাহা লেখা আছে, তাহা হইতে মনে হয়, ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসস্ভোষের স্বপেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পালাটিতে হোদেনহাটী গ্রামের কাজী হাদন-হোদেন আছ-যুগলের কাহিনী বণিত হইয়াছে। এই হুই ভাই এবং হোদেনের শালা হুলা হিন্দুদের উপর অপরিদীম অত্যাচার করিত, বান্ধণদের নাগালে পাইলে তাহারা তাহাদের পৈতা হিঁড়িয়া ফেলিয়া মূপে থুতু দিত। একদিন এক বনে একটি কুটিরে রাখাল বালকেরা মনসার ঘট পূজা করিতেছিল, এমন সময়ে তকাই নামে একজন মোল্লা বাডবুষ্টির জন্ম দেখানে আদিয়া উপস্থিত হয়; সে মনসার ঘট ভাঙিতে গেল, কিন্তু রাখাল বালকেরা তাহাকে বাধা দিয়া প্রহার করিল এবং নাকে খৎ দিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিল। তকাই ফিরিয়া আদিয়া হাসন-হোদেনের কাছে রাথাল বালকদের নামে নালিশ করিল। নালিশ শুনিয়া হাসন-হোদেন বহু সশস্ত্র মুদলমানকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাথালদের কুটির আক্রমণ করিল, তাহাদের আদেশে দৈয়দেরা রাখালদের কুটির এবং মনদার ঘট ভাঙিয়া ফেলিল। রাখালরা ভয় পাইয়া বনের মধ্যে লুকাইয়াছিল। কাজীর লোকেরা বন তোলপাড় করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিল। হাসন-হোসেন বন্দী রাখালদের "ভৃতের" পূজা করার জন্ম ধিকার দিতে লাগিল।

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্তু কবির লেখনীতে ইহার বর্ণনা ষেরপ জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় ষে, সে যুগে মুসলমান কাজী ও ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীরা সময় সময় হিন্দুদের উপর এইরপ অত্যাচার করিত এবং কবি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া এই বর্ণনার মধ্যে তাহা প্রতিফলিত করিয়াছেন।

জনালুদীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালেই নবদীপে শ্রীচৈতক্তদেব জন্মগ্রহণ করেন—১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

চৈতল্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তাঁহার অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেন। 'চৈতল্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে, হরিদাস মৃদলমান হইয়াও কৃষ্ণ নাম করিতেন; এই কারণে কাজী তাঁহার বিরুদ্ধে "মৃলুক-পতি" অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তার কাছে নালিশ করেন। মূলুক-পতি তথন হরিদাসকে বলেন, যে হিন্দুদের তাঁহারা এত ত্বণা করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহার হরিদাস কেন অন্থানক করিতেছেন? হরিদাস ইহার উত্তরে বলেন যে, সব জাতির ঈশার একই। মৃশুক-পতি বারবার অন্থ্রোধ করা সত্তেও হরিদাস কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া "কলিমা

উচ্চার" করিতে রাজী হইলেন না। তথন কাজীর আক্সায় হরিদাদকে বাইশটি বাজারে লইয়া গিয়া বেজাঘাত করা হইল। শেষ পর্যন্ত হরিদাদের অলৌকিক মহিমা দর্শন করিয়া মূলুক-পতি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন বে আর কেহ তাঁহার রুক্ষনামে বিদ্ধ স্বষ্টি করিবে না। চৈত্রনদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল; স্কুতরাং ইহা যে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহের রাজ্যক্ষকালেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জয়ানন্দের 'চৈতক্তমদল' হইতে জানা যায় যে, চৈতক্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামের মুদলমানরা গৌড়েশ্বরের কাছে গিশ্বা মিথ্যা নালিশ করে যে নবদীপের প্রাক্ষণেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষ্ড্যন্ত্র করিতেছে, গৌড়ে আন্ধণ রাজা হইবে বলিয়া প্রবাদ আছে, স্থতরাং গৌড়েশ্বর ধেন নবদ্বীপের ত্রান্ধণদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না থাকেন। এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর "নবদ্বীপ উচ্ছন্ন<sup>®</sup> করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার লোকেরা তথন নবদীপের ব্রাহ্মণদের প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুঠন করিতে লাগিল এবং নবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া, তুলদীগাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। বিখাত পণ্ডিত বাস্থদেব দা<mark>ৰ্বভৌম</mark> এই অত্যাচারে সম্বন্ধ হইয়া সপরিবারে নবদীপ ত্যাগ করিয়া উড়িয়ায় চলিয়া গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবার পর কালী দেবী স্বপ্নে গৌডেশ্বরকে দেখা দিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিলেন। তথন গৌড়েশ্বর নবদীপে অত্যাচার ব**দ্ধ** করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞায় বিধ্বস্ত নবদ্বীপের আমূল সংস্কার সাধন করা হইল। कुमावननारमत 'देउ ब्लाडां भारत है रहे दि अद्योगत्मत अहे विवत् त्यार निक मुमर्थन পাওয়া যায়। বুলাবননাস লিথিয়াছেন যে, চৈতক্তদেবের জন্মের দামান্ত পূর্বে নবন্ধীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গালান রাজভয়ে সম্বস্ত হইয়া সপরিবারে গঙ্গা পার ছইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাদ আরও লিথিয়াছেন যে চৈতক্তদেবের জন্মের ঠিক আগে শ্রীবাদ ও তাঁহার তিন ভাইয়ের হরিনাম-সম্বীর্তন দেখিয়া নব-দ্বীপের লোকে বলিত "মহাতীত্র নরপতি" নিশ্চয়ই ইহাদিগকে শান্তি দিবেন। এই "নরণতি" জলালুদীন ফতেহ**্**শাহ। স্বতরাং নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর গৌড়েশ্বরের অত্যাগার সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটাম্টিভাবে সৃত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। বলা বাহুল্য এই গৌড়েবরও জলানুদ্দীন ফতেহু শাহ। व्यवज्ञ জন্নানস্বের বিষরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় সত্য না-ও হইতে পারে। পৌড়েশরকে কালী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং গৌড়েশর ভীত হইরা

অক্তাাচার বন্ধ করিয়াছিলেন—এই কথা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিছু জয়ানন্দের বিবরণ মূলত সত্য, কারণ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্মভাগবতে ইহার দমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবদ্বীপে মুসলিম রাজণক্তির যে ধরনের অত্যাচারেত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ফতেহ শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুপ্তের মনসামন্ত্রের হাসন-হোদেন পালাতেও সেই ধরনের অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। হুতরাং ফতেহ্ শাহ যে নবদীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অত্যাচারের কারণ ব্ঝিতেও কষ্ট হয় না। চৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে জানা যায় যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে ৰলিয়া পঞ্চনশ শতাক্ষীর শেষ পানে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। চৈতন্ত্রদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদীপ বাংলা তথা ভারতের অন্তত্তম শ্রেষ্ঠ বিশ্বাপীঠ হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণেরা সব দিক দিয়াই সমৃদ্ধি অর্জন করেন; এই দময়ে বাহির হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আদিতে থাকেন। এইসব ব্যাপার দেখিয়া গৌড়েখরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি এখর্ষবান ব্রাহ্মণ একত্র সমবেত হইয়া গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ষড়যন্ত্র করিতেছে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। ইহার কয়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। দ্বিতীয় কোন হিন্দু অভ্যুত্থানের আশস্কায় পরবর্তী গৌড়েশ্বরা নিশ্চয়ই দন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। স্থতরাং এক শ্রেণীর মুদলমানের উন্ধানিতে জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ নবদ্বীপের গ্রাহ্মণদের সন্দেহের চোথে দেখিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

বৃন্দাবনদাদের 'চৈত্যভাগবত' হইতে জলালুদীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে চৈত্যাদেবের জন্মের আগের বংশর দেশে ছভিক্ষ হইয়াছিল; চৈত্যাদেবের জন্মের পরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ছভিক্ষেরও অবসান হয়; এই জন্মই তাঁহার 'বিশ্বস্তর' নাম রাখা হইয়াছিল। 'চৈত্যাভাগবত' হইতে আরও জানা যায় যে যবন হরিদাদকে যে সময়ে বন্দিশালায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, দেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু জমিদার কারাক্ষম ছিলেন; মুস্লিম রাজশক্তির হিন্দু-বিদ্বেষের জন্ম ইহারা কারাক্ষম হইয়াছিলেন, না থাজনা বাকী পড়া বা অন্য কোন কারণে ইহাদের ক্ষেদ করা হইয়াছিল, তাহা বৃথিতে পারা যায় না।'

বৃন্ধাবনদাদ জলাপুদ্দীন ফতেহ্ শাহকে "মহাতীব্র নরপত্তি" বলিয়াছেন।
ফিরিশ্তা লিথিয়াছেন যে কেহ অন্তায় করিলে ফতেহ্ শাহ তাহাকে কঠোর
শাস্তি দিতেন।

কিন্তু এই কঠোরতাই পরিণামে তাঁহার কাল হইল। ফিরিশ্তা লিবিয়াছেন যে এই সময়ে হাবনীদের প্রতিপত্তি এতদ্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহারা সব সময়ে ফলতানের আদেশও মানিত না। ফতেহ্ শাহ কঠোর নীতি অন্থসরণ করিয়া তাহাদের কতকটা দমন করেন এবং আদেশ-অমান্তকারীদের শান্তিবিধান করেন। কিন্তু তিনি যাহাদের শান্তি দিতেন, তাহারা প্রাদাদের প্রধান খোজা বারবকের সহিত দল পাকাইত। এই ব্যক্তির হাতে রাজপ্রাদাদের সমস্ত চাবী ছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রতি রাত্রে যে পাঁচ হাজার পাইক ফলতানকে পাহারা দিত, তাহাদের অর্থ দারা হাত করিয়া থোজা বারবক এক রাত্রে তাহাদের দারা ফতেহ শাহকে হত্যা করাইল। ফতেহ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সংক্ষেই বাংলায় মাহ মৃদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

#### ৫। স্থলতান শাহ্জাদা

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে ফতেহ শাহকে হত্যা করিবার পরে খোঙ্গা বারবক "স্থলতান শাহজাদা" নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। ইহা সত্য হওরাই সম্ভব, কিন্তু এই ঘটনা সম্বন্ধে তথা বারবক বা স্থলতান শাহজাদার অন্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন প্রাণা মিলে নাই।

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন বারবক জাতিতে হাবলী ছিল এবং তাহার
সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলদেশে হাবলী রাজত্ব ক্ষ হইল। কিন্তু
এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই, কারণ কোন ইতিহাসগ্রন্থেই বারবককে হাবলী
ৰলা হয় নাই। যে ইতিহাসগ্রন্থটিতে বারবক সন্থন্ধে সর্বপ্রথম বিভ্তুত বিবরণ
পাওয়া যাইতেছে, সেই 'তারিথ-ই-ফিরিশ্ তা'র মতে বারবক বাঙালী ছিল।

'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উন্-লাতীন' অস্নারে ফতেছ্ শাহের প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল স্থলতান শাহজাগাকে হত্যা করেন। স্থলতান শাহজাদার রাজত্বকাল কোনও মতে আট মাস, কোনও মতে ছয় মাস, কোনও মতে আড়াই মাস।

৮৯২ হিজরার (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) গোড়ার দিকে জলানুদ্দীন ফতেহ শাহ ও শেষ দিকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেরই মাঝের দিকে কয়েক মাস স্মলতান শাহজাদা রাজত্ব করিয়াছিল।

স্থলতান শাহজাণা তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। আবার ভাহাকে বধ করিয়া একজন অমাত্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই ধারা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল; এই কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে অনেকেই প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে বাংলাদেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঘেভাবে এদেশে রাজার হত্যাকারী সকলের কাছে রাজা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিত, তাহাতে তিনি বিশায় প্রকাশ করিয়াছেন।

#### ৬। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ

পরবর্তী রাজার নাম সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবশী স্থলতান। অনেকের ধারণা হাবশী স্থলতানরা অত্যন্ত অনোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস ও অরাজকতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। বাংলার প্রথম হাবশী স্থলতান ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ স্থলতানদের অন্যতম। অক্যান্ত হাবশী স্থলতানদের মধ্যেও এক মুজাফফর শাহ ভিন্ন আর কোন হাবশী স্থলতানকে কোন ইতিহাসগ্রন্থে অত্যাচারী বলা হয় নাই।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে দৈকুদীন ফিরোজ শাহ তাঁহার বীরন্থ, ব্যক্তিত্ব, মহন্ত ও দ্যালুতার জন্ম প্রশংসিত হইয়াছেন। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে তিনি বহু প্রজাহিতকর কান্ত করিয়াছিলেন; তিনি এত বেশী দান করিতেন যে পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত সমন্ত ধনদৌলত তিনি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কথিত আছে একবার তিনি এক দিনেই এক লাথ টাকা দান করিয়াছিলেন; তাঁহার

জমাত্যেরা এই মৃক্তহন্ত দান পছন্দ করেন নাই; তাঁহারা একদিন ফিরোজ শাহের সামনে এক লক্ষ টাকা মাটিতে ন্তৃপীকৃত করিয়া তাঁহাকে ঐ অর্থের পরিমাণ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত ফিরোজ শাহের নিকট এক লক্ষ টাকার পরিমাণ খুবই কম বলিয়া মনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে তুই লক্ষ টাকা দরিজদের দান করিতে বলেন।

'রিয়াজ-উদ্-সলাতীনে' লেখা আছে যে, ফিরোজ শাহ গৌড় নগরে একটি মিনার, একটি মদজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহা 'ফিরোজ মিনার' নামে পরিচিত।

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, দে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা বায় না। কোন কোন মত অমুদারে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাদগ্রন্থের মতে তিনি পাইকদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ খ্রীঃ হইতে ১৪৯০ খ্রীঃ—কিঞ্চিদধিক তিন বৎদর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাথালদান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সৈফুদীন ফিরোজ শাহ "ফতে শাহের ক্রীত-দান" ও "নপুংসক" ছিলেন। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

# ৭। নাসিকদীন মাহ্মৃদ শাহ ( দ্বিতীয় )

পরবর্তী স্থলতানের নাম নাসিঞ্চনীন মাহ মৃদ শাহ। ইংার পূর্বে এই নামের আর একজন স্থলতান ছিলেন, স্থতরাং ইংহাকে দিতীয় নাসিঞ্চনীন মাহ মৃদ শাহ বলা উচিত।

ইহার পিতৃপরিচয় রহস্থাবৃত। ফিরিশ্তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে ইনি সৈফুদীন ফিরোজ শাহের পুত্র, কিন্তু হাজী মুহম্মন কলাহারী নামে ধোড়শ শতান্দীর একজন ঐতিহাসিকের মতে ইনি জলাল্দীন ফতেহ্ শাহের পুত্র। এই স্থলতানের শিলালিপিতে ইহাকে শুধুমাত্র স্থলতান বলা হইয়াছে—পিতার নাম করা হয় নাই। ফিরোজ শাহ ও ফতেহ্ শাহ—উভয়েই স্থলতান ছিলেন, স্তরাং দিতীয় নাসিক্ষদীন মাহ্মুদ শাহ কাহার পুত্র ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা অত্যক্ত কঠিন। তবে ইহাকে সৈফুদীন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়া মনে করার প্রেক্ট স্থিকি প্রবলতর।

ফিরিশ্তা, 'রিয়াজ'ও মৃহত্মদ কন্দাহারীর মতে বিতীয় নাসিক্দীন মাহ্ম্দ শাহের রাজত্বকালে হাব্শ্ খান নামে একজন হাবশী (কন্দাহারীর মতে ইনি স্লতানের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন) সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, স্লতান তাঁহার ক্রীড়নকে পরিণত হন। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পরে (কন্দাহারীর মতে হাব্শ্ খান তথন নিজে স্লতান হইবার মতলব আটিতেছিলেন) সিদি বদ্র নামে আর একজন হাবশী বেপর্নোয়া হইয়া উঠিয়া হাব্শ্ খানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়া বদে। কিছুদিন পরে এক রাজে সিদি বদ্র পাইকদের স্পারের সহিত বড়য়ল করিয়া বিতীয় নাসিক্দীন মাহ্ম্দ শাহকে হত্যা করে এবং পরের দিন প্রভাতে সে অমাত্যদের স্মতিক্রমে (শামস্ক্রীন) মুজাফফর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বসে।

মুজাফফর শাহ কর্তৃক দিতীয় নাসিকদীন মাহ মৃদ শাহের হত্যা এবং তাঁহার সিংহাসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

#### ৮। শামসুদ্দীন মুজাককর শাহ

মুজাফফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্ঠ্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন; রাজা হইয়া ভিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্লান্ত লোকদের হত্যা করেন। অবশেষে তাঁহার অত্যাচার যথন চরমে পৌছিল, তথন সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মূজাফফর শাহকে বধ করিয়া নিজে রাজা হইলেন।

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বন্ধ পূর্বোল্লিথিত গ্রাহণ্ডলিতে যাহা লেখা আছে, তাহা কতদ্র সত্য বলা যায় না; সম্ভবত থানিকটা অতিরঞ্জন আছে।

কীভাবে মুজাফফর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই বে, মুজাফফর শাহের সহিত তাঁহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর এবং লক্ষাধিক লোক এই যুদ্ধে নিহত হইবার পর মুজাফফর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয় মত এই বে, সৈয়দ হোসেন পাইকদের স্পারকে ঘূব দিয়া হাত করেন এবং কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। সম্ভবত শেষোক্ত মতই সত্য, কারণ বাবরের আত্ম-কাহিনীতে ইহার প্রচন্ত্র সমর্থন পাওয়া যায়।

মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে পাণ্ড্যায় নূর কুৎব্ আলমের সমাধি-ভবনটি পুনর্নিমিত হয়। এই সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে মুজাফফর শাহের উচ্চ্ছ্রিত প্রশংসা আছে। মুজাফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায়ও একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্বতরাং মুজাফফর শাহ যে দরবেশ ও ধার্মিক লোকদের হত্যা করিতেন—পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির এই উক্তিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

মৃজাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাবনী রাজত্বের অবসান হইল। পরবর্তী স্থলতান আলাউদীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হাবনীদের বাংলা হইতে বিতাজিত করেন। ক্রকফুদীন বারবক শাহের রাজত্বকালে যাহারা এদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রথম অংশগ্রহণ করিবার স্থযোগ পায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ ও তাহার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায় গ্রহণ—তুইই নাটকীয় ব্যাপার। এই হাবশীদের মধ্যে সকলেই যে থারাপ লোক ছিল না, সৈফুদীন ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ। হাবশীদের চেয়েও অনেক বেশী হুবুত্ত ছিল পাইকেরা। ইহারা এদেশেরই লোক। ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন স্থলতানের আতভায়ীরা এই পাইকদের সঙ্গে বড়যন্ত করিয়াই রাজাদের বধ করিয়াছিল। জলালুদ্দীন ফতেহ শাহের হত্যাকারী বারবক স্বয়ং পাইকদের সর্দার ও বাঙালী ছিল বলিয়া 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'র লিখিত হইয়াছে।

বাংলার হাবনীদের মধ্যে যাহারা প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ), সিদি বদূর্ (মৃজাফফর শাহ), হাব্শ্থান, কাফুর প্রভৃতির নাম বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ও শিলালিপি হইতে জানা যায়। রজনীকাস্ক চক্রবর্তী তাঁহার 'গৌড়ের ইতিহাসে' আরও কয়েকজন "প্রধান হাবনী"র নাম করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

# षर्छ भतिएछ्प

# (राजिव थारी तथ्य

### ১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

বাংলার স্বাধীন স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোদেন শাহের নামই সর্বাপেক্ষা বিধ্যাত। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোদেন শাহের রাজ্যের আয়তন অন্যান্ত স্থলতানদের রাজ্যের ত্লনায় বৃহত্তর ছিল। বিতীয়ত, বাংলার অন্যান্ত স্থলতানদের ত্লনায় হোদেন শাহের অনেক বেশী ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ( অর্থাং গ্রন্থাদিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি ) মিলিয়াছে। তৃতীয়ত, হোদেন শাহ ছিলেন চৈতন্তদেবের সমসাময়িক এবং এইজন্ত চৈতন্তদেবের নানা প্রসঞ্জের সহিত হোদেন শাহের নাম যুক্ত হইয়া বাঙালীর স্মৃতিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই বিখ্যাত নরপতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য এ পর্যস্ত খুব বেশী জানিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোদেন শাহ সম্বন্ধে যে ধারণার স্বষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা কল্পনার পরিমাণই অধিক। স্বতরাং হোদেন শাহের ইতিহাস যথাসম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্ম একটু বিস্তৃত স্থালোচনা আবশ্যক।

মুদ্রা, শিলালিপি এবং অক্তান্ত প্রামাণিক স্ত্র গইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আশরফ অল-হোসেনী। 'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহের পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার ছোট ভাই যুহফকে সঙ্গে লইয়া তুর্কিস্তানের তারমূজ শহর হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং রাঢ়ের চাঁদপুব (বা চাঁদপাড়া) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং রাঢ়ের চাঁদপুব (বা চাঁদপাড়া) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন; সেথানকার কাজী তাঁহাদের তুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদের উচ্চবংশমর্যাদার কথা জানিয়া হোসেনের সহিত নিজের কক্তার বিবাহ দেন। স্টুয়ার্টের মতে হোসেন আরবের মক্তৃমি হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিতেন; বাংলার স্থলভান হইয়া তিনি ঐ ব্যাহ্মণকে মাত্র এক

আনা থাজনায় চাঁদপাড়া গ্রামথানি জায়গীর দেন; তাহার ফলে গ্রামটি আজও পর্যন্ত একানী চাঁদপাড়া নামে পরিচিত; হোসেন কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার বেগনের নির্বন্ধে ঐ ব্রাহ্মণকে গোমাংস থাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতথানি সত্য আছে, তাহা বলা যায় না। তবে চাঁদপুর বা চাঁদপাড়া গ্রামের সহিত হোসেন শাহের সম্পর্কের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ এই অঞ্চলে তাঁহার বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণনাদ কবিরাজ তাঁহার 'চৈতল্যচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিচ্ছেন) লিথিয়াছেন যে, রাজা হইবার পূর্বে দৈয়ন হোদেন "নৌড়-অধিকারী" (বাংলার রাজধানী গৌড়ের প্রশাদনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) স্ববৃদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করিতেন; স্ববৃদ্ধি রায় তাঁহাকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার কার্যে কটি হওয়ায় তাঁহাকে চাবৃক মারেন; পরে দৈয়দ হোদেন স্বলতান হইয়া স্ববৃদ্ধি রায়ের পদমর্যালা অনেক বাড়াইয়া দেন; কিন্তু তাঁহার বেগম একদিন তাঁহার দেহে চাবৃকের দাগ আবিষ্কার করিয়া স্ববৃদ্ধি রায়ের চাবৃক মারার ক্র্যা জানিতে পারেন এবং স্ববৃদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করিতে স্বলতানকে অস্বরোধ জানান। স্বলতান তাহাতে দমত না হওয়ায় বেগম স্ববৃদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করিতে বলেন। হোদেন শাহ তাহাতেও প্রথমে অনিছ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জীর নির্বন্ধাতিশয়ে অবশেষে স্ববৃদ্ধি রায়ের মৃথে করোয়ার (বদনার) জল দেওয়ান এবং তাহার ফলে স্ববৃদ্ধি রায়ের জাতি যায়।

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ ক্লফান কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্ধাবনে হোসেন শাহের অমাত্য এবং স্থবৃদ্ধি রায়ের অস্তরঙ্গ বন্ধু রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্ধিয় লাভ করিয়াছিলেন। স্থবৃদ্ধি রায়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বছদিন বৃন্ধাবনে বাস করিয়াছিলেন, স্থতরাং ক্লফান কবিরাজ তাঁহারও পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অতএব ক্লফান্স যে প্র্বোক্ত কাহিনী কোন প্রামাণিক স্ত্র হইতেই সংগ্রহ;করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পতৃ গীক্ষ ঐতিহাসিক জোজাঁ-দে-বারোদ তাঁহার 'দা এসিয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে পতৃ গীক্ষদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বংসর পূর্বে একজন আরব বণিক ছুইশত জন অফুচর লইয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নানা রকম কৌশল করিয়া তিনি ক্রমশ বাঙলার স্থলতানের বিশাসভাজন হন ও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বধ করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই কাহিনী হোদেন শাহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু জোআঁ-দে-বারোস ঐ আরব বণিকের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হোদেন শাহের সময়ের একশত বংসর পূর্ববর্তী।

ষাহা হউক, হোদেন শাহের পূর্ব-ইতিহাস অনেকথানি রহস্তাবৃত। কয়েকটি বিবরণে থব জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি বিদেশ (আরব বা তুকিন্তান) হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কোন কোন মতে হোদেন শাহ বিদেশাগত নহেন, তিনি বাংলা দেশেই জয়য়য়হণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোদেন রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর প্রামে জয়য়য়হণ করিয়াছিলেন। হোদেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন, এইয়প কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে হোদেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহকে "নসরৎ শাহ বঙ্গালী" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতলাচরিতামৃত' এবং কবীক্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইন্ধিত করা হইয়াছে যে, হোদেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্গ ছিল। এই সমস্ত বিষয় হইতে মনে হয়, হোদেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঙালীই ছিলেন; যে সমস্ত সৈয়দবংশ বাংলা দেশে বছ পুরুষ ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল, সেইরপ একটি বংশেই তিনি জয়য়য়হণ করিয়াছিলেন।

দিংহাদন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোদেন শাহ হাবনী স্থলতান মূজাফফর শাহের উজীর ছিলেন—বিভিন্ন ইতিহাদগ্রন্থে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে দন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মূজাফফর শাহের উজীর থাকিবার দময় হোদেন একদিকে তাঁহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দিতেন ও অপর দিকে তাঁহার বিক্ষমে প্রচার করিতেন; ইহা খুবই নিন্দনীয়। যে ভাবে হোদেন প্রভুকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহারও প্রশংদা করা যায় না। তবে মূজাফফর শাহও তাঁহার প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। দেই জন্ম তাঁহার প্রতি হোদেনের এই আচরণকে "শঠে শাঠাং সমাচরয়েং" নীতির অম্বরণ বলিয়া ক্ষমা করা যায়।

মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীরে নভেম্বর হইতে ১৪৯৪ খ্রীরে জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে আরোহণের সময় যে তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল, সে সময়ে জানেক প্রমাণ আছে।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান জমাত্যের। একত্র সমবেত হইয়া হোসেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন। তবে, ফিরিশ্তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহ জমাত্যদিগকে লোভ দেখাইয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। হোসেন জমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যদি তাঁহাকে রাজপদে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গৌড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধনক্ষণিত্ত তাঁহাদিগকে দিবেন এবং মাটির নীচে লুকানো সব সম্পদ তিনি নিজে দইবেন। জমাত্যেরা এই সর্তে সম্মত হইয়া তাঁহাকে রাজা করেন এবং গৌড়ের মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইতে থাকেন; কয়েক দিন পরে হোসেন শাহ তাঁহাদিগকে লুঠ বন্ধ করিতে বলেন; তাঁহারা তাহাতে রাজী না হওয়ায় হোসেন বারো হাজার লুঠনকারীকে বধ করেন; তথন জন্তেরা লুঠ বন্ধ করে; হোসেন নিজে কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি লুঠ করিয়া হস্তগত করেন; তথন খনী ব্যক্তিরা সোনার থালাতে থাইতেন; হোসেন এইরূপ তেরশত সোনার থালা সমেত বহু গুপ্তধন লাভ করিলেন।

এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের দময় নানা ধরনের ক্রুর কুটনীতি ও হীন চাতুরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে হোদেন রাজা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পরিপূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা সত্যা, কারণ সমসাময়িক নাহিত্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিহাসগ্রন্থগুলির মতে ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থলতানের হত্যাকাণ্ডে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই শাইকদের দলকে হোদেন শাহ ভাঙিয়া দেন এবং প্রাসাদ রক্ষার জন্ম অন্ত রক্ষি-দল নিযুক্ত করেন; হাবশীদের তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে বিতাড়িত করেন; তাহারা গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গেল; হোদেন দৈয়দ, মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন।

হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় তুই বৎসর পরে (১৪৯৫ খ্রীঃ) জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত স্থলতান হোসেন শাহ শর্কী দিল্লীর স্থলতান সিকন্দর শাহ লোদীব বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পরাব্দিত হইয়া বাংলায় পলাইয়া আসেন। বাংলার স্থলতান হোসেন শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সিকন্দর লোদী বাংলার স্থলতানের বিরুদ্ধে একদল সৈম্ভ প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও গাঁহার পুত্ত দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সৈম্ভবাহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী

বিহারের বাঢ় নামক স্থানে পরম্পারের সন্মুখীন হইয়া কিছুদিন রহিল, কিছ যুদ্ধ হইল না। অবশেষে তুই পক্ষের মধ্যে দদ্ধি স্থাপিত হইল। এই দদ্ধি অনুসারে তুই পক্ষের অধিকার পূর্ববং রহিল এবং হোসেন শাহ দিকন্দর লোদীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে দিকন্দরের শক্রদের তিনি ভবিদ্যতে নিচ্ছ রাজ্যে আশ্রয় দিবেন না। দিকন্দরও হোসেনকে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার পর দিকন্দর লোদী দিল্লীতে ফিরিয়া গোলেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত স্থলতানের সহিত সংঘর্ষের এই সম্মানজনক পরিণাম হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হোদেন শাহ তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎদর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে "কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িয়া-বিজয়ী" বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই রাজ্যগুলি বিজ্ঞারের দক্রিয় চেষ্টা করিতে থাকেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি কামতাপুর ও কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিলেন। ঐ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে হোদেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতাপুর (কোচবিহার)ও কামরূপ ( আসামের পশ্চিম অংশ ) জয় করিয়াছিলেন; কামতাপুর ও কামরূপের রাজা থেন-বংশীয় নীলাম্বর তাঁহার মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তাঁহার রানীর প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া; তাহাকে বধ করিয়া তিনি ভাহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মাংস খাওয়াইয়াছিলেন: তথন তাহার পিতা প্রতিশোধ লইবার জন্ম গঙ্গাম্বান করিবার অভিলা করিয়া গৌডে চলিয়া আদেন এবং হোদেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণের জন্ম উত্তেজিত করেন। হোদেন শাহ তথন কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নীলাম্বর তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যা করিয়া নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠান ষে তিনি চলিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্বে তাঁহার বেগম একবার নীলাম্বরের রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন; নীলাম্বর তাহাতে সম্মত হইলে হোসেন শাহের শিবির হইতে তাঁহার রাজধানীর জিতরে পালকী যায়, তাহাতে নারীর ছল্পবেশে দৈন্ত ছিল; তাহারা কামতাপুর নগর অধিকার করে; ১৪৯৮-৯৯ গ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এই প্রবাদের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি এবং ইহাতে উল্লিখিত তারিথ সত্য বলিয়া মনে হয় না। তবে হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ বিজয় যে ঐতিহাসিক ফিনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ 'রিয়াজ', বুকাননের বিবরণী এবং কামতাপুর অঞ্চলের কিংবদন্তী—সমস্ত স্ত্রই এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে একমত। 'আসাম ব্রঞ্জী'র মতে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোসেন শাহের অধীনস্থ আটগাঁওরের মৃদলমান শাদনকর্তা "তুরকা কোতয়াল" কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য পুনর্ধিকার করেন। কথিত আছে যে ১৫১৩ খ্রীরে পরে কামতাপুর রাজ্য হইতে মৃদলমানরা বিতাড়িত হইয়াছিল। এই সব কথা কতদুর সত্য, তাহা বলা যায় না।

ঐ সময়ে কামরপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাজ্যটি ফুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্ম এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ খুব বেশী হওয়ার জন্ম বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাজ্য জয় করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দিতীয়ার্ধে শিহাবৃদ্দীন তালিশ নামে মোগল সরকারের জনৈক কর্মচারী তাঁহার 'তারিথ-ফতে-ই-আশাম' গ্রন্থে নিথিয়াছেন **যে** হোদেন শাহ ২৪,০০০ পদাতিক ও অখারোহী দৈন্ত লইয়া আসাম আক্রমণ করেন. ত্তখন আদামের রাজা পার্বতা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোদেন শাহ আদামের সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়া দেখানে তাঁহার জনৈক পুত্রকে ( কিংবদস্তী অমুদারে ইহার নাম "তুলাল গাজী") এক বিশাল সৈত্যবাহিনী দহ রাধিয়া নিজে গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যথন বর্ষা নামিল, তখন চারিদিক জলে ভরিয়া গেল। সেই সময়ে আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চল হইতে নামিয়া হোদেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও ভাঁহার দৈন্ত ধ্বংদ করিলেন। মীর্জা মূহমদ কাজিমের 'আলমগীরনামা' এবং গোলাম হোদেনের 'রিয়াজ-উদ-দলাতীন'-এ শিহাবুদীন তালিশের এই বিবরণের পরিপূর্ব সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির মতে বাংলার রাজা "খুনফং" বা "থুফং" (ছদন) "বড় উজীর" ও "বিৎ মালিক" (বা "মিৎ মানিক") নামে ছুই ব্যক্তির নেতৃত্বে আসাম জয়ের জন্ম ২০,০০০ পদাতিক ও অখারোহী সৈন্ম এবং অসংখ্য রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় অনেকদূর পর্যন্ত ষ্পগ্রদর হয়; তাহার পর আসামরাজ হুত্র মৃত্ব তাহাদের প্রচণ্ড বাধা দেন; ছুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুদলমানরা প্রথম দিকে জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; "বড় উন্ধীর" পলাইয়া প্রাণ বাঁচান; কিছুদিন পরে তিনি আবার "বিৎ মালিক" সমভিব্যাহারে আসাম আক্রমণ করেন ; ইতিমধ্যে আদামরাজ কয়েকটি নদীর মোহানায় ঘাঁটি বসাইয়া উহার প্রধান দেনাপতিদের যোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বাংলার দৈল্ল-

বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানকার ঘাঁটি আক্রমণ করেও এখানে বছক্ষণব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুক্ষের পরে অসমীয়া সেনাপতি বরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন। "বিং মালিক" এবং বাংলার বছ দৈল এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল; "বড় উজীর" এবারও স্বল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন; তাঁহাদিগকে অসমীয়া বাহিনী অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গেল।

মৃদলমান লেথকদের লেথা বিবরণে এবং অসমীয়া বুর্ক্কীর বিবরণে কিছু পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে হোসেন শাহের আসামজয়ের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল।

আসামের "হোদেন শাহী পরগণা" নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও হোদেন শাহের শ্বতি বহন করিতেছে।

উড়িয়ার দহিতও হোদেন শাহের দীর্ঘন্তা যুদ্ধ হইন্নাছিল। মুদ্ধার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, হোদেন শাহের রাজত্বের প্রথম বংসরেই উড়িয়ার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। ঐ সময়ে পুরুষোত্তমদেব উড়িয়ার রাজা ছিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্ধ দিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপরুদ্ধের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্যের লেখা 'ভক্তিভাগবত' মহাকার্য হইতে জানা যায় যে, দিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে প্রতাপরুদ্ধের বাংলার স্থলতানের দহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইন্নাছিল।

হোসেন শাহের মৃত। ও শিলালিপি, 'রিয়াজ-উস্ সলাতীন' এবং ত্রিপুরার রাজমালার সাক্ষ্য অনুসারে হোসেন শাহ উড়িয়া জয় করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, উড়িয়ার বিভিন্ন স্ত্রের মতে উড়িয়ারাজ প্রতাপরুদ্রই হোসেন শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জীবদেবাচার্য 'ভক্তিভাগবত'-এ লিথিয়াছেন যে পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতাপরুদ্র বাংলার স্থলতানকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা (ভাগীরথী) নদীর ভীর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। প্রভাপরুদ্রের তামশাসন ও শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে প্রতাপরুদ্রের নিকট পরাজিত হইয়া গৌড়েশ্বর কাদিয়াছিলেন এবং ভয়ারুল চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রচনা বলিয়া ঘোষিত 'সরস্বতীবিলাসম্' গ্রেছে (১৫১৫ খ্রীঃ বা তাহার পূর্বের রচিত) প্রতাপরুদ্রকে "শরণাগত-জবুনা-পুরাধীশর-ভ্সনশাহ-স্কর্তাণ-শরণরক্ষণ" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র ভর্মু

হোদেন শাহের বিজেতা নহেন, তাঁহার রক্ষাকর্তাও! উড়িয়া ভাষায় লেখা জগরাধ মন্দিরের 'মাদলা পাঞ্জী' ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'কটকরাজবংশাবলী' গ্রন্থের মডে বাংলার স্থলতান উড়িয়া আক্রমণ করিষা উড়িয়ার রাজধানী কটক এবং পুরী পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়া লন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় সমস্ত দেবমূর্তি তিনি নষ্ট করেন, জগন্নাথের মূর্তিকে দোলায় চড়াইয়া চিল্কা হ্রদের মধ্যস্থিত চড়াইগুহা পর্বতে লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া উহা ধ্বংদ হইতে রক্ষা পায়। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে গিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি ক্রতগতিতে চলিয়া আদেন এবং বাংলার স্থলতানকে তাড়া করিয়া গন্ধার তীর পর্যন্ত লইয়া ঘান। 'মাদলা পাঞ্জী'র মতে ১৫০৯ প্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই স্ত্রের মতে চউমূহি তৈ প্রতাপক্ত ও হোদেন শাহের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাঞ্চিত হইয়া হোলেন শাহ মান্দারণ তুর্গে আশ্রন্ধ লন। প্রতাপরুদ্র তথন মান্দারণ চুর্গ অবরোধ করেন। প্রতাপরুদ্রের অক্সভয সেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিভাধর ইতিপূর্বে হোদেন শাহের কটক আক্রমণের সময়ে কটক রক্ষা করিতে বার্থ হইয়াছিল, দে এখন হোসেন শাহের সহিত যোগ দিল; হোদেন শাহ ও গোবিন্দ বিভাধর প্রভাপক্ষত্তের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মান্দারণ হইতে বিতাড়িত করিলেন। মান্দারণ হইতে অনেকখানি পশ্চাদপদর্ব করিয়া প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিভাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে অনেক বুঝাইয়া স্থজাইয়া আবার স্বদেশে আনয়ন করিলেন; ইহার পর তিনি গোবিন্দকে পাত্রের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেই রাজ্য শাসনের ভার দিলেন; হোদেন শাহ আর উড়িয়া জয় করিতে পারিলেন না। এই বিবরণের সমন্ত কথা মত্য না হইলেও অনেকথানিই যে মত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে বে হোদেন শাহ ও উড়িক্সারাজের সংঘর্ষে

 ষাহা হউক, দেখা বাইতেছে বে হোদেন শাহ ও উড়িক্সারাজের দংঘর্ষে উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করিয়াছেন।

বাংলার চৈতক্যচরিতগ্রন্থগুলি—বিশেষভাবে 'চৈতক্সভাগবত', 'চৈতক্সচরিতামৃত' ও 'চৈতক্সচন্দ্রোদয় নাটক' হইতে এ সম্বন্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্ভর্যোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি হইতে জানা যায় বে, হোসেন শাহ উড়িয়া আক্রমণ করিয়া সেথানকার বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙিয়াছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত উড়িয়ার রাজার যুদ্ধ চলিয়াছিল। চৈতক্সদেব যথন দক্ষিণ ভারত ক্রম্নের শেষে নীলাচলে প্রভ্যাবর্তন করেন (১৫১২ ব্রীঃ), তথন বাংলা ও

উড়িয়ার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। বাংলা হইতে চৈতন্তদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের (জুন ১৫১৫ খ্রী:) অব্যবহিত পরে হোসেন শাহ আবার উড়িয়ায় অভিযান করেন।

জন্মানন্দ তাঁহার 'চৈতক্তমন্ধলে' নিথিয়াছেন যে উড়িয়ারাজ প্রতাপক্ষ একবার বাংলা দেশ আক্রমণ করিবার সক্ষম করিয়া দে সম্বন্ধে চৈতক্তদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিছু চৈতক্তদেবে তাঁহাকে এই প্রচেষ্টা হইছে বিরত হইতে বলেন; তিনি প্রতাপক্ষদ্রকে বলেন যে "কাল্যবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর" মহাশক্তিমান; ভাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িয়া উৎসন্ন করিবে এবং জগন্নাথকে নীলাচল ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। চৈতক্তদেবের কথা শুনিয়া প্রতাপক্ষদ্র বাংলা আক্রমণ হইতে নিরস্ত হন। এই উক্তি কত দূর সত্য বলা যায় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা ষায় মে, ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের সহিত উড়িয়ার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৫১২ খ্রী: হইতে ১৫১৪ খ্রী: পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ আবার উড়িয়া আক্রমণ করেন এবং স্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্ব করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

হোসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধবিপ্রহ চলিয়াছিল। ইহা 'রাজমালা' (ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস) নামক বাংলা গ্রন্থে কবিতার আকারে বর্ণিত হইয়াছে। 'রাজমালা'র দিতীয় খণ্ডে (রচনাকাল ১৫৭৭-৮৬ খ্রী:-র মধ্যে) হোসেন শাহ ও ত্রিপুরারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া বায়। ঐ বিবরণের সারমর্ম নিয়ে প্রদন্ত হইল।

হোদেন শাহের সহিত ত্রিপুরারাজের বহু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্বের পূর্বেই ত্রিপুরারাজ ধন্মাণিক্য বাংলার স্থলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় করেন।

১৪৩৫ শকে ধন্তমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতত্পলক্ষে স্থান্ত্রা প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে গৌরাই মল্লিক নামক একজন সেনাপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরার অনেক অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চণ্ডীগড় ছর্গ জয় করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর তিনি চণ্ডীগড়ের পাশ কাটাইয়া গিয়া গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন, বাঁধ দিয়া গোমতীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিন দিন পরে বাঁধ খুলিয়া জল ছাড়িয়া দেন; ই জল দেশ ভালাইয়া দিয়া ত্রিপুরার বিপর্বয় সাধন করিল। তথন ত্রিপুরারাছ অভিচার অফ্টান করিলেন; এই অফ্টানে বলিপ্রান্ত চণ্ডালের যাথা বাংলার দৈক্তবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিয়া রাখিয়া আসা হইল। ভাহার ফলে সেই রাত্রেই বাংলার দৈক্তরা ভয়ে পলাইয়া পেল।

১৪০৬ শকে ধল্মানিক্যের রাইকছাগ ও রাইকছম নামে তুইজন দেনাপত্তি আবার চট্টপ্রাম অধিকার করেন। তথন হোদেন শাহ হৈতন খাঁ নামে একজন দেনাপত্তির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। হৈতন খাঁ সাক্ষল্যের সহিত্ত অপ্রদর হইয়া ত্রিপুবারাজ্যের তুর্গের পর তুর্গ জয় করিতে থাকেন এবং পামতী ননীর তীরে গিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে বিচলিত হইয়া ধল্মানিক্য ডাকিনীদের লাহায়্য চান। তথন ডাকিনীরা গোমতী ননীর জল শোষণ করিয়া লাত দিন ননীর খাত শুরু রাধিয়া অভংপর জল ছাড়িয়া দিল। দেই জলে ত্রিপুরার লোকেরা বছ ভেলা ভাসাইল, প্রন্তি ভেলায় তিনটি করিয়া পুতৃল ও প্রতি পুতৃলের হাতে তুইটি করিয়া মণাল ছিল। অর্গনমূক জলধারায় বাংলার দৈল্লের হাতী ঘোড়া উট ভালিয়া গেল, ইহা ভিন্ন তাহারা দ্ব হইতে জলন্ত মণাল দেখিয়া ভয়ে ছত্ত্বক হইয়া পড়িল; তাহার পর ত্রিপুরার লোকেরা তাহাদের নিকটবর্ত্তা একটি বনে আগুন লাগাইয়া নিল। বাংলার দৈল্লেরা তথন পলাইয়া গেল, তাহাদের অনেকে ত্রিপুরার দৈল্লের হাতে মারা পড়িল। ত্রিপুরার দৈল্লেরা বাংলার বাহিনীর অধিক্ ত চারিটি ঘাটি পুনরধিকার করিল। বাংলার বাহিনী ছয়কড়িয়া ঘাটিতে অবস্থান করিতে লাগিল।

এখন প্রশ্ন এই, 'রাজমালা'র এই বিবরণ কতদ্র বিশ্বাসধান্য ? ধন্তমানিক্য
অভিচারের ঘারা গৌরাই মল্লিককে এবং ভাকিনীদের সাহায্যে হৈতন থাঁকে
বিভাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। এই সব আলৌকিক কাণ্ড
বাব দিলে 'রাজমালা'র বিবরণের অবশিষ্টাংশ সত্য বলিয়াই মনে হয়। স্কুরাং
এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই সিল্লান্ত করিতে পারি যে হোসেন
শাহ-ধন্তমানিক্যের সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধন্তমানিকাই জয়নুক্ত হন এবং তিনি
থগুল পর্যন্ত হোসেন শাহের রাজ্যের এক বিত্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লন।
বিত্তীয় পর্যায়ে ধন্তমানিক্য চট্টপ্রাম পর্যন্ত জয় করেন, কিন্ত প্রতিপক্ষের আক্রমবে
তাঁহাকে পূর্বাধিক্বত সমস্ত অঞ্চল হারাইতে হয় এবং গৌড়েশ্বরের সেনাশন্তি
সৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর তীরবর্তী চন্তীগড় তুর্গ পর্যন্ত অধিকার করেন;
সৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর জনবর্তী চন্তীগড় তুর্গ পর্যন্ত করিয়াই তিনুরারাক্ষের

ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে ধয়্য়মাণিক্য আবার প্র্বাধিক্ত অঞ্চলগুলি অধিকার করেন, কিন্তু হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন থা প্রতিআক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া
গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাজ
গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে বিপদে কেলেন।
তাহার ফলে হৈতন থা পিছু হটিয়া ছয়কডিয়ায় চলিয়া আসেন। ত্রিপুরারাজ
ছয়কডিয়ার পূর্ব পর্যন্ত রুক্ত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যাক্ত
অধিকৃত অঞ্চল হোসেন শাহের দখলেই থাকিয়া যায়।

'রাজমালা'র বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধন্যমাণিক্য বাংলার খণ্ডল পর্যন্ত ষে **অভিযান চালাই**য়াছিলেন, ভাহা হইতেই হোদেন শাহের সহিত **তাঁ**হার সংঘর্ষের আরম্ভ হয় এবং ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ খ্রীঃর পূর্বে হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজকে প্রতি-আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ গ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হোদেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খওয়াস খান নামে হোসেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার "দর-এ-লম্বর" বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, ১৫১৩ খ্রীঃর মধ্যেই হোদেন শাহ ত্তিপুরার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হুইয়া ত্রিপুরার অঞ্জাবিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে লিথিয়াছেন যে হোদেন শাহ ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দী তাঁহার মহাভারতে লিথিয়াছেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, হোদেন শাহের অক্ততম সেনাপতি ছুটি থান ত্রিপুরার হুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ত্রিপুরারাজ দেশত্যাগ করিয়া "পর্বতগহ্বরে" "মহাবনমধ্যে" গিয়া বাদ করিতে থাকেন: ছটি খানকে ডিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়া সম্মানিত করেন; ছুটি খান তাঁহাকে ব্দভন্ন দান করা সত্ত্বেও তিনি আতঙ্কগ্রন্ত হইয়া থাকেন। এইসব কথা কতদূর ষ্থার্থ তাহা বলা যায় না। তবে হোসেন শাহের রাজত্বকালে কোন সময়ে ত্তিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার বাহিনীর সাফল্যে ছুটি খান উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

হোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজেরও সম্ভবত সংঘর্ষ হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হোসেন শাহের রাজত্বকালে আরাকানীরা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল; হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নেক্স্মে এক বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব বজে প্রেরিত হয়, তাহারা আরাকানীদেক 'বিভাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম পুনর্ধিকার করে। জোআঁ-দে-বারোদের 'দা এশিয়া' এবং অক্সান্ত সমসাময়িক পতু গীজ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৫১৮ গ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ বাংলার রাজার অর্থাৎ হোদেন শাহের সামস্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম অধিকারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোদেন শাহের সামস্তে পরিণত হইয়াছিলেন।

হোদেন শাহ ত্রিছতের কতকাংশ দমেত বর্তমান বিহার রাজ্যের অনেকাংশ জয় করিয়াছিলেন। বিহারের পাটনা ও মৃদ্ধের জেলায়, এমন কি ঐ রাজ্যের পাশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দারণ জেলায়ও হোদেন শাহের শিলালিপি পাওয়া দিয়াছে। বিহারের একাংশ দিকন্দর শাহ লোদীর রাজ্যভুক্ত ছিল। দিকন্দর শাহ লোদীর সহিত দন্ধি করিবার দময় হোদেন শাহ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ভবিয়তে তিনি দিকন্দরের শক্রতা করিবেন না এবং দিকন্দরের শক্রদের আশ্রয় দিবেন না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালিত হয় নাই। দারণ অঞ্চলের একাংশ হোদেন শাহের এবং অপরাংশ দিকন্দরে শাহের অধিকারভুক্ত ছিল। লোদী রাজবংশ দম্বন্ধীয় ইতিহাদগ্রস্থতিলি হইতে জানা যায় যে, দারণে দিকন্দরের প্রতিনিধি হোদেন খান ফর্ম্ লির সহিত হোদেন শাহ খ্ব বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকায় এবং হোদেন খান ফর্ম্ লির প্রয়ায়্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকায় দিকন্দর শাহ ক্রম্ধ হইয়া ফর্ম্ লির বিয়্তম্বে দৈন। দিকন্দর শাহ লোদীর মৃত্যুর (১৫১৭ খ্রীঃ) পর তাঁহার বিহারস্থ প্রতিনিধিদের সহিত হোদেন শাহ প্রকাশ্রভাবই শক্রতা করিতে আরম্ভ করেন।

হোসেন শাহের রাজস্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পতু গীজরা প্রথম পদার্পণ করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পতু গীজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য ক্ষক্ষ করার অভিপ্রায়ে চারিটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মধ্যণথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নই হওয়ায় পতু গীজ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জোআঁ-দে-সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পতু গীজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছান। সিলভেরা বাংলার হলভানের নিকট এদেশে বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রামে একটি কৃঠি নির্মাণের অহ্মতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিলভেরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তার একজন আত্মীয়ের তৃইটি জাহাজ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামেও খাছাভাবে পড়িয়া একটি চাল-বোঝাই নৌকা লুঠন করিয়াছিলেন

বিদ্ধা চটুপ্রামের শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি বিদ্ধপ হন ও তাঁহার জাহাজ লক্ষ্য করিয়া কামান দাগেন। পতুর্গীজরা ইহার উত্তরে চটুপ্রাম অবরোধ করিয়া বাংলার সামুদ্রিক বাণ্জ্য বিপহন্ত করিল। চটুপ্রামের শাসনকর্তা এই সময়ে কয়েকটি জাহাজের জন্ম প্রত্তীক্ষা করিতেছিলেন, তাই তিনি সাময়িকভাবে পতুর্গীজদের সহিত সন্ধি বরিলেন। কিন্ত জাহাজনুলি বন্ধরে পৌছিবামাজ তিনি পতুর্গীজদের প্রতি আক্রমণ পুনরারম্ভ করিলেন। তথন সিলভেরা আরাকানে অবতরণের এবং সেথানে বাণ্জ্য ক্ষক্ষ করার চেট্টা করিতে লাগিলেন। আরাকানরাজ পতুর্গীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সিলভেরা জানিতে পারিলেন যে আরাকানে অবতরণ করিলেই তিনি বন্ধী হুইবেন। এই কারণে তিনি নিরাশ হুইয়া সিংহলে চলিয়া গেলেন।

হোসেন শাহ গৌড় হইতে নিকটবর্তী একডালায় তাঁহার রাজধানী স্থানাম্ভরিত করিয়াছিলেন। এই একডালার অবস্থান সম্বন্ধে ইলিয়াস শাহের প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সম্ভবত ব্যক্তিগত নিরাপভার জন্ম এবং ক্রমাগত দুঠনের ফলে গৌড় নগরী শ্রহীন হইয়া পড়ায় হোসেন শাহ একডালায় রাজধানী স্থানাম্ভরিত করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্যপীরের উপাসনা প্রবর্তন করেন। এই ধারণার কোন ভিদ্ধি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রস্কৃতপক্ষে, সত্যপীরের উপাসনা যে সপ্তদশ শৃতাকীর মধ্যভাগের পূর্বে প্রবৃতিত হয় নাই, ভাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মচারীর নাম এপর্যস্ত জানিতে পারা সিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

#### (১) পরাগল খান

ইনি হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই আদেশে ক্রীক্স প্রথেশক সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

#### (২) ছুটি খান

ইনি পরাগল খানের পূত্র। ইহার প্রকৃত নাম নসরৎ খান। ইহার আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দীর বিবরণ অফুসারে ছুটি খান লম্করের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

#### (৩) সনাতন

দনাতন হোদেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক" ('সগীর মালিক', অর্থ ছোট রাজা)। সনাতন হোদেন শাহের অক্সতম 'দবীর খাস' বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁহাকে অত্যস্ত ক্ষেহ করিতেন ও তাঁহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। চৈতক্তদেবের সঙ্গে দেখা হইবার পর সনাতন রাজকার্যে অবহেলা করেন এবং উড়িম্বাঅভিযানে স্থলতানেব সহিত যাইতে অম্বীকার করেন। তাঁহার এই "অপরাধের" জন্ম হোদেন শাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িয়ায় চলিয়া যান। কারারক্ষককে উৎকোচদানে বনীভূত করিয়া সনাতন মৃক্তিলাভ করেন ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি চৈতক্ত মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

#### (৪) রূপ

ইনি দনাতনের অফুজ। ইনিও হোদেন শাহের মন্ত্রী এবং "দবীর ধার্স" ছিলেন। দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পরে রূপ-দনাতনের সংসারে বিরাগ জন্মে এবং চৈতন্ত্রের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া কুলাবনে চলিয়া যান। অতঃপর রূপ-দনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাষ্ম রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

বল্লভ (সনাতন-রপের ভাতা), শ্রীকান্ত (ইহাদের ভগ্নীপতি), চিরঞ্জীব সেন (গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা), কবিলেখর, দামোদর, মশোরাজ খান (সকলেই শদকর্তা), মৃকুন্দ (বৈন্ধ), কেশব খান (ছত্রী) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দৃগণ হোসেন শাহের অমাত্য, কর্মচারী, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে অধিষ্টিত ছিলেন। অনেকের খারণা, 'প্রন্দর খান' নামে হোসেন শাহের একজন হিন্দু উজীর ছিলেন। এই ধারণা সত্য নহে।

হোসেন শাহের রাজ্যের আয়ন্তন অত্যন্ত বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রায় সমস্তটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িয়া ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

এখন আমরা হোদেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোদেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্বে পরপর কয়েকজন স্থলতান অল্পদিন মাত্র রাজত করিয়া আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজা হইয়া হোসেন শাহ দেশে শাস্তি ও শৃদ্ধলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং স্কণীর্ঘ ছাবিবশ বৎসর এই বিরাট ভূথতে নিক্রদ্বেগে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অল্প কৃতিত্বের কথা নহে।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিথ ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র মতে দ্রোদেন শাহ স্থাসক এবং জ্ঞানী ও গুণীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার ফলে দেশে পরিপূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি গণ্ডক নদীর কুলে একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া রাজ্যের সীমানা স্থরক্ষিত করেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সরাইখানা ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান করেন।

হোদেন শাহের রাজ্যকালে তাঁহার বা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের ছারা বহু স্থলর স্থলর মসজিদ, ফটক প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে গ্রীড়ের "ছোট সোনা মসজিদ" এবং "গুম্তি ফটক" এখনও বর্তমান আছে। ইহাদের শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে অন্তত ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল।
কুলাবনদাসের 'চৈতত্যভাগবত' হইতে জানা ষায় যে, ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যে
ছজিক হইরাছিল। এই জাতীয় হৃতিক্ষের জন্ম হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী
করা না গেলেও পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনে
আরোহণের পর হইতে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধৈ লিপ্ত হইরা পড়িয়াছিলেন।
এই সমন্ত যুদ্ধের বায়ভার নিশ্চয়ই বাংলা দেশের জনসাধারণকে ধোগাইতে হইত।
কলে তাঁহার রাজত্বকালে বাঙালী জনসাধারণের আর্থিক সম্ভল্লতা আগেকার

তুলনায় হ্রান পাইরাছিল এবং ভাহাদের ঘৃতিক প্রতিরোধের শক্তি জনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে। যতদিন ধরিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন এবং যত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্য-গুলির যতটা অক্ষল স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা থুবই কম মনে হয়। স্মতরাং তিনি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও পরিপূর্ণ সাফ্ষল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলা যায় না।

এইসব দিক দিয়া বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে যোল জানা ক্বতিত্ব দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর তিনি যে একজন হাদক শাসক ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্ত্রের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়।

হোসেন শাহ যদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে দেশের শাস্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব যুদ্ধ রাজ্যজ্ঞয়ের যুদ্ধ এবং এগুলি অস্ট্রেত হইত দেশের বাহিরে। আর একটি বিষদ্ধ লক্ষণীয় যে হোসেন শাহ বছবার নিজেই সৈগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কথনও কেহ রাজ্যে তাঁহার অসুপস্থিতির স্থযোগ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জানা ধায় না; এই ব্যাপার হইতেও হোসেন শাহের ক্বভিত্বেরই পরিচয় পাওয়া ধায়।

হোসেন শাহের চরিত্রে মহত্ত্বেরও অভাব ছিল না; ইহার দৃষ্টান্ত আমর। পাই জৌনপুরের রাজাচ্যুত ফলতান হোসেন শাহ শকীকে আভায় দানের মধ্যে।

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিছা ও সাহিত্যের—বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। যশোরাজ থান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু ইহাদের কাব্যস্প্রির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ বা অক্সপ্রেরণা ছিল, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিপ্রদাস পিপিলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাঁহাদের কাব্যে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হোসেন শাহের সহিত্ব তাঁহাদের দকোন সাজাৎ সম্পর্ক ছিল না। হোসেন শাহের সহত্ব একজন/মাল্ল ভিন্তু পশ্বিতত—

বিস্থাবাচস্পতির কিছু যোগ ছিল। কিন্তু বিভাবাচস্পতি হোসেন শাহের কাছে কোন রকমের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

করেকজন মুদলমান পণ্ডিভের দক্ষে হোদেন শাহের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজন ফার্সী ভাষায় একটি ধছবিঁভা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোদেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। দিতীয় মুদলমান পণ্ডিত হোদেন শাহের কোষাগারের জন্ম একথানি ঐশামিক গ্রন্থের তিনটি থপ্ত নকল করেন; তৃতীয় থপ্ডের পুল্পিকায় তিনি হোদেন শাহের উচ্ছুদিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোদেন শাহই উৎসাহী ইইয়া নকল করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নকল করানোর মধ্যে তাঁহার বিভোৎসাহিতার বদলে ধর্মপ্রায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে।

ভূলবশত হোদেন শাহকে মালাধর বহুর পৃষ্ঠপোষক মনে করায়ও এইরূপ ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে হোদেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন।

আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে,—হোদেন শাহ কোন কবি বা পণ্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই (যেমন ক্ষকত্বদীন বারবক শাহ দিয়াছিলেন), এবং কুলাবনদাস 'চৈতন্মভাগবতে' একজন লোককে দিয়া বলাইয়াছেন, "না করে পাণ্ডিত্যচর্চা রাজা সে যবন।" স্থতরাং হোদেন শাহ বিভা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া দিকান্ত করা সমীচীন নহে।

বাংলা দাহিত্যের ইতিহাদের একটি পর্বকে অনেকে 'হোদেন শাহী আমল' নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করার কোন দার্থকতা নাই। কারণ হোদেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র কয়েকথানি বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থপ্রকার রচনার মূলে যেমন হোদেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, তেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে যে বাংলা দাহিত্যের বিরাট সমৃদ্দি দাধিত হইয়াছিল, তাহাও নহে। কেহ কেহ ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে হোদেন শাহের আমলে বাংলার পদাবলী-দাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেপদাবলী-দাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোদেন শাহের রাজত্ব অবদানের কয়েক দশক বাদে,—আনদাস, গোবিন্দাস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর। অতএব বাংলা দাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোদেন শাহের নাম মৃক্ত করার কোন শার্থকতা নাই।

হোসেন শাহ সক্ষে আর একটি প্রচলিত মত এই বে, তিনি ধর্মের ব্যাপাত্ত

অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু এই ধারণাপ্তকোন বিশিষ্ট তথ্য বারা সমধিত নহে। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষ্যাবিশ্লেষণ করিলে দেখা বায়, তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের মঞ্জ সাধনের জন্মই বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গোঁড়া মুসলমান ও পরধর্মছেষী দরবেশ নূর কুংব আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রতি বংসর নূর কুংব আলমের সমাধি প্রদক্ষিণ করিবার জন্ম তিনি একডালা হইতে পাণ্ড্যায় বাইতেন।

হোসেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন, ইহা দ্বারা তাঁহার হিন্দুন্
মুসলমানে সমদর্শিতা প্রমাণিত হয় না। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রধা
ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সব সময়ে সমস্ত পদের
জক্ত যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে
শাসনকার্যের ক্ষতি হইবে, এই কারণে স্থলতানরা ঐ সব পদে হিন্দুদের নিয়োগ
করিতেন। হোসেন শাহও তাহাই করিয়াছিলেন। স্থতরাং এ ব্যাপারে তিনি
পূর্ববর্তী স্থলতানদের তুলনায় কোনরূপ স্বাতস্ত্রোর পরিচয় দেন নাই।

হোদেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্তাদেবের অভ্যাদয় ঘটয়াছিল। চৈতন্তচরিতপ্রাছগুলি হইতে জানা যায় যে, চৈতন্তাদেব যথন গৌড়ের নিকটে রামকেলি
প্রামে আসেন, তথন কোটালের মুখে চৈতন্তাদেবের কথা শুনিয়া হোদেন শাহ
চৈতন্তাদেবের অসাধারণত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত ইহা হইতেও তাঁহার
ধর্মবিষয়ে উদারতা প্রমাণিত হয় না। কারণ চৈতন্তাদেব হোদেন শাহের কাজীর
কাছে তুর্বাবহার পাইয়াছিলেন। হোদেন শাহের সরকার তাঁহার অভ্যাদয়ে কোনরূপ সাহায়্য করে নাই, বরং নানাভাবে তাঁহার বিক্লছাচরণ করিয়াছিল। এ
ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ষে সয়্যাসগ্রহণের পরে চৈতন্তাদেব আর বাংলায়
থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন; বাংলায় থাকিলে
বিধর্মী রাজশন্তি তাঁহার ধর্মচর্চার বিদ্ন ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তা
উড়িয়ায় গিয়াছিলেন। হোদেন শাহ কর্ত্ক চৈতন্তাদেবের মাহায়্য স্বীকার যে
একটি বিচ্ছিয় ঘটনা, সে কথা চৈতন্তাচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাও লক্ষ্ণীয়
বিয় হোদেন শাহ চৈতন্তাদেবের ক্ষতি না করিবার আশাস দিলেও তাঁহার হিন্দু
কর্মচারীয়া ভাহার উপর আত্বা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

চৈভন্তচরিতগ্রহুগুলির রচন্মিতারা কোন সময়েই বলেন নাই যে হোসেন শা্কু

শর্মবিবায়ে উলার ছিলেন। বরং তাঁহারা ইহার বিপরীত কথা লিথিয়াছেন।

मুস্পাবনাল 'ঠৈত গুভাগবডে' হোসেন শাহকে "পরম ঘ্র্বার" "ববন রাজা"

বিলয়াছেন এবং চৈত গুলেব ও তাঁহার সম্প্রালায় যে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি
প্রোমে থাকিয়া হরিধ্বনি করিতেছিলেন, এজগু তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা
করিয়াছেন। চৈত গুচরিত গ্রন্থ গুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, হোসেন শাহকে তাঁহার

সমসাময়িক হিন্দুরা মোটেই ধর্মবিষয়ে উলার মনে করিত না, বরং তাঁহাকে অত্যন্ত
ভর করিত। অবৈষ্ণবরা প্রায়ই বৈষ্ণবদের এই বলিয়া ভয় দেখাইত যে, "খবন
রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহ তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্ম লোক
পাঠাইতেছেন।

সমসাময়িক পর্তু গীজ পর্যটক বারবোদা হোদেন শাহ সম্বন্ধে লিথিয়াছেন যে, তোঁহার ও তাঁহার অধীনস্থ শাদনকর্তাদের আফুকূল্য অর্জনের জন্ম প্রতিদিন বাংলায় । আনেক হিন্দু ইদলামধর্ম গ্রহণ করিত। স্থতরাং হোদেন শাহ যে হিন্দু-মুসলমানে । সমদশী চিলেন, দে কথা বলিবার কোন উপায় নাই।

উড়িয়ার 'মাদলা পাঞ্জী' ও বাংলার চৈত্যুচরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, হোদেন শাহ উড়িয়া-অভিযানে গিয়া বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। শেষবারের উড়িয়া-অভিযানে হোসেন শাহ সনাতনকে তাঁহার সহিত খাইতে বলিলে সনাতন বলেন যে স্থলতান উড়িয়ায় গিয়া দেবতাকে তুংথ দিবেন, এই কারণে তাঁহার সহিত তিনি যাইতে পারিবেন না।

যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অপ্রান্ধা দেখাইয়াছেন দেবমন্দির ও দেবমুতি ধ্বংদ করিয়া। শান্তির সময়েও তাঁহার হিন্দুর প্রতি অমুদার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্যকালে তাঁহার মনিব স্ববৃদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, এইজ্জু তিনি তাঁহার জাতি নই করেন। হোসেন শাহ যথন কেশব ছত্রীকে চৈতল্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তথন কেশব ছত্রী তাঁহার কাছে চৈতল্যদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু সাধু-সন্মাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার ধ্ব সম্ভোষ্জনক ছিল না।

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা সম্বন্ধীয় ধারণা সমর্থিত হয় না। 'চৈতক্তভাগবত' হইতে জানা খায়, ব্যামন চৈতক্তদেব নব্দীপে হরি-স্কীর্তন করিতেছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টাপ্ত অফুসরণে অন্তেরাও কীর্তন করিতেছিল, তখন নবদীপের কাজী কীর্তনের উপর নিষেধারক্তা জারী করেন। 'চৈতগুচরিতামৃতে'র মতে কাজী একজন কীর্তনীয়ার খোল ভাঙিষ্য দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে, হোদেন শাহের অথবা তাঁহার পূজ্জনসরৎ শাহের রাজত্বকালে বেনাপোলের জমিদার রামচক্র থানের রাজকর বাকীপড়ায় বাংলার স্থলতানের উজীর তাঁহার বাড়ীতে আদিয়া তাঁহাকে স্ত্রী-পূজ্জ দমেত বন্দী করেন এবং তাঁহার ছর্গামগুপে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংক্রন্ধন করান; এই তিন দিন তিনি রামচক্র থানের গৃহ ও গ্রাম নিংশেষে পূষ্ঠন করিয়া, তাঁহার জাতি নই করিয়া অবশেষে তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যান। 'চৈতন্ত্র-চরিতামৃত' হইতে আরও জানা যায় যে, দপ্তগ্রামের মৃদলমান শাসনকর্তা নিছক গায়ের জোরে ঐ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মজুম্দার ও গোবর্ধন মজুম্দারের স্থলতানের কাছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মিথ্যা নালিশ শুনিয়া হোদেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনকে বন্দী করিতে আদিয়াছিলেন; দর্বাপেক্ষা আশ্বর্ধের বিষয়, স্থলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। এই গ্রন্থের "হাসন-ছসেন" পালায় লেখা আছে যে মুসলমানরা "জুলুম" করিত এবং "ছৈয়দ মোলা"রা হিন্দুদের কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিত।

হোসেন শাহের রাজ্বকালে তাঁহার ম্সলমান কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম লইয়া উপহাস করিত। বৈষ্ণবদের কীর্তনকে তাহারা বলিত "ভূতের সংকীর্তন"।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের বাল প্রজাদের হিন্দু-বিদ্বেষ হইতে স্থলতানের হিন্দু-বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না। কিছা হোসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহাস্থভ্তি-সম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মচারীরা বা অন্ত মুসলমানরা হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিতে ও হিন্দুদের উপর নির্বাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, হোসেন শাহও যে খুব বেশী হিন্দুদের প্রতি প্রদন্ন ছিলেন না, সে কথাও চৈতক্তচরিতগ্রহণ্ডলিতের লেখা আছে। 'চৈতক্তচরিতামতে'র এক জায়গায় দেখা যায়, নবছীগের মুসলমানরাল স্থানীয় কাজীকে বলিতেছে বে নবৰীপে হিন্দুরা "হরি হরি" বলিয়া কোলাহল করিতেছে এ কথা ভনিলে বাদশাহ ( অর্থাৎ হোসেন শাহ ) কাজীকে শান্তি দিবেন। 'চৈতক্মভাগবতে' দেখা যায়, হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীয়া বলিতেছে বে হোসেন শাহ "মহাকালম্বন" এবং তাঁহার ঘন ঘন "মহাতমোগুণবৃদ্ধি জন্মে"। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা হোসেন শাহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তাঁহাদের মতে হোসেন শাহ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাসন্ধ ছিলেন।

স্থতরাং হোদেন শাহ যে অসাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করিতেন, এই ধারণা একেবারেই ভূল।

व्यवण हारमन गार रव उरके प्रकरम हिन्दू-विष्ववी वा धर्मामान हिलन ना, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহা হইলে নবদ্বীপের কীর্তন বন্ধ করায় সেধানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুন্ধলে উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। রাজত্বকালে কয়েকজন মুদলমান হিন্দু-ভাবাপর হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতক্ত-চরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে শ্রীবাদের মুদলমান দর্জি চৈতন্তদেবের রূপ দেখিয়া প্রেমোন্মাদ হইয়া মুদলমানদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্ম করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল; উৎকল সীমাস্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টাস্থে চৈতন্তুদেবের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ইতিপূর্বে-নির্বাতিত ষ্বন হরিদাস হোদেন শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং নবদ্বীপে নগর-সন্ধীর্তনের সময়ে সম্মূথের সারিতে থাকিতেন। তাহার পর, হোসেন শাহেরই রাজভকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল থান ও তাঁহার পুত্র ছুটি থান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত **ভ**নিতেন। হোসেন শাহের রাজধানীর থুব কাছেই রামকেলি, কানাই-নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ত্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। জিপুরা-অভিযানে গিয়া হোদেন শাহের হিন্দু দৈক্তেরা গোমতী নদীর তীরে পাথরের **প্রতিমা** প্ৰজা করিয়াছিল। হোসেন শাহ ধৰ্মোন্মাদ হইলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হইত 📢।

আসল কথা, হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিন্দু-ধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত দিলে তাহার ফল বে বিষময় হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তাঁহার হিন্দু-বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মাত্রা ছোড়াইয়া বায় নাই। অনেকের ধারণা, হোদেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ ফ্লতান এবং তাঁহার রাজস্বকালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ধারণা
একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অস্তান্ত শ্রেষ্ঠ ফ্লতানদের সম্বদ্ধে হোসেন
শাহের মত এত বেশী তথা পাওয়া যায় না, সে কথাও মনে রাখিতে হইবে।
হোসেন শাহের রাজস্বকালেই চৈতন্তদেবের অভ্যান্য ঘটিয়াছিল বলিয়া চৈতন্তাচরিতগ্রন্থগুলিতে প্রেশলক্রমে হোসেন শাহ ও তাঁহার আমল সম্বদ্ধে বহু তথা লিপিবদ্ধ
হইয়াছে। অস্ত স্বলতানদের রাজস্বকালে অমূরপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া
তাঁহাদের সম্বদ্ধে এত বেশী তথা কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। স্পতরাং হোসেন
শাহই যে বাংলার শ্রেষ্ঠ ফ্লতান, এ কথা জোর করিয়া বলা য়ায় না। ইলিয়াদ
শাহী বংশের প্রথম তিনজন ফ্লতান এবং ক্লক্স্দীন বারবক শাহ কোন কোন
দিক্ দিয়া তাঁহার তুলনায় শ্রেষ্ঠছ দাবী করিতে পারেন।

হোসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি ১৫১৯ **এটান্থের** আগস্ট মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। বাবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, হোসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল।

## ২। নাসিকদ্দীন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থবোগ্য পুত্র নাসিক্ষ্দীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৃদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে পিতার মৃত্যুর অন্তত তিন বৎসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ্ব নামে মৃদ্রা প্রকাশ করিবার অধিকার লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মতে নসরৎ শাহ হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার লাতাদের কোন অনিষ্ঠ না করিয়া তাঁহাদের পিতৃদত্ত বৃত্তি বিশ্বণ করিয়া দেন।

'রিয়াজ-উস-সলাভীন' এবং অস্ত কয়েকটি স্ত্র হইতে জানা বায় বে, নসরৎ শাহ ত্রিছতের রাজা কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ত্রিছত সম্পূর্ণভাবে অধিকার করার জন্ত তাঁহার ভগ্নীপতি মধদ্ম আলমকে নিযুক্ত করেন। ত্রিছতে প্রচলিত একটি শ্লোকের মতে ১৫২৭ গ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া বিহারের ভিতরেও আনেকথানি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাশেই পরাক্রান্ত লোদী ফলতানদের রাজ্য থাকায় বাংলার ফলতানকে কতকটা সশঙ্কভাবে থাকিতে হইত। নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণের হই বৎসর পরে লোদী ফলতানদের রাজ্যে ভাঙন ধরিল; পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইল এবং এই অঞ্চলে লোহানী ও ফর্ম্ লী বংশীয় আফগান নায়করা প্রাধান্ত লাভ করিলেন। নসরৎ শাহ ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

এদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দিলী অধিকার করিলেন এবং ক্রন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। আফগান নায়কেরা তাঁহার হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব ভারতে পলাইয়া গোলেন। ক্রমণ ঘর্ষরা নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যভূক্ত হইল। ঘর্ষরা নদীর এপার হইতে নসরং শাহের রাজ্য আরম্ভ। বাবর কর্তৃক পরাস্ত ও বিতাড়িত আফগানদের অনেকে নসরং শাহের কাছে আশ্রম লাভ করিল। কিন্তু নসরং প্রকাশ্যে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। বাবর নসরতের কাছে দৃত পাঠাইয়া তাঁহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, কিন্তু এ দৃত নসরং শাহের সভায় বংসরাধিককাল থাকা সত্তেও নসরং শাহের সভায় বংসরাধিককাল থাকা সত্ত্বও নসরং শাহ থোলাখুলিভাবে কিছুই বলিলেন না। অবশেষে যখন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হইল, তখন নসরং বাবরের দৃতকে ফেরং পাঠাইয়া নিজের দৃতকে তাহার সঙ্গে দিয়া বাবরের কাছে অনেক উপহার পাঠাইয়া বন্ধুছ ঘোষণা করিলেন। ফলে বাবর বাংলা আক্রমণের সক্ষম ভাগা করিলেন।

ইহার পর বিহারের লোহানী-প্রধান বহার থানের আকৃষ্মিক মৃত্যু ঘটায় তাঁহার বালক পুত্র জলাল থান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের থান স্বর দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর জাতা মাহ মৃদ নিজেকে ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোহণা করিয়াছিলেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলাল থান লোহানীর রাজ্য কাজিয়া লাইলেন। জলাল থান হাজীপুরে পলাইয়া গিয়া তাঁহার পিতৃবন্ধু নসরং শাহের কাছে আশ্রয় চাহিলেন, কিন্তু নসরং শাহ তাঁহাকে হাজীপুরে আটক করিয়া রাধিলেন। শের থান প্রমৃণ বিহারের আফগান নায়কেরা মাহ মৃদের শহিত্য ধার দিলেন। অভঃপর তাঁহারা বাবরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শের থাক

শাস্ত্রই বশুতা স্বীকার করিলেন। অক্সদের দমন করিবার জন্ম বাবর দৈন্যবাহিনী দমেত বন্ধারে আদিলেন। জনাল লোহানী অন্তরবর্গ দমেত কৌশলে নদরতের কবল হইতে মৃক্তিলাভ করিয়া বন্ধারে বাবরের কাছে আস্মদমর্পণ করিবার জন্ম রওনা হইলেন।

'রিয়াজে'র মতে নসরং শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক দৈল্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্ত প্রমাণ পার্ন নাই। তিনি তিনটি দর্ভে নদরৎ শাহের দহিত দদ্ধি করিতে চাহিলেন। এই দুর্ভগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্ঘরা নদী দিয়া বাবরের দৈক্সবাহিনীর অবাধ চলাচলের অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু বাবর বারবার অমুরোধ জানানো সত্ত্বেও নসরৎ শাহ সন্ধির প্রস্তাব অমুমোদন করিলেন না অথবা অবিলম্বে এই প্রস্তাবের উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর চরের মারফং সংবাদ পাইলেন যে বাংলার দৈল্লবাহিনী গণ্ডক নদীর তীরে মখদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে ২৪টি স্থানে দমবেত হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্থদূঢ় করিতেছে এবং তাহারা বাববের নিকট আত্মদমর্পণেচ্ছ আফগানদের আটকাইয়া রাথিয়া নিজেদের দলে টানিতেছে। বাবর নদরৎ শাহকে ঘর্ঘরা নদীর এপার হইতে দৈল্য দরাইয়া লইয়া তাঁহার পথ খুলিয়া দিতে বলিয়া পাঠাইলেন এবং নদরৎ তাহা না করিলে তিনি যুদ্ধ করিবেন, ইহাও জানাইয়া দিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াও যথন বাবর নসরতের কাছে কোন উত্তর পাইলেন না, তথন তিনি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত কবিলেন।

বাবর বাংলার সৈল্পদের শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জানিতেন, সেইজল্প বন্ধারে থুব শক্তিশালী সৈল্পবাহিনী লইয়া আদিয়াছিলেন। এই শৈল্পবাহিনী লইয়া বাবর জোর করিয়া ঘর্ষরা নদী পার হইলেন। তাহার ফলে ১৫২৯ খ্রীংর ২রা মে হইতে ৬ই মে পর্যন্ত বাংলার সৈল্পবাহিনীর সহিত বাবরের বাহিনীর যুদ্ধ হইল। বাংলার সৈল্পরা প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করিল; তাহাদের কামান-চালনার দক্ষতা দেখিয়া বাবর মুগ্ধ হইলেন; তিনি দেখিলেন বাঙালীদের কামান-চালনার হাত এত পাকা বে লক্ষ্য স্থির না করিয়া বথেচছভাবে কামান চালাইয়া তাহারা শক্তদের পর্যুদ্ধ করিতে পারে। তুইবার বাঙালীয়া বাবরের বাহিনীকে পরান্ত করিল। কিন্ত তাহারা শেষ রক্ষা করিতে

পারিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ায় তাহারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। মুদ্ধের শেষ দিকে বসস্ত রাও নামে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর অফুচরবর্গ দমেত বাবরের দৈলদের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। বাবর তাঁহার দৈল্যবাহিনী দমেত ঘর্ষরা নদী পার হইয়া সারবে পৌছিলেন। এখানে জলাল খান লোহানী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বাবর জলালকে বিহারে তাঁহার সামস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিন্ধ নসরৎ শাহ এই সময়ে দ্রদশিতার পরিচয় দিলেন। ঘর্ষরার যুদ্ধের কয়েকদিন পরে মুক্লেরের শাহজাদা ও লস্কর-উজীর হোসেন খান মারফৎ তিনি বাবরের কাছে দৃত পাঠাইয়া জানাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ত মানিয়া সদ্ধি করিতে তিনি সক্ষত। এই সময়ে বাবরের শত্রু আফগান নামকদের কতকাংশ পর্যুক্ত, কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বশুতা স্বীকার করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল; তাহার উপর বর্ষাও আসয় হইয়া উঠিতেছিল। তাই বাবরও সদ্ধি করিতে রাজী হইয়া অপর পক্ষকে পত্র দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। বাবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসরৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চলগুলি বাবরের রাজ্যভুক্ত হইল।

'বিয়াজ'-এর মতে বাবরের মৃত্যার পরে যথন হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার কিছুদিন পরে নসরং শাহের কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের উজ্যোগ করিতেছেন; তথন নসরং হুমায়ুনের শক্র গুজরাটের স্থলতান বাহাদ্ব শাহের কাছে অনেক উপহার সমেত দৃত পাঠান —উদ্দেশ্য তাঁহার সহিত জোট বাঁধা। এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয় এবং সত্য হইলে ইহা হইতে নসরং শাহের কুটনী ভিজ্ঞানেব একটি প্রকৃষ্ট নিদশন পাওয়া যায়।

বাবর ভিন্ন আর ষেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাহের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তন্মধো ত্রিপুরা অন্যতম। 'রাজমালা'র মতে নসরৎ শাহের সমসাময়িক ত্রিপুরারাজ্প দেবমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। পক্ষাস্তরে মৃহত্মদ থান 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে লিথিয়াছেন যে তাঁহার পূর্বপুরুষ হামজা থান ত্রিপুরার সহিত ফুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন। হামজা থান সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সময়ের দিক্ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসাময়িক। স্বতরাং নসরৎ শাহের সহিত

ত্রিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা ধাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করায় আসলে ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন।

'অহোম ব্রঞ্জী'তে লেখা আছে বে, নসরং শাতের রাজস্বকালে —১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল; ঐ বংসরে "ত্রবক" নামে বাংলার ফ্লতানের একজন মৃসলমান সেনাপতি ৩০টি হাতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বহু কামান লইয়া অহোম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তেমেনি তুর্গ জয় করিয়া সিন্ধরি নামক হর্তেত্ব ঘাঁটির সন্মুখে তাঁবু ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। বরপাত্ত গোহাইন এবং রাজপুত্র ফ্রেনের নেতৃত্বে অহোমরাজ্ঞের সৈত্তোরা সিন্ধরি রক্ষা করিতে থাকে। অক্সকালের মধ্যেই ত্ই পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ ফ্রুফ হইয়া গেল। কিছু দিন খণ্ডযুদ্ধ চলিবার পর ফ্রেন্সন ব্রজপুত্র নদ পার হইয়া মৃদলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। মৃদলমানরা প্রথমে তুমুল ঘ্ন্ধের ফলে বাতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। এই মুদ্ধে আটজন অহোম দেনাপতি নিহত হইলেন, রাজপুত্র ফ্রেন কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিলেও মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, বহু অহোম সৈত্য জলে তুবিয়া মরিল, অত্যেরা সালা নামক স্থানে পলাইয়া গেল। অহোম-রাজ দৈত্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া বরপাত্র গোহাইনের অধীনে রাখিলেন।

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পতুলীজরা আর একবার বাংলা দেশে ঘাঁটি ছাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। দিলভেরার আগমনের পর হইতে পতুলীজরা প্রতি বংসরেই বাংলাদেশে একটি করিয়া জাহাজ পাঠাইত। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রই-ভাজ-পেরেরার অধিনায়কত্বে এইরপ একটি পতুলীজ জাহাজ চট্টগ্রানে আদে। পেরেরা চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিয়া দেখানে অবস্থিত খাজা শিহাবৃদ্দীন নামে একজন ইরানী ব্যাকের পতুলীজ রীতিতে নির্মিত একটি জাহাজ কাজিয়া লইয়া চলিয়া যান।

১৫২৮ এটিকে মার্তিম-আফলো-দে-মেলোর পরিচালনাধীন একটি পর্গীষ্

জাহাজ ঝড়ে লক্ষ্যন্ত ইইয়া বাংলার উপকূলের কাছে আদিয়া পড়ে। এথানকার

কয়েক জন ধীবর ঐ জাহাজের পর্ত্ গীজদের চট্টগ্রামে পৌহাইয়া দিবার নাম করিয়া

চকরিয়ায় লইয়া বায়। চকরিয়ার শাসনকর্তা থোদা বথ শ্থান জনৈক প্রতিবেশী

ভ্যামীর সহিত যুদ্ধে এই পর্ত্ গীজদের নিয়োজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর

তিনি তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অহ্যায়ী মৃক্তি না দিয়া সোরে শহরে বন্দী করিয়া

রাখেন। ইহার পর আর এক দল পর্ত্ গীজ অন্ত এক জাহাজে করিয়া চকরিয়াত্ব

আসিলেন এবং তাঁহাদের সব জিনিস খোদা বথ্শ্ খানকে দিয়া আফলো দেন্মেলাকে মৃক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু খোদা বথ্শ্ খান আরও অর্থ চাহিলেন। পতু গীজদের কাছে আর কিছু ছিল না। দে-মেলো সদলবদলে পলাইয়া ইহাদের সহিত খোগ দিতে চেষ্টা করিয়া বার্থ হইলেন; তাঁহার রূপবান তরুণ আতৃপ্রেকে ব্রাহ্মণেরা ধরিয়া দেবতার নিকট বলি দিল। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা শিহাবৃদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফলো-দে-মেলো প্রচুর অর্থের বিনিম্য়ে মৃক্ত হন এবং পতু গীজরা শিহাবৃদ্দীনকে তাঁহার লৃষ্ঠিত জাহাজ জিনিসপত্র সমেক্ত ফিরাইয়া দেয়। শিহাবৃদ্দীন বাংলার হুলতানের সহিত একটা বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্ম ও ওরমুজ যাইবার জন্ম পতু গীজ জাহাজের সাহায্য চাহেন এবং তাহার বিনিম্য়ে পতু গীজদের বাংলায় বাণিজ্য কবিবার ও চট্টগ্রামে তুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি দিতে নসরৎ শাহকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন। গোয়ার পতু গীজ গভর্নব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটবার পূর্বেই নসরৎ শাতের মৃত্য হইল।

নসরৎ শাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিখ্যাত বারত্বয়ারী বা সোনা মসজিদ অন্ততম। অনেকের ধারণা গৌড়ের বিখ্যাত 'কদ্ম্ রস্থল' ভবনও নসরৎ শাহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু আসলে এটি শামস্থলীন যুস্থফ শাহের আমলে নির্মিত হইয়াছিল। নসরৎ শাহ কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ নির্মাণ করান এবং তাহার উপরে হজরৎ মৃহ্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত একটি কালো কাককার্যথচিত মর্মর-বেদী বসান। নসরৎ শাহ অনেক প্রাদাণও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নসরৎ শাহের নাম সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি রচনায়—যেমন শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এবং কবিশেথরের পদে—উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিশেখর নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন।

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন খুব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিছত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎ শাহের অধিকারভূক্ত ছিল।

'রিয়াজ'-এর মতে নসরৎ শাহ শেষজীবনে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠ্র অত্যাচার করিয়া তাঁহার রাজত্বকে কলন্ধিত করেন; এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয় যায় নাই। বিভিন্ন বিবরণের মতে নদরৎ শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়ছিলেন; 'রিয়াজে'র মতে তিনি পিতার দমাধিক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন দময়ে তাঁহার ঘারা দণ্ডিত জনৈক খোজা তাঁহাকে হত্যা করে; ব্কাননের বিবরণীর মতে নদরৎ শাহ নিজিতাবস্থায় প্রাদাদের প্রধান খোজার হাতে নিহত হন।

# আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয়)

নাসিক্ষদীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ এই নামের আর একজন স্থলতান ইতিপূর্বে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

স্থলতান হইবার পূর্বে ফিরোজ শাহ যথন যুবরাজ ছিলেন, তথন তাঁহার আদেশে এখর কবিরাজ নামে জনৈক কবি একথানি 'কালিকামলল' বা 'বিভাস্থলর' কাব্য রচনা করেন—এইটিই প্রথম বাংলা 'বিভাস্থলর' কাব্য; এই কাব্যটিতে এখির তাঁহার আজ্ঞালাতা যুবরাজ "পেরোজ শাহা" অর্থাৎ কিরোজ শাহ এবং তাঁহার পিতা নুপতি "নদীর শাহ" অর্থাৎ নাসিক্ষদীন নদরৎ শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এখির সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তাঁহার 'কালিকামঙ্গলে'র পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাত্রয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, নদরৎ শাহের রাজত্বকালে যুবরাজ ফিরোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি এখির কবিরাজকে দিয়া এই কাব্যথানি লেখান।

অসমীয়া ব্রশ্ধী হইতে জানা যায়, নদরং শাহ আদামে যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নদরতের মৃত্যুর পরেও চলিয়াছিল। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী আদামের ভিতর দিকে অগ্রদর হয়। অতঃপর বর্ষার আগমনে তাহাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ খ্রীঃর অক্টোবর মাদে তাহারা ঘীলাধরিতে (দরং জেলা) উপনীত হয়। অহোমরাজ ব্রাই নদীর মোহানা পাহারা দিবার জন্ম শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিথা কাটাইলেন। ম্নলমানরা তথন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে দরিয়া গিয়া দালা তুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢালিয়া দিয়া ভাহাদের প্রচেটা ব্যর্থ করিলেন। তুই মাদ ইতন্তও থওযুদ্ধ চলার পর উত্তর পক্ষের কর্মে

একটি বৃহৎ স্থলযুদ্ধ হইল। অহোমরা ৪০০ হাতী লইয়া মুসলমান অস্থারোহী ৩ গোলন্দাজ সৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিল এবং এই যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া ছুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক বৎসর (१) রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পিতৃব্য গিয়াস্কন্দীন মাহ্মুদের হতে নিহত হন। অভঃপর গিয়াস্কুদীন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

# ৪। গিয়াস্দীন মাহ্মুদ শাহ

'রিয়াজ'-এর মতে গিয়াহ্নজীন মাহ্মুদ শাহ নসরৎ শাহের কাছে 'আমীর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহ্মুদ শাহ সম্ভবত নসরৎ শাহের রাজত্ব-কালে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন—মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে এই কথা মনে হয়। গিয়াহ্নজীন মাহ্মুদ শাহের পূর্ব নাম আবহুল বদুর্। তিনি আব্দু শাহ ও বদুর্ শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

গিয়াস্থদীন মাহ্মৃদ শাহ শের শাহ ও হুমায়ুনের সমসাময়িক। তাঁহাদের সহিত মাহ্মৃদ শাহের ভাগ্য পরিণামে এক স্থত্তে জড়িত হুইয়া পড়িয়াছিল। প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থভিলি হুইতে এ সহদ্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নিয়ে প্রায়ত হুইল।

গিয়াস্থদীন মাহ্মৃদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগানদের নিকট হইতে জন্ন করিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে কুৎব্ থান নামে একজন দেনাপতিকে প্রেরণ করেন। শের থান স্ব ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যর্থ প্রতিবাদ জানান, তারপর অক্যান্য আফগানদের সঙ্গে মিলিয়া কুৎব্ থানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। বাংলার স্থলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলস্কর মথদ্য-ই-আলম (মাহ্মৃদ শাহের ভন্নীপতি)—মাহ্মৃদ শাহ ভাতৃপ্যুক্তকে হত্যা করিয়া স্থলতান হওয়ার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ত্রিভ্তে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন; মথদ্য-ই-আলম ছিলেন শের থানের বন্ধু। তিনি কুৎব্ থানকে সাহায্য করেন নাই, এই অপরাধে মাহ্মৃদ শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের থান বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল থান লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক ছিলেন। শের থানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিম্মা রাথিয়া মথদ্য-ই-আলম মাহ্মৃদ শাহের বিরুদ্ধে মুদ্ধ করিতে গেলেন, এই মুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

এদিকে জলাল খান লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব সহু করিতে না পারিয়া মাহ্মুদের কাছে গিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে অফুরোধ জানাইলেন শের থানকে দমন করিতে। মাহ্মৃদ জলাল থানের দহিত কুৎব খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে বছ দৈল, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়া শের থানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সদৈত্তে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব বিহারের **স্থরজগড়ে তুই পক্ষের দৈল্য পরস্পরের দল্ম্থীন হইল।** শের থান চারিদিকে মাটির প্রাকার তৈয়ারী করিয়া ছাউনী ফেলিলেন; ঐ ছাউনী ঘিরিয়া ফেলিয়া ইব্রাহিম খান ভোপ বদাইলেন এবং মাহ্মুদ শাহকে নৃতন দৈক পাঠাইতে অন্তরোধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শের থান ইব্রাহিমকে দৃত মারফৎ জানাইলেন যে পর দিন সকালে তিনি আক্রমণ করিবেন; তারপর তিনি প্রাকারের মধ্যে অল্প দৈক্ত রাখিয়া অক্ত দৈক্তদের লইয়া উচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকালে ইব্রাহিম থানের দৈক্তদের প্রতি একবার তীর ছুঁ ড়িয়া শের খানের অস্বারোহী দৈল্পেরা পিছু হটিন; তাহারা পলাইতেছে ভাবিয়া বাংলার অশ্বারোহী দৈক্তেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তথন শের থান তাঁহার লুক্কায়িত দৈক্তদের লইয়া বাংলার দৈক্তদের আক্রমণ করিলেন, তাহারা স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরান্ধিত হইন এবং ইব্রাহিম খান নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনীর হাতী, তোপ **ও অর্থ**-ভাণ্ডার সব কিছুই শের থানের দখলে আসিল। ইহার পর শের খান তেলিয়া-গড়ি ( সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত ) পর্যন্ত মাহ্মুদ শাহের অধিকারভুক্ত পুমন্ত অঞ্চল অধিকার কারলেন। মাহ্মুদ শাহের দেনাপতিরা---বিশেষত পতু গীঙ্গ বীর জোআঁ-দে-ভিল্লালোবোদ ও জোআঁ-কোরীআ—শের ধানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে দিলেন না। তথন শের ধান অন্য এক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত পথ দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং <sup>3</sup>°,••• অশ্বারোহী দৈল্ল, ১৬,••• হাতী, ২•,••• পদাতিক ও ৩**••** নৌকা সইয়া রাজধানী গৌড় আক্রমণ করিলেন। নির্বোধ মাহ্মুদ শাহ তথন ১৩ শক্ষ স্বর্ণমূক্তা দিয়া শের থানের সহিত দন্ধি করিলেন। শের ধান তথনকার মত ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মাহ<u>্মু</u>দ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি **রুদ্ধি ক্রিয়া এক বংসর বালে মাহ্মুদের কাছে "সার্বভৌম নুপত্তি হিসাবে তাঁহার প্রাণ্য** বজরানা বাবদ" এক বিরাট অর্থ দাবী করিলেন এবং মাহ্মুদ তাহা দিতে রা**জী** 

না হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের থানের পুত্র জলাল থান এবং দেনাপতি থওয়াদ থানের নেতৃত্বে প্রেরিত এক দৈয়বাহিনী গৌড নগরীর উপর হানা দিয়া নগরীটি ভস্মীভূত করিল এবং দেখানে লুঠ চালাইয়া ঘাট মণ দোনা হস্তগত করিল।

এই সময়ে হুমায়ুন শের থানকে দমন করিবার জন্ম বিহার অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। তিনি চুনার হুর্গ জয় করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া শের খান বিচলিত হইলেন। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা স্নোটাস তুর্গ জয় করিয়া-ছিলেন। মাহ্মদ শাহ গৌড় নগরীকে প্রাকার ও পরিখা দিয়া ঘিরিয়া আত্মরকা করিতেছিলেন। শের খানের দেনাপতি প্ওয়াদ খান একদিন পরিখায় পডিয়া মারা গেলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাতা মোদাহেব থানকে 'থওয়াদ থান' উপাধি দিয়া শের খান গোডে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ তারিখে গৌড নগরী জয় করিলেন। তথন শের থানের পুত্র জলাল থান মাহ্মুদের পুত্রদের বন্দী করিলেন; মাহ্মৃদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের থান তাঁহার পশ্চান্ধাবন করায় মাহ্মুদ শের থানের দহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইলেন। শের থান হুমায়ুনের নিকট দূত পাঠাইলেন, কিন্তু মাহ্মুদ হুমায়ুনের সাহায্য চাহিলেন এবং তাঁহাকে জ'নাইলেন যে শের থান গৌড় নগরী অধিকার করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাঁহারই দথলে আছে। হুমায়ুন মাহ্মুদের প্রস্তাবে রাজী হইয়া গোড়ের দিকে রওনা হইলেন। শের থান বহুরকুণ্ডা ফুর্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ছমায়ুন এক বাহিনী পাঠাইলেন। তথন শের থান তাঁহার বাহিনীবে রোটাস তুর্গে পাঠাইয়া স্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোণ ও গল সঙ্গমন্ত্রে আহত মাহ্মুদ শাহের দহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছুমায়ুন গৌড়ের দিবে রওনা হইলেন। জলাল খান হুমায়ুনকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মাং আটকাইয়া রাধিয়া অবশেষে পথ ছাডিয়া দিলেন! এই এক মানে শের খা গৌড় নগবের লুঠনলন্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া ঝাড়থগু হইয়া রোটাস তুর্গে গমন করেন হুমায়্ন তেলিয়াগড়ি গিরিপথ অধিকার করিবার পরেই গিয়াস্থদীন মাহ্মৃদ শাহে মৃত্যু হইল। অভ:পর ছমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই ১৫৩৮ খ্রী: )।

নসরৎ শাহের রাজ্বকালে বাংলার সৈক্তবাহিনী আসামে যে অভিযান স্থ ক্সিরিয়াছিল, মাহ্মুদ শাহের রাজ্বকালে তাহা ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয় ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া সালা হুগে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসমীয়া বুরজ্ঞী হইতে জানা হায়, ১৫৩৩ খ্রীঃর মার্চ মাদের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার মুসলমানরা জল ও স্থলে তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম আক্রমণ চালাইয়াও সালা হুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। ইহার পর অসমীয়া বাহিনী বুরাই নদীর মোহানায় মুসলমান নৌবাহিনীকে যুদ্দে পরাস্ত করে। মুসলমানরা আর একবার সালা জয় করিবার চেষ্টা করিয়া বার্থ হয়। ইহার পর তাহারা হুইম্নিশিলার যুদ্দে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; তাহাদের ২০টি জাহাজ অসমীয়ারা জয় করে এবং মুসলমানদের অন্তম সেনাপতি ও ২৫০০ সৈল্য নিহত হয়।

ইহার পর হোদেন থানের নেতৃত্বে একদল নৃতন শক্তিশালী দৈল যুদ্ধে যোগ দেয়। ইহাতে ম্দলমানরা উৎসাহিত হইয়া অনেকদ্র অগ্রসর হয়। কিছুদিন পরে ডিকরাই নদীর মোহনায় তুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ম্দলমানরা পরাজিত হইল; তাহাদের মধ্যে অনেকে নিহত হইল; অনেকে শক্তদের হাতে ধরা পড়িল। ১৫৩০ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর মাদে হোসেন থান অশ্বারোহী দৈল লইয়া ভরালি নদীর কাছে অসমীয়া বাহিনীকে ত্ঃসাহসিকভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইলেন, তাঁহার বাহিনীও ছত্তভঙ্গ হইয়া পড়িল।

আসাম-অভিযানে বার্থতার পরে মুসলমানরা পূর্বদিক হইতে অসমীয়াদের এবং পশ্চিম দিক হইতে কোচদের চাপ সহ্ করিতে না পারিয়া কামরূপও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

গিয়াস্থানীন মাহ মৃদ শাহের রাজস্বকালেই পত্ গীজরা বাংলা দেশে প্রথম বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করে। পত্ গীজ বিবরণগুলি হইতে জানা যার যে, ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পত্ গীজ গভর্নর স্থনো-দা-কুন্হা থাজা শিহাবৃদ্দীনকে সাহায্য করিবার ও বাংলায় বাণিজ্য আরম্ভ করিবার জন্ম মারতিম-আফলো-দে-মেলোকে পাঠান। পাঁচটি জাহাজ ও ২০০ লোক লইয়া চট্টগ্রামে পৌছিয়া দে-মেলো বাংলার স্থলতানকে ১২০০ পাউও ম্লোর উপহার পাঠান। সন্ম আতৃম্ব হত্যাকারী মাহ মৃদ শাহের মন তথন খ্ব থারাপ। পত্ গীজদের উপহারের মধ্যে ম্দলমানদের জাহাজ হইতে লুঠ করা কয়েক বাক্স গোলাপ জল আছে, আবিক্ষার করিয়া তিনি পত্ গীজদের বধ করিতে মনস্থ করেন; কিন্ত শেব পর্যন্ত তিনি শত্ গীজদের বধ না করিয়া বন্দী করেন। অক্সান্ম পত্ গীজদের বন্দী করিবার

জন্ম তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোকটি চট্টগ্রামে আসিষ্টা আফলো-দে-মেলো ও তাঁহার অফুচরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ভোজ-সভায় একদল সশস্ত্র মুসলমান পতু গীজদের আক্রমণ করিল। দে-মেলো বন্দী হইলেন। তাঁহার ৪০ জন অফুচরের অনেকে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন, অস্তেরা বন্দী হইলেন; যাহারা নিমন্ত্রণে আকোন্ত হইয়া তাঁহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী হইলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী হইলেন। পতু গীজদের এক লক্ষ পাউগু মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হতাবশিষ্ট ত্রিশজন পতু গীজকে লইয়া মূলনমানরা প্রথমে অন্ধক্পের মত ঘরে বিনা চিকিৎসায় আটক করিয়া রাখিল, তাহার পর সারারাত্রি হাঁটাইয়া মাওয়া নামক স্থানে লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর মত ব্যবহার করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক করিয়া রাখিল।

পতুঁ গীজ গভর্ন এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার দ্ত আস্তোনিও-দেসিল্ভা-মেনজেদ ৯টি জাহাজ ও ৩৫০ জন লোক লইয়া চট্টগ্রামে আদিয়া মাহ্মৃদ
শাহের কাছে দ্ত পাঠাইয়া বন্দী পতুঁ গীজদের মৃক্তি দিতে বলিলেন; না দিলে
মৃদ্ধ করিবেন বলিয়াও জানাইলেন; মাহ্মৃদ ইহার উত্তরে গোয়ার গভর্নরকে ছুতার,
মণিকার ও অক্যান্ত মিন্ত্রা পাঠাইতে অক্সরোধ জানাইলেন, বন্দীদের মৃক্তি দিলেন
না। মেনেজেদের দ্তের গৌড় হইতে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাদাধিককাল দেরী
হইল; ইহাতে অধৈর্য হইয়া মেনেজেদ চট্টগ্রামের এক বৃহৎ অঞ্চলে আগতন
লাগাইলেন এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করিলেন। তথন মাহ্মৃদ মেনেজেদের
দ্তকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দ্ত ততক্ষণে মেনেজেদের কাছে
পৌছিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে শের থান স্থর বাংলা আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহ্ মৃদ শাহ গৌড়ের পতু গীজ বলীদের বধ না করিয়া তাঁহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন। ইতিমধ্যে দিয়োগো-রেবেলো নামে একজন পতু গীজ নায়ক তিনটি জাহাজদহ গোয়া হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মাহ্মৃদ শাহকে বিশ্বয়া পাঠাইলেন যে পতু গীজ বলীদের মৃক্তি না দিলে তিনি সপ্তগ্রামে ধ্বংসকাও বাধাইবেন। মাহমৃদ তথন অন্য মাহ্ম্য। তিনি পতু গীজ দ্তকে থাতির করিবার জন্ম সপ্তগ্রামের শাসনকর্তাকে বলিয়া পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দ্ত পাঠাইয়া তিনি শের খানের বিক্লজে

নাহাষ্য চাহিলেন এবং তাহার বিনিময়ে বাংলায় পতু<sup>ৰ্</sup>গীজদের কুঠি ও চুর্গ নির্মাণ করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রেবেলোর কাছে তিনি ২১ জন পর্তু গীজ বন্দীকে ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফলো-দে-মেলোর পরামর্শ প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। মাহ্মুদ ও দে-মেলো উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া পতু গীজ গভর্নর মাহ মূদকে সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন। শের থানের বিরুদ্ধে জোজা দে-ভিন্নালোবোস ও জোআঁ কোরীআর নেতৃত্বে তুই জাহাজ পতু গীজ দৈন্ত যুদ্ধ করিল, তাহারা শের শাহকে "গরিজ" ( 'গড়ি' অর্থাৎ তেলিয়াগড়ি ) তুর্গ ও "ফারান্ডুজ" ( পাণ্ডুয়া ? ) শহর অধিকার করিতে দিল না। শের থানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মাহ মূদ পতু গীজদের বীরত্ব দেখিয়া খুনী হইলেন। আফলো-দে-মেলোকে তিনি বিন্তর পুরস্কার দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পতু'গীজরা অনেক ৰুমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও শুরগৃহ নির্মাণের অমুমতি পাইল। চটুগ্রাম ও সপ্তগ্রামে তাহারা তুইটি শুরুগৃহ স্থাপন করিল ; চট্টগ্রামেরটি বড় শুরুগৃহ, অপরটি ছোট। পতু গীজরা স্থানীয় হিন্দু-মুদলমান অধিবাদীদের কাছে থাজনা আদায়ের অধিকার এবং আরও অনেক স্থােগ-স্বিধা লাভ করিল। স্থলতান পতু গীজদের এত স্থবিধা ও ক্ষমতা দিতেছেন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। বলা বাছল্য ইহার ফল ভাল হয় নাই। কাবণ বাংলাদেশে এইরূপ শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিবার পরেই পর্তু গীজরা বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে হুরু করে।

পতৃ গীজরা ঘাঁটি স্থাপনের পরে দলে দলে পতৃ গীজ বাংলায় আদিতে লাগিল। কিন্তু কাম্বের দহিত পতৃ গীজদের যুদ্ধ বাধায় পতৃ গীজ গভর্নর আফলো-দে-মেলোকে ফেরং চাহিলেন এবং মাহ মৃদকে বলিলেন যে এখন তিনি বাংলায় সাহায্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের বংদর পাঠাইবেন। মাহ মৃদ পাঁচজন পতৃ গীজকে সাহায্যানানের প্রতিশ্রুতির জামিন স্বরূপ রাখিয়া দে-মেলো সমেত জ্যান্সদের ছাড়িয়া দিলেন। ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ ও অধিকার করেন। পতৃ গীজ গভর্নর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অহ্যায়ী মাহ মৃদকে সাহায্য করিবার জন্ম নয় জাহাজ দৈল্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়টি জাহাজ যখন চট্টগ্রামে পৌছিল, তাহার পূর্বেই মাহ মৃদ শের খানের সহিত মৃদ্ধে পরাজিত ভ্রমা গরলোকগমন করিয়াছেন।

গিয়াস্থদীন মাহ্ম্দ শাহ নিষ্ঠ্রভাবে নিজের আতৃস্থকে বধ করিয়া স্থলতান ইইয়াছিলেন। তিনি যে অত্যস্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহা তাঁহার সমন্ত কার্বকলাশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন তিনি ষৎপরোনান্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণও ছিলেন; সমসাময়িক পতু সীজ বণিকদের মতে তাঁহার ১০,০০০ উপপত্নী ছিল। মাহ মৃদ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাত পদকর্তা কবিশেখর-বিভাপতি যে মাহ মৃদ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহা বিভাপতি নামান্ধিত একটি পদের ভনিতা হইতে অন্তমিত হয়।

# **जरेघ भ**ित्रक्षि

# বাংলার মুসলিম রাজত্বের প্রথম যুগের রাজ্যুপাসনব্যবস্থা (১২০৪-১৫৩৮ খ্রীঃ)

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃহন্দদ বথতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে প্রথম মৃদলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে ১২২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা কার্যন্ত স্বাধীন থাকে, গদিও বথতিয়ার ও তাঁহার কোন কোন উত্তরাধিকারী দিল্লীর স্থলতানের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়কার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, বাংলার এই মৃদলিম রাজ্যের দর্ভল্ফুল্ক্ (রাজধানী) ছিল কখনও লখনোতি, কখনও দেবকোট এবং এই রাজ্য কতকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'ইক্তা' বলা হইত এবং
এক একজন আমীর এক একটি 'ইক্তা'র 'মোক্তা' অর্থাৎ শাসনকর্তা নিমৃক্ত হইতেন।
রাজ্যাটি 'লখনোতি' নামে পরিচিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় আলী মর্দানই
প্রথম নিজেকে স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে থুৎবা পাঠ
করান। তাঁহার প্রবর্তী স্থলতান গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহ মৃদ্রাও উৎকীর্ণ
করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দে সব মৃদ্রায় স্থলতানের নামের
সঙ্গে বাগানাদের খলিফার নামও উৎকীর্ণ আছে।

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ পর্যস্ত লখনোতি রাজ্য মোটাম্টিভাবে দিল্লীর ফলতানের অধীন ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনভা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র লখনোতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 'ইক্তা' বলিয়া গণ্য হইত।

বলবন তুম্বিল থাঁর বিদ্রোহ দমন করিয়া তাঁহার ছিতীয় পুত্র বুঘরা থানকে বাংলার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১২৮০ খ্রীঃ)। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা থান স্বাধীন হন। লথনোতি রাজ্যের এই স্বাধীনতা ১৯২২ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল। এই সময়ে সমগ্র লথনোতি রাজ্যকে 'ইকলিম লথনোতি' বলা হইত এবং উহা অনেকগুলি 'ইক্ডা'য় বিভক্ত ছিল। পূর্ববন্ধের বে

আংশ এই রাজ্যের অস্তর্ক্ত ছিল, তাহাকে 'অবৃদহ্ বন্ধালহ' বলা হইত। এই সময়ে কোন কোন আঞ্লিক শাদনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে মৃহত্মণ তুগলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়া উহাকে লখনৌতি, সাতর্গাও ও সোনারগাঁও —এই তিনটি 'ইক্তায়' বিভক্ত করেন।

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা স্কুক্ত হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অবদান ঘটে। সমসাময়িক সাহিত্য, শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে এই সময়ের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

এই সময় হইতে বাংলার মুশলিম রাজ্য 'লখনীতি'র পরিবর্ত্তে 'বঙ্গালহ' নামে অভিহিত হইতে স্থক করে। এই রাজ্যের স্থলতানরা ছিলেন স্বাধীন এবং সর্ব-শক্তিমান। প্রথম দিকে তাঁহারা খলীফার আফুগানিক আফুগত্য স্বীকার করিতেন; জলালুদ্দীন মূহদাদ শাহ কিন্তু নিজেকেই 'থলীফং আলাহ' (আলার খলীফা) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন স্থলতান এ ব্যাপারে তাঁহাকে অমুসরণ করেন।

স্থলতান বাদ করিতেন বিরাট রাজপ্রাদাদে। দেখানেই প্রণপ্ত দরবার-কক্ষে উাহার সভা অনুষ্ঠিত হইত। শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে স্থলতানের সভা বিদিত। দভায় স্থলতানের পাত্রমিত্রসভাদদরা উপস্থিত থাকিতেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-খাং-লান' এবং ক্ষত্তিবাদের আত্মকাহিনীতে বাংলার স্থলতানের সভার মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্থলতানের প্রাণাদে স্থলতানের 'হাজিব', দিলাহ্দার', 'শরাবদার' 'জমাদার' 'দরবান' প্রভৃতি কর্মচারীরা থাকিতেন। 'হাজিব'রা সভার বিভিন্ন অন্তানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; দিলাহ্দাররা'রা স্থলতানের বর্ম বহন করিতেন; 'শরাবদার'রা স্থলতানের স্থরাপানের ব্যবস্থা করিতেন; 'জমাদার'রা ছিলেন তাঁহার পোষাকের তত্ত্বাবধায়ক এবং 'দরবান'রা প্রাদাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহা ভিন্ন সমদাময়িক বাংলা সাহিত্যে 'ছত্রী' উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ শাওয়া যায়; ইহারা সম্ভবত সভার যাওয়ার সময় স্থলতানের ছত্ত্র ধারণ করিতেন; মালাধর বস্থ (গুণরাজ খান), কেশব বস্থ (কেশব খান) প্রভৃতি হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ অলঙ্কত করিয়াছিলেন। স্থলতানের চিকিৎসক সাধারণত বৈশ্ব-জাতীয় হিন্দু হইতেন; তাঁহার উপাধি হইত 'অস্তর্ম্ব'।

ক্য়েকজন স্থলতানের হিন্দু সভাপণ্ডিতও ছিল। স্থলতানের প্রাসাদে জনেক ক্রীতদাস থাকিত। ইহারা সাধারণত থোজা অর্থাৎ নপুংসক হইত।

স্থলতানের অমাত্য, দভাদদ ও অন্থান্ত অভিজাত রাজপুক্ষণণ আমীর, মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভৃষিত হইতেন। ইহাদের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, বছবার ইহাদের ইচ্ছায় বিভিন্ন স্থলতানের দিংহাদনলাভ ও দিংহাদনচ্যুতি ঘটিয়াছে। কোন স্থলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার ন্যায়দক্ত উত্তরাধিকারীর দিংহাদনে আরোহণের দময়ে আমীর, মালিক ও উচ্চপদন্ত রাজকর্মচারীদের আফুষ্ঠানিক অন্থযোদন আবশ্যক হইত।

রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারিগণ 'উজীর' আখ্যা লাভ করিতেন। 'উজীর' বলিতে সাধারণত মন্থী ব্ঝায়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক শাসনকর্তাও উজীর আখ্যা লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত; তাঁহাদের উপাধি ছিল 'লস্কর-উজীর'; কখনও কখনও তাঁহারা শুধুমাত্র 'লস্কর' নামেও অভিহিত হইতেন। স্থলতানের প্রধান মন্ত্রীরা (অন্তত কেহ কেহ) 'থান-ই-জহান' উপাধি লাভ করিতেন। প্রধান আমীরকে বলা হইত 'আমীর-উল-উমারা'।

স্থলতানের মন্ত্রী, অমাত্য ও পদস্থ কর্মচারিগণ 'খান মজলিস', 'মজলিস-অল-আলা', 'মজলিস-আজম', মজলিস-অল-মূআজ্জম', 'মজলিস-অল-মজালিস', 'মজলিস-বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন।

স্থলতানের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বলা হইত 'দবীর'। প্রধান সেক্রেটারীকে 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস) বলা হইত।

'বঙ্গালহ,' রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি 'ইকলিম' -এ বিভক্ত ছিল।

প্রতিটি 'ইকলিম'-এর আবার কতকগুলি উপবিভাগ ছিল, ইহাদের বলা হইত 'অর্দহ্। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভাগগুলিকে 'মূল্ক' এবং তাহাদের শাসনকর্তাদিগকে 'মূল্ক-পতি' ও 'অধিকারী' বলা হইয়াছে। 'মূল্ক' ও 'অবসহ' সম্ভবত একার্থক, কিংবা হয়ত 'অর্দহ'র উপবিভাগের নাম ছিল 'মূল্ক' (মূল্ক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে (বেমন বিজয় গুপ্তের মনসামল্লে) 'মূল্ক' এর একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার নাম 'তকিমি'।

আলোচ্য যুগে তুর্গহীন শহরকে বলা হইত 'কস্বাহ' এবং তুর্গযুক্ত শহরকে বলা ইইত 'থিট্টাহ'। দীমান্তরকার ঘাঁটিকে বলা ইইত 'থানা'। 'বলালহ' রাজ্যটি

অনেকগুলি রাজ্য- থকলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'মছল' বলা হইত; ক্ষেকটি 'মছল' লইয়া এক একটি 'শিক' গঠিত হইত ; 'শিকদার' নামক কর্মচারীরা ইহাদের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। রাজস্ব তুই ধরণের হইত — গনীমাহ, অর্থাৎ লুঠন-লব্ধ অর্থ এবং 'খরজ' অর্থাৎ খাজনা। সাধাবণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে দৈক্তেরা লুঠ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহার চারি-পঞ্চমাংশ দৈল্যবাহিনীর মধ্যে বন্টিত হুইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে যাইত, ইহাই 'গ্নীমাহ্'। 'গ্রুজ' এক বিচিত্ত পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত। স্থলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর ঐ অঞ্চলের 'থরজ' সংগ্রহের ভাব দিতেন—যেমন হোদেন শাহ দিয়াছিলেন হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদাবকে, ইহারা সপ্তগ্রাম মূলুকের জন্ম বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া হোসেন শাহকে বার লক্ষ টাকা দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ টাকা নিজেদেব আইনদন্ধত প্রাপ্য হিদাবে গ্রহণ করিতেন। স্থলতানের প্রাপ্য অর্থ লইয়া যাইবার জন্ম গাজধানী হইতে যে কর্মচারীরা আসিত, তাহাদের 'আরিন্দা' বলা হইত। স্থলতানের রাজম্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 'দর-ই-গুমাশ্তাহ্'। জলপথে যে দব জিনিয় আদিত, স্থলতানের কর্মচারীর! ভাহাদের উপর শুরু আদায় করিতেন, যে সব ঘাটে এই শুরু আদায় করা হইত, তাহাদের বলা হইত 'কুতঘাট'। বিভিন্ন শহরে ও নদীর ঘাটে স্থলতানের বছ কর্মচারী রাজস্থ আদায়ের জন্ম নিযুক্ত ছিল। দে যুগে 'হাটকর', 'ঘাটকর', 'পথকর' প্রভৃতি করও ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক জিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলায় লইয়া আদা বা বাংলা হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইত না, যেমন চন্দন। আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুসলমানদের নিকট হইতে 'জিজিয়া কর' আদায় করা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ মিলে না।

রাজ্যের দৈল্লবাহিনীর দর্বাধিনায়ক ছিলেন স্থলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যে দব বাহিনী প্রেরিত হইত, তাহাদের অধিনায়কদিগকে 'দর-ই-লস্কর' বলা হইত।

দৈল্যবাহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল—অশ্বারোহী বাহিনী, গঙ্গারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং নৌবহর। বাংলার পদাতিক দৈল্যদের বিশিষ্ট নাম ছিল 'পাইক', ইহারা সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খুব ভাল যুদ্ধ করিত।

পঞ্চনশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার দৈক্তেরা প্রধানত তীর-ধত্তক দিয়াই বৃদ্ধ করিত। ইহা ভিন্ন তাহারা বর্শা, বল্লম ও শূল প্রভৃতি অন্ত্রও ব্যবহার করিত। ় শর ও শূল ক্ষেপণের ষত্রের নাম ছিল যথাক্রমে "আরাদা" ও "মঞ্চালিক"। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে বাংলার দৈত্রেরা কামনা চালনা করিতে শিথে এবং ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কামান-চালনায় দক্ষতার জন্ম দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলার সৈন্তবাহিনীতে দশ জন অখারোহী সৈত্ত লইয়া এক একটি দল গঠিত হইত। তাহাদের নায়কের উপাধি ছিল 'সর-ই-থেল'। ব্ঘরা খান তাঁহার পুত্র কায়কোবাদকে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক মালিকের অধীনে দশজন আমীর,প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন দিপাহ্-দালার, প্রত্যেক দিপাহ্-দালারের অধীনে দশজন সর-ই-থেল এবং প্রত্যেক দর-ই-থেলের অধীনে দশজন অখারোহী সৈত্য থাকিবে। এই নীতি ঠিকমত পালিত হইত কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হইত 'মীর বহ্র'। বাংলার সৈত্য-বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহন্তীগুলি। সে সময়ে বাংলার হন্তীর মত এত ভাল হন্তী ভারতবর্ষের আর কোখাও পাওয়া যাইত না।

দৈল্পেরা তথন নিয়মিত বেতন ও খাত্ব পাইত। দৈল্পবাহিনীর বেতনদাতাব উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'।

আলোচ্য সময়ের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাজীরা বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা প্রসামিক বিধান অন্থসারে বিচার করিতেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। কোন কোন স্থলতান স্বয়ং কোন কোন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্য যে সব শান্তির ব্যবস্থা ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়া প্রহার ও নির্বাসন। রাজন্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। কোন মৃদলমান হিন্দুর দেবতার নাম করিলে তাহাকে কঠোর শান্তি দেওয়া হইত এবং কথনও কথনও বিভিন্ন বাজারে লইয়া গিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। স্থলতানদের "বন্দিঘর"-ও ছিল, কথনও কথনও হিন্দু জমিদারদিগকে সেথানে আটক করা হইত।

স্বাধীন স্থলতানদের আমলে শুধু মৃদলমানরা নহে, হিন্দুরাও শাসনকার্যে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন। এমন কি, তাঁছারা বহু মৃদলমান কর্মচারীর উপরে 'ওয়ালি' (প্রধান ভত্বাবধায়ক)-ও নিযুক্ত হুইতেন। বাংলার স্থলতানের মন্ত্রী, দেক্রেটারী, এমনকি দেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হুইয়াছিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

# ভুমায়ুন ও আফগান ৱাজত্ব

#### ১। হুমায়ুন

গৌড়ে প্রবেশের পর হুমায়ুন এই বিধ্বন্ত নগরীর সংস্কার্ক্যাধনে ব্রতী হন।
তিনি ইহার রান্ডাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত করিয়া এখানেই
করেকমাস অবস্থান করেন। গৌড় নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহাওয়ার
উৎকর্ষ দেখিয়া হুমায়ুন মৃগ্ধ হইলেন। বাংলার রাজধানীর "গৌড়" নামের অর্থ ও
ঐতিহ্ সম্বন্ধে হুমায়ুন অবহিত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে ঐ শহরের নাম
"গোর" (অর্থাৎ 'কবর')। এইজন্ম তিনি "গৌড়" নগরীর নাম পরিবর্তন
করিয়া 'জন্মতাবাদ' (স্বর্গীয় নগর) রাখিলেন। অবশ্য এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল
বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর হুমায়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাঁহার
কর্মচারীদের জায়গীর দান করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে সৈক্যবাহিনী মোতায়েন করিয়া
বিলাসবাসনে মগ্ন হইলেন।

কিছ ইহার অল্পকাল পরেই আফগান নায়ক শের থান স্ব দক্ষিণ বিহার অধিকার করিয়া লইলেন এবং কাশী হইতে বহ্রাইচ পর্যন্ত যাবতীয় মোগল অধিকারভূক্ত অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্বারোহী সৈন্সেরা গৌড় নগরীর আশপাশের উপরেও হানা দিতে লাগিল এবং ঐ নগরীর থাত্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যন্ত করিতে লাগিল। ইয়াকুব বেগের অধীন ৫০০০ মোগল অস্বারোহী সৈন্সের বাহিনীকে তাহারা পরাস্ত করিল, কিছু শেখ বায়াজিদ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। হুমায়ুনের সৈন্সবাহিনী বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু এবং ভোগবিলাসের ফলে ক্রমণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে হুমায়ুনের লাতা মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। হুমায়ুনের অপর ল্রাতা আসকারি হুমায়ুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, থোজা এবং হাতী চাহিয়া চাহিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আসকারির অধীন কর্মচারী ও সেনানায়কেরা বর্ধিত বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে লাগিলেন। হুমায়ুনের অমাত্য ও সেনানায়কেরাও খুবই তুর্বিনীত হুইয়া

৪ঠিয়াছিলেন। ইংলারে অক্ততম জাহিদ বেগকে যথন হুমায়্ন বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, তথন জাহিদ বেগ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

শেষ পর্যস্ত হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং গৌড় ত্যাগ করিলেন। মুন্দেরে তিনি আসকারির অধীন বাহিনীর সহিত্ত মিলিত হুইলেন এবং গঙ্গার তীর ধরিয়া মুন্দেরে গেলেন। চৌসায় হুমায়ুনের সহিত শের থানের যে যুদ্ধ হুইল, তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হুইলেন এবং কোন রুকমে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলেন (১৫৩৯ খ্রীষ্টান্দ)।

#### ২। শের শাহ

ভ্মায়নের দহিত যুদ্ধে দাফল্য লাভ করিবার পর আফগান বীর শের খান স্থর বাংলার দিকে রওনা হইলেন এবং অবিলম্বেই গৌড় পুনরধিকার করিলেন। ছমায়ুন কর্তৃক নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী বেগ শের থানের পুত্র জলাল থান এবং হাজী খান বটনী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলেন (অক্টোবর, ১৫৩৯ খ্রী: )। বাংলাদেশের অক্সান্ত অঞ্চলে মোতায়েন মোগল সৈন্তদেরও শের থানের দৈত্তেরা পরাজিত করিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিল। চট্টগ্রাম অঞ্চল তথনও গিয়াস্থদীন মাহ মূদ শাহের কর্মচারীদের হাতে ছিল এবং ইহাদের মধ্যে তৃইজন—খোদা বথ শ্ খান ও হাম্জা খান ( পতু গীজ বিবরণে কোদাবদকাম এবং আমরজাকাঁও নামে উল্লিখিত) চট্টগ্রামে অধিকার লইয়া বিবাদ করিতে-ছিলেন। ইহাদের বিবাদের স্থযোগ লইয়া "নোগাজিল" (?) নামে শের থানের একজন সহকারী চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন, কিন্তু পতু গীজ কুঠির অধ্যক্ষ ন্থনো ফার্নান্দেজ ক্রীয়ার তাঁহাকে বন্দী করিলেন। "নোগাজিল" কোনক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিলেন। চটুগ্রাম তথা ব্রহ্মপুত্র ও স্থরমা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল আর কথনও শের খানের অধিকারভুক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পর <u>আরাকানরাজ চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ১৬৬৬ থ্রী: পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকান-</u> রাজের অধীনেই থাকে।

বিহার ও বাংলা অধিকার করিবার পরে শের খান ১৫৩৯ এটিন্সে গৌড়ে ফরিছুদ্দীন আব্ল মূজাফফর শের শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাদনে আরোহণ করিলেন। প্রায় এক বংসরকাল গৌড়ে বাস করিয়া এবং বাংলাদেশ শাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শের শাহ ছমায়ুনের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হুইলেন এবং হুমায়্নকে কনোজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাংলার বাহিরে অহুষ্টিত হইয়াছিল বিলিয়া এখানে তাহাদের বিবরণ দান নিস্প্রোজন। অতঃপর শের শাহ ভারতবর্ষের সমাট হইলেন এবং দিল্লীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন। পাঁচ বৎসর রাজ্য করিবার পর ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ কালিঞ্জর হুর্গ জয়ের সময়ে অগ্রিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ জানিতে পারেন যে তাঁহারই দারা নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা থিজুর খান গৌড়ের শেষ স্থলতান গিয়াস্থলীন মাহ্মুদ্ শাহের এক কত্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন স্থলতানের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাসনের তুল্য উচ্চাসনে বসিতেছেন; এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ ত্রিতে পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়া গৌড়ে চলিয়া আসেন এবং থিজুর খানকে পদ্চাত করিয়া কাজী ফ্জীলৎ বা ফ্জীহৎকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

শের শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতি থণ্ডে একজন করিয়া আমীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিদ্রোহ্ বন্ধ করিবার জন্মই এই পন্থা গৃহীত হইয়াছিল। শের শাহ ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধনকরিয়াছিলেন এবং রাজত্ব আদায়ের স্থবন্দোবন্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে ১২৬০০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুলা, বাংলাদেশও তাঁহার শাসন-সংস্কারের স্থকল ভোগ করিয়াছিল। শের শাহ সিন্ধুনদের ভীর হইতে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও পর্যন্ত ত্র রাজপথ এয়াও ট্রান্ধ রোভ নামে পরিচিত হয়। তবে ঐ রাজপথের সোনারগাঁও হইতে হাওড়া পর্যন্ত অংশ অনেকদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

#### ৩। শের শাহের বংশধরগণ

শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জলাল থান স্থর ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হন এবং আট বংসর কাল রাজত্ব করেন (১৫৪৫-৫৩ এটিয়ান্দ)।

<sup>\*</sup> अहे बाल्य प्राप्त प्राप्त व्याप त्मेत मार्ट्स वह पूर्व इटेर्डिट वर्डमान हिला।

কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় রাজপুত ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া হলেমান খান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইসলাম শাহের রাজজ্কালে বাংলাদেশে আসেন এবং পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া সেথানকার স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন। ইসলাম খান তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম তাজ খান ও দরিয়া খান নামে তুইজন সেনানায়ককে প্রেরণ করেন। ইহারা তুমূল যুদ্ধের পরে হলেমান খানকে বন্ধতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থলেমান আবার বিজ্ঞাহ করেন। তথন তাজ খান ও দরিয়া খান আবার সৈন্মবাহিনী লাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং স্থলেমানকে সাক্ষাংকারে আহ্বান করিয়া বিশাস্ঘাতকতার সহিত তাঁহাকে হত্যা করেন। অতঃপর স্থলেমান খানের তুইটি পুত্রকে তাঁহারা তুরানী বণিকদের কাছে বিক্রম্ম করিয়া দেন।

অসমীয়া ব্রঞ্জীর মতে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর স্থ্রের ভাতা কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত করেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দাদশবর্ষীয় পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন রাজত্ব করার পরেই শের শাহের ভাতুপুত্র ম্বারিজ থান কর্তৃক নিহত হন। ম্বারিজ থান মৃহদ্দদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নিষ্ঠ্র আচরণের ফলে আফগান নায়কদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিক্দদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে উঠে; অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তুর্বল মৃহদ্দদ শাহ আদিল ইহাদের কোন মতেই দমন করিতে পারিলেন না।

# 8। রাজনীতিক গোলযোগ

এই দময়ে ( ১৫৫৩ থ্রীঃ ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মৃহত্মদ থান।
তিনি এথন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং শামস্থলীন মৃহত্মদ শাহ গাজী নাম
গ্রহণ করিয়া বাংলার স্থলতান হইলেন। অতঃপর তিনি একদিকে আরাকানের
উপর হানা দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে
অগ্রদর হইলেন। কিন্তু মৃহত্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁহাকে ছাপরঘাটের

বৃদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন (১৫৫৫ ঞ্রীঃ)। এই বিজয়ের পর মূহমাদ শাহ আদিল শাহবাজ ধানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শামস্থদীন মৃহদাদ শাহের পূত্র থিজ ব্ থান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঝুলিতে ( এলাহাবাদের পরপারে অবস্থিত ) গিয়াস্থদীন বাহাদ্র শাহ নাম প্রহণ করিয়া নিজেকে স্বন্ডান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শাহবাজ থানকে পরাভূত করিয়া এই দেশের অধিপতি হইলেন ( ১৫৫৬ খ্রীঃ )।

ইভিমধ্যে হুমায়্ন আফগান স্থলতান সিকন্দর শাহ প্রকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও পঞ্জাব পুনরধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহার আল পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন (২৬শে জাহুয়ারী, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। ইহার কয়েক মাস পরে হুমায়নের বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খানের সহিত মূহদ্মদ শাহ আদিলের সেনাপতি হিম্র পাণিপথ প্রান্ধণে সংগ্রাম হইল এবং তাহাতে হিম্ পরাজিত ও নিহত হইলেন (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। মূহদ্মদ শাহ আদিল স্থাং পরাজিত হইয়া পূর্বদিকে পশ্চাদপসরণ করিলেন, কিন্তু (প্রজ্বনাড়ের ৪ মাইল পশ্চমে অবন্থিত) ফতেহ পুরে বাংলার স্থলতান গিয়াস্থদ্দীন বাহাদর শাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করিলেন।

অতঃপর বাংলার স্থলতান গিয়াস্থন্ধীন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অযোধায় অবস্থিত মোগল দেনাপতি থান-ই-জামান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শিবির লুঠন করিলেন। তথন গিয়াস্থন্ধীন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাংলা ও ত্রিছতের অধিপতি থাকিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। ইহার পরবর্তী কয়েক বংসর তিনি শান্তিতেই কাটাইলেন এবং থান-ই-জামানের সহিত্ত পরিপূর্ণ বন্ধুত্ব রক্ষা করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এখানে সেখানে ছোটথাট স্থানীয় ভ্স্বামানের অভ্যুথান তাঁহাকে তুই একবার বিব্রত করিয়াছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিয়াস্থদীন বাহাদ্র শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জলালুদীন দ্বিতীয় গিয়াস্থদীন নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হইলেন (১৫৬০ খ্রী:)। মোগল শক্তির সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী বংশীয় আফগানরা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বন্ধের জনেকথানি জংশ অধিকার করিয়া দ্বিতীয় গিয়াস্থদীনের নিকট স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৫৬৩ এটাবে বিতীয় গিয়াস্দীনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র তাঁহার

দ্বলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জানা ধায় না; ইনি কয়েক মাদ রাজত্ব করার পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় গিয়াস্থদ্দীন নাম লইয়া স্থলতান হন। ইহার এক বংদর বাদে কররানী-বংশীয় তাজ ধান তৃতীয় গিয়াস্থদীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হন।

#### ে। কররানী বংশ

## (১) তাজ খান কররানী

কররানীরা আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা। তাহাদের আদি নিবাদ বন্ধাশে ( আধুনিক কুররম )। শের থানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীদের মধ্যে কররানী বংশের অনেকে ছিলেন; তর্মধ্যে তাজ খান অক্যতম। ইনি মৃহত্মদ শাহ আদিলের দিংহাদনে আরোহণের পরে তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যান এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার করেন। কিন্তু মূহমাদ শাহ আদিল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছিত্রামাউ-য়ের (ফরাক্কাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। তথন তাজ থান কররানী খওয়াসপুর টাগুায় পলাইয়া আসিয়া তাঁহার ভাতা ইমান, স্থলেমান ও ইলিয়াদের দহিত মিলিত হন। ইহারা এই অঞ্লের জায়গীরদার ছিলেন। ইহার পর এই চারি ভাতা জনসাধারণের নিকট হইতে রাজম্ব আদায় করিতে থাকেন এবং দন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাট করিতে পাকেন। মৃহত্মদ শাহ আদিলের এক শত হাতী ইহারা অধিকার করিয়া লন। বহু আফগান বিদ্রোহী ইহাদের দলে যোগদান করে। কিন্তু চুনারের নিকটে মৃহদাদ আদিল থানের দেনাপতি হিমু ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (১৫৫৪ খ্রীঃ)। তথন তাজ খান ও ফলেমান বাংলাদেশে পলাইয়া আদেন এবং দশ বৎদর ধরিয়া অনেক জোরজবরদন্তি ও জাল-জ্য়াচুরি করার পরে তাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বন্ধের অনেকাংশ অধিকার করেন। ইহার পর তাজ থান তৃতীয় গিয়াস্থ্দীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হইলেন (১৫৬৪ খ্রী:)। কিন্ত ইছার এক বংসরের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা স্থলেমান জাঁহার স্থাভিষিক্ত হইলেন।

## (২) সুলেমান কররানী

স্থলেমান কররানী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমাও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পর্যন্ত, পশ্চিমে শোন নদ পর্যন্ত, পূর্বে বন্ধপুত্র নদ পর্যন্ত হইয়াছিল। স্থর বংশের বিভিন্ন শাথা বিধ্বন্ত হইয়া যাওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে স্থলেমানের যোগ্য প্রতিছন্দী এই সময়ে কেহ ছিল না। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে পড়ার ফলে হতাবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে স্থলেমান কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া স্থলেমান বিশেষভাবে শক্তিশালী হইলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট হন্তী ছিল বলিয়াও তাঁহার সামরিক শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিপতি হইয়া স্থলেমান এই রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজস্থের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। স্থলেমান ত্যায়-বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রাদিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান আলিম ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধান কার্যকরী করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতেন।

শোন নদ ছিল মোগল অধিকার ও স্থলেমানের অধিকারের সীমারেধা। স্থলেমান মোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁহার অধীনস্থ ( স্থলেমানের রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চলের ) শাসনকর্তা থান-ই-জমান আলী কুলী থান ও থান-ই-থানান ম্নিম থানকে উপহার দিয়া সম্বন্ধ রাখিতেন। তিনি তুই একবার ভিন্ন আর কথনও প্রকাশ্রে মোগল শক্তির বিক্লছাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে অনেকবার মোগল-বিরোধীদের সাহাঘ্য করিয়াছেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাম্বে থান-ই-জমান আলী কুলী থান আকবরের বিক্লছে বিদ্রোহ করেন এবং হাজীপুরে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তিনি স্থলেমান কররানীর কাছে সাহাঘ্য প্রার্থনা করেন। আকবর স্থলেমানকে আলী কুলী থানের সহিত যোগদান না করিতে অন্থরোধ জানাইবার জন্ম হাজী মৃহম্মদ থান সীন্তানী নামে একজন দৃতকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দৃত স্থলেমানের নিকট পৌছিতে পারেন নাই; তিনি রোটাস ত্র্বের নিকটে পৌছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলী কুলী থানের নিকট প্রেরণ করেন।

আলী কুলী থানের সহিত যোগ দিয়া রোটাস হুর্গ জয়ের জন্ম এক সৈল্পবাহিনী প্রেরণ করেন। রোটাস তুর্গের পতন আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে আকবরের বাহিনী আসিতেছে। তথন স্থলেমান রোটাস হইতে তাঁহার সৈত্যবাহিনী সরাইয়া লইলেন। ইহার পর আলী কুলী থান, হাজী মুহম্মদ সীন্তানী ও থান-ই-থানান মুনিম থানের মধ্যস্থতায় আকবরের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। সন্ধিস্থাপনের পূর্বাহ্ন পর্যস্ত স্থলেমান কররানীর অক্ততম সেনাপতি কালাপাহাড় আলী কুলী থানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলী কুলী থান আবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হন। তথন আলী কুলী থান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নগরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আদাত্মাহ, স্থলেমান কররানীর নিকটে লোক পাঠাইয়া জমানীয়া নগর ম্বলেমানকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। ম্বলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং জমানীয়া নগর অধিকারের জন্ম এক দৈল্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে থান-ই-থানান মুনিম ধান দৃত প্রেরণ করিয়া আদাত্তলাহ কে বশীভূত করেন; তথন স্থলেমানের সেনাবাহিনী প্রভাাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। স্থলেমানের প্রধান উজীর লোদী থান এই সময়ে শোন নদীর তীরে উপস্থিত ছিলেন: তিনি থান-ই-থানানের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর হুলেমান কররানী থান-ই-থানান মুনিম থানের সহিত পাটনার নিকটে দেখা কবিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রান্ধন করাইতে ও থুংবা পাঠ করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রতিশ্রুতি স্থলেমান বরাবর পালন করিয়াছিলেন। স্থানের সহিত যথন মুনিম খান সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাঁহার লোকজন লইয়া পাটনার ৫৷৬ ক্রোশ দূরে পৌছিলে স্থলেমান স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানান এবং তাঁহার সহিত আলিজনবদ্ধ হন। অতঃপর মুনিম থান স্থলেমানকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দেন। পরদিন ভিনি স্থলেমানের শিবিরে যান। এই সময়ে কোন কোন আফগান নায়ক মুনিম খানকে বন্দী করিতে পরামর্শ দেন, কিন্ত লোদী থানের পরামর্শ অফুলারে হুলেমান এই প্রস্তাব অগ্রাহ্ করেন; অতঃপর লোদী থান ও ফুলেমানের পুত্র বায়াজিদ মুনিম থানের শিবিরে যান। ইহার পর মুনিম খান জৌনপুরে এবং হুলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। স্থলেমান ইহার পর আর কথনও আকবরের অধীনতা অস্বীকার করেন নাই।

তিনি সিংহাদনেও বদেন নাই, যদিও 'আলা হজরৎ' উপাধি লইয়ছিলেন এবং দম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচরণ করিতেন। বিজ্ঞ ও বিশ্বন্ত প্রধান উজীর লোদী খানের পরামর্শের দরুণই স্থলেমান কূটনৈতিক ব্যাপারে দাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং কোন বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নাই। স্থলেমানের আমলে গৌড় নগরী অত্যন্ত অস্বাস্থাকর হইয়া পড়ায় স্থলেমান টাওাতে তাঁহার রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উড়িয়া একের পর এক শক্তিহীন রাজার সিংহাদনে আরোহণ এবং অমাত্য ও সেনানায়কদের আত্যন্তরীণ কলহের ফলে তুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। হরিচন্দন মুকুলদের নামে একজন মন্ত্রী এই সময়ে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চক্রপ্রতাপ দেব ও নরসিংহ জেনা নামে তুইজন রাজা অল্পকাল রাজত্ব করিয়া নিহত হইবার পর মুকুলদের রঘুরাম জেনা নামে একজন রাজপুত্রকে সিংহাদনে বদাইলেন। কিন্তু ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে মুকুলদের নিজেই সিংহাদনে আরোহণ করিলেন এবং রাজ্যে শৃদ্ধালা আনমন করিলেন। ইত্রাহিম স্র নামে মুহুম্মদ শাহ আদিলের একজন প্রতিদ্বন্ধী উড়িয়্বায়্ম আশ্রম লইয়াছিলেন। মুকুলদের তাঁহাকে জমি দিয়াছিলেন এবং বাংলার স্থলতানের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ করিতে রাজী হন নাই। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুকুলদের আকররের আহুগত্য স্বীকার করেন এবং আকররকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, স্বলেমান কররানী যদি আকররের শক্রতা করেন, তবে তিনি ইত্রাহিম স্বরকে দিয়া বাংলা আক্রমণ করাইবেন। মুকুলদের নিজে একবার পশ্চিমবঙ্কের দাতগাঁও পর্যস্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্কার কূলে একটি ঘাট নির্মাণ করান।

১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আকবর যথন চিতোর আক্রমণে লিপ্ত--সেই সময়ে স্থলেমান তাঁহার পুত্র বায়াজিদ এবং ভ্তপূর্ব মোগল সেনাধ্যক্ষ সিকন্দর উজবকের নেতৃত্বে উড়িয়ায় এক দৈল্যবাহিনী পাঠাইলেন। ইহারা ছোটনাগপুর ও ময়ুরভঞ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। ইহাদের প্রতিরোধ করিবার জক্ত মুকুন্দদেব ছোট রায় ও রঘুভঞ্জ নামক ছই ব্যক্তির অধীনে এক দৈল্যবাহিনী পাঠাইলেন, কিন্তু এই ছই ব্যক্তি বিশাস্থাতকতা করিয়া তাঁহারই বিরুদ্ধতা করিল। মুকুন্দদেব তথন কটসামা হুর্গে আশ্রম গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ ছারা বায়াজিদের অধীন একদল দৈল্পকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর মুকুন্দদেবের সহিত বিশাস্থাতকদের মুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় নিহত হইলেন।

মারক্গড়ের সৈক্তাধ্যক্ষ রামচক্র ভঞ্চ ( বা তুর্গা ভঞ্চ ) উড়িয়ার দিংহাদনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু স্থলেমান বিশ্বাদঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী ও বধ করিলেন। এইভাবে তিনি ইব্রাহিম স্রকেও প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর হাতের মৃঠার মধ্যে পাইয়া বধ করিলেন।

জাজপুর অঞ্চল হইতে স্থলেমানের অক্সতম দেনাপতি কালাপাহাড়ের\* অধীনে একদল অস্বারোহী আফগান দৈল্ল পুরীর দিকে অদস্তব ক্রতনাতিতে রওনা হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহারা একরপ বিনা বাধার পুরী অধিকার করিল। তাহারা জগন্নাথ-মন্দিরের ভিতর সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ব অধিকার করিল, মন্দিরটি আংশিকভাবে বিধ্বন্ত করিল এবং মৃতিগুলিকে থণ্ড থণ্ড করিয়া নোংরা স্থানে নিশিপ্ত করিল। বহু দোনার মৃতি সমেত অনেক মণ সোনা তাহারা হন্তগত করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িয়া স্থলেমান কররানীর অধিকারভুক্ত হইল। এই প্রথম উড়িয়া মুসলমানের অধীনে আদিল।

<sup>\*</sup> ফলেমান কররানীর দেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দুদের ম লির ও দেবমৃতি ধ্বংস করার জন্ম ইতিহাসে পাত হইয়া আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু এই কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাই। আবুল ফললের 'আকবর-নামা', বদাওনীর 'মন্ত্ণব্-উৎ-তওয়ারিখ' এবং নিয়মতৃল্লাহ্র 'মধজান-ই-আফগানী' হইতে আমাণিকভাবে জানিতে পারা যার যে, কালাপাহাড় জন্ম-মুদলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি দিকন্দর প্রের ভ্রাতা ছিলেন; তাহার নামান্তর "রাজু"; শেষোক্ত বিষয়টি হইতে অনেকে কালাপাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, কিন্তু "রাজু" নাম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। এই কালাপাগড় ইসলাম শাহের রাজস্বকাল হইতে কুরু করিয়া দাউদ কররানীর রাজস্বকাল পর্যন্ত বাংলার দৈক্ত-বাহিনীর অক্সতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ করবানীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে ১৫৮০ খ্রীসাব্দে মোগল রাজ্বভিত্র সহিত বিজ্ঞাহী মাত্র কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাত মাত্রমের হইরা সংগ্রাম করেন এবং তাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন্ন আরও একজন কালাপাহাড় ছিলেন, তিনি পঞ্চল শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহ লোল লোদী ও দিকলর লোদীর সমনাময়িক এবং তাঁহাদের রাজত্কালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেন এই ছুইজনের "কালাপাহাড" নাম হইলাছিল, ভাষা বলিতে পারা যার না। 'রিয়াজ-উস্-সলাডীন'-এর মডে কালাপাছাত্ত বাবরের অক্সতম আমীর ছিলেন এবং আক্রবরের সেনাপতিরূপে উড়িয়া জর ক্রিয়াছিলেন: এই সব কথা একেবারে অনুলক। তুর্গাচরণ সাল্লাল তাহার 'বাঙ্গালার নামাজিক ইতিহান' এছে কালাপাহাড় সকৰে যে বিষয়ণ দিয়াছেন, ভাষা সম্পূৰ্ণ কালনিক, সত্যের বিশ্বাশাও ভাহার মধ্যে নাই।

স্থলেমান কররানীর রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক ন্তন রাজবংশের অভাূাদয় হইয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী নুপতি ছিলেন এবং "কামতেশ্বর" উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার স্থলতান ও অহোম' রাজার সহিত তিনি মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দিতীয় পুত্র নরনারায়ণ ( রাজম্বকাল আফুমানিক ১৫৩৮-৮৭ খ্রীঃ) ও তৃতীয় পুত্র শুক্লধ্বজ (নামান্তর "চিলা রায়") এই নীতি অমুসরণ করেন নাই। তাঁহারা অহোমরাজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং অবশেষে স্থলেমান কররানীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্ত স্থলেমানের বাহিনী তাঁহাদের পরাজিত করিল এবং শুক্লধ্বজকে বন্দী করিল। অতঃপর স্থলেমানের বাহিনী কোচবিহার আক্রমণ করিল এবং স্থদূর তেজপুর পর্যস্ত হানা দিল, কিন্তু কোচবিহার ও কামরূপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন না করিয়া তাহারা কেবলমাত্র হাজো, কামাথ্যা ও অক্যান্ত স্থানের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া ফিবিয়া আদিল। কিংবদন্তী অমুদারে কালপাহাড় এই অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। স্থলেমান স্বয়ং কোচবিহারের রাজধানী অবরোধ করিয়া প্রায় জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িফ্যায় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তিনি অংরোধ প্রত্যাহার করিয়া ফিরিয়া আদিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর বাদে লোদী থানের পরামর্শে স্থলেমান শুক্লধ্বজকে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে মোগলদের বাংলা আক্রমণ আদন্ন হইয়া উঠিতেছিল; কোচবিহারকে খুশী রাধিতে পারিলে হয় তো এই আক্রমণে তাহার সাহায্য পাওয়া যাইবে—এইরূপ চিস্তাই শুক্লধবজ্ঞকে মুক্তি দেওয়ার কারণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, স্থলেমানের জীবদ্দশায় মোগলেরা বাংলা আক্রমণ করে নাই। স্থলেমান ১৫৭২ খ্রীরে ১১ই অক্টোবর তারিথে পরলোকগমন করেন।

### (৩) বায়াজিদ কররানী

হুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হুইলেন। কিন্তু বায়াজিদ তাঁহার উদ্ধৃত আচরণ ও কর্কণ ব্যবহারের জন্ম জন্ন সময়ের মধ্যেই জ্মাত্যদের নিকট অপ্রিয় হুইয়া উঠিলেন। ফলে একদল জ্মাত্য —ইহাদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান—তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন। স্থলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা হন্স ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বায়াজিদকে হত্যা করিলেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং লোদী থান ও অক্যাক্ত বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। বায়াজিদ কর্রানী স্বন্ধকালীন রাজত্বের মধ্যেই আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নার্মে খুংবা পাঠ ও ম্দ্রা উংকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

### (৪) দাউদ কররানী

হন্সকে বধ করিয়া অমাত্যেরা স্থলেমানের দিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসাইলেন। তরুণবয়স্ক দাউদ কররানী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্তমন্তিক প্রকৃতির ছিলেন; উপরস্ত তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় তৃশ্চরিত্র ও মছাপ। অমাত্যদের অপমান করিয়া এবং সস্তাব্য প্রতিদ্বাধী জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বাস্থাতকতার সহিত হত্যা করিয়া তিনি অনতিবিল্পেই বহু শক্র সৃষ্টি করিলেন। কুংব্ থান, গুজ্র কররানী প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদী থানের মত স্থাবাগ্য ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং লোদী থানের জ্ঞামাতা (তাজ থানের পুত্র) যুক্তকে হত্যা করিলেন। দাউদও বায়াজিদের মত আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুংবা পাঠ ও মুদ্রা উৎকীর্ণ করাইলেন।

দাউদ বাংলার সিংহাদনে বসিবার পর আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুজ্র্ থান বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাদনে বদাইলেন। এ কথা শুনিয়া দাউদ বিহার নিজের দখলে আনিবার জন্ম লোদী থানের অধীনে এক বিশাল দৈন্যবাহিনী বিহারে পাঠাইলেন; ইতিমধ্যে আকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্ম থান-ই-থানান মুনিম থানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া লোদী থান ও গুজ্র খান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং মুনিম থানকে অনেক উপহার দিয়া ও আহুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া শাস্ত করিলেন।

তথন দাউদ লোদী থানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম স্বয়ং এক সৈন্তবাহিনী লইয়া বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে তিনি দমনও করিলেন। ইতিমধ্যে আকবর তাঁহার গুজরাট অভিযান সমাপ্ত করিয়া মুনিম থানকে আরও অনেক সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া মুনিম থান ক্রিলেন এবং ত্রিমোহনী (আরার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত)

পর্যস্ত অগ্রদর হইলেন। তথন দাউদ কুংলু লোহানী ও শুজুরু খানের এবং প্রীহরি নামে একজন হিন্দুর পরামর্লে লোদী খানের কাছে খুব করুণ ও বিনীতভাবে আবেদন জানাইয়া বলিলেন যে তাঁহার বংশের প্রতি আহুগত্য যেন তিনি ত্যাগ না করেন; লোদী খানকে তাঁহার শিবিরে আদিবার জন্ম তিনি বিনীত অহুরোধ জানাইলেন। কিন্তু লোদী খান তাঁহার শিবিরে আদিলে দাউদ তাঁহাকে বধ করিলেন। ইহার ফলে আফগানদের মধ্যে বিরাট ভাঙন ধরিল। এদিকে মোগল বাহিনী সাবধানতার সহিত সুশৃদ্খলভাবে অগ্রদর হইয়া পাটনার নিকটে পৌছিল। পাটনায় দাউদ প্রতিরক্ষা-বৃাহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

অতঃপর আকবর স্বয়ং বহু কামান ও বিশাল রণহন্তী সমেত এক নৌবহর লইয়া বিহারে আদিয়া মুনিম থানের দহিত যোগ দিলেন ( ৩রা আগস্ট, ১৫৭৪ থ্রী: )। আকবর দেখিলেন যে পার্টনার ( গঙ্গার ) ওপারে অবস্থিত হাজীপুর তুর্গ অধিকার করিতে পারিলে পাটনা অধিকার করা সহজ্যাধ্য হইবে। তাই তিনি ৬ই আগষ্ট কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর হাজীপুর তুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ইহাতে দাউদ অত্যক্ত ভয় পাইয়া গেলেন এবং দেই রাত্রেই দদলবলে জলপথে বাংলায় পলাইয়া গেলেন; পলাইবার সময় অনেক আফগান জলে ডুবিয়া মরিল। দাউদের দৈলদের লইয়া দেনাপতি গুজুর খান স্থলপথে বাংলায় গেলেন। মোগলেরা পর দিন সকালে পাটনার পরিত্যক্ত হুর্গ অধিকার করিল। তারপর আকবর স্বয়ং মোগল বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া এক দিনেই দরিয়াপুরে ( পার্টনা ও মুঙ্গেরের মধ্যপথে অবস্থিত ) পৌছিলেন। ইহার পর আকবর ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু মূনিম খান ১৩ই আগস্ট তারিখে ২০,০০০ দৈন্ত লইয়া বাংলার দিকে রওনা হইলেন এবং বিনা বাধায় স্থরজগড়, মুন্দের, ভাগলপুর ও কহলগাঁও অধিকার করিয়া তেলিয়াগড়ি গিরিপথের পশ্চিমে পৌছিলেন। দাউদ এথানে প্রতিরোধ-ব্যুহ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি থান-ই-থানান ইসমাইল থান সিলাহ দার মোগল বাহিনীকে সাময়িক-ভাবে প্রতিহত করিলেন। কিন্তু মজনূন খান কাকশালের নেতৃত্বে মোগল অথারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে রাজমহল পর্বতমালার মধ্য দিয়া তেলিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়া রাথিয়া চলিয়া গেল। তথন আফগানরা যুদ্ধ না করিয়াই পলাইয়া গেল এবং মুনিম থান বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী টাগুার প্রবেশ করিলেন (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রী:)।

দাউদ কররানী তথন শাতগাঁও হইয়া উড়িছায় পলায়ন করিলেন। মৃনিম থান রাজা তোড়রমল ও মৃহন্দদ কুলী থান বরলাগকে তাঁহার পশ্চাজাবনে নিযুক্ত করিলেন। অক্সান্ত আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবল ও দক্ষিণ বঙ্গে গিয়া সমবেত হইলেন; কালাপাহাড়, স্থলেমান থান মনক্ষী ও বাবুই মনক্ষী ঘোড়াঘাটে গোলেন; তাঁহাদের দমন করিবার জন্ম মৃনিম থান মজন্ন থান কাকশালকে ঘোডাঘাটে পাঠাইলেন; মজন্ন থান স্থলেমান থান মনক্ষীকে নিহত এবং অন্তান্ত আফগানদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন; পরাজিত আফগানরা কোচবিহারে আত্ময় গ্রহণ করিলেন। ইমাদ থান কররানীর পুত্র জুনৈদ থান কররানী ইতিপুর্বে মোগলদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনি বিজ্ঞোহী হইলেন এবং ঝাড়খণ্ডের জন্ধল হইতে বাহির হইয়া রায় বিহারমন্ত্র ও মৃহন্দদ থান গথরকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। এদিকে মাহ মৃদ্ থান ও মৃহন্দদ থান নামে তুইজন নায়ক সরকার মাহ মৃদ্বাবাদের অন্তর্গত সেলিমপুর নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা তোড়রমল কর্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্ত মাহ মৃদ্ থানকে পরাজিত ও মৃহন্দদ থানকে পরাজিত ও করিয়া সেলিমপুর অধিকার করিল। তথন জুনৈদ থান আবার ঝাড়থণ্ডের-জন্ধলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মোগল দৈল্যাধ্যক্ষ মৃহত্মদ কুলী থান বরলাদ সাতগাঁওয়ের ৪০ মাইল দ্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন আফগানরা সাতগাঁও ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মোগল বাহিনী সাতগাঁও অধিকার করিবার পর সংবাদ আসিল যে দাউদের অন্ততম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শনাতা শ্রীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা) "চতর" (মশোর) দেশের দিকে পলায়ন করিতেছেন; তথন মৃহত্মদ কুলী থান শ্রীহরির পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না। রাজা তোড়রমল্ল বর্ধমান হইতে রওনা হইয়া মান্দারণে উপস্থিত হইলেন; দাউদ ইহার ২০ মাইল দ্রে দেবরাকদারী গ্রামে শিবির ফেলিয়াছিলেন। তোড়রমল্ল ম্নিম থানের নিকট হইতে সৈল্ল আনাইয়া মান্দারণ হইতে কোলিয়া গ্রামে গেলেন। দাউদ তথন হরিপুর (দাতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত) গ্রামে চলিয়া গেলেন। তথন তোড়রমল্ল মেদিনীপুরে গেলেন। এথানে মৃহত্মদ কুলী থান বরলাস দেহত্যাগ করিলেন, ফলে মোগল সৈল্লেরা খ্ব হতাণ ও বিশৃত্মল হইয়া পড়িল। তথন তোড়রমল্ল বাধ্য মইয়া মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মুনিম থান নৃত্যন একদল সৈল্ল লইয়া বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন,

ভোড়রমল্লও মান্দারণ হইতে সদৈত্তে রওনা হইলেন, চেভোভে মৃনিম খান ও ভোড়রমল্ল মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কাছে সংবাদ আদিল যে, দাউন হরিপুরে পরিখা খনন, প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অবক্ষ করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। মোগল দৈক্তেরা এই কথা শুনিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাহিল না। মুনিম থান ও তোড়রমল তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকদের সাহায্যে জন্ধলের মধ্য দিয়া একটি ঘুর-পথ আবিষ্কার করিলেন। এই পথ চলাচলের উপযুক্ত করিয়া লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হইল এবং নানজুর ( দাঁতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে পৌছিল। এখন দাউদকে প•চাং দিক হইতে আক্রমণের স্থযোগ উপস্থিত হইল। দাউদ ইতিপূর্বে তাঁহার পরিবারবর্গকে কটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। স্থবর্ণ-রেথা নদীর নিকটে তুকরোই ( দাঁতনের > মাইল দূরে অবস্থিত ) গ্রামের প্রাস্তরে ৩রা মার্চ, ১৫৭৫ খ্রীঃ তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দাউদের বাহিনীই প্রথমে আক্রমণ চালাইয়া আশাতীত সাফল্য অর্জন করিল। তাহারা থান-ই-জহানকে নিহত করিল ও মুনিম থানকে পশ্চাদপদরণে বাধ্য করিল। কিন্তু দাউদের নির্বন্ধিতার ফলে তাঁহার বাহিনী েশ্য পর্যন্ত পরাজিত হইল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি গুজুর থান যুদ্ধে অসংখ্য দৈন্ত সমেত নিহত হইলেন। পরাজিত হইয়া দাউদ পলাইয়া গেলেন। তাঁহার বাহিনীও ছত্রভ**দ** হইয়া পলাইতে লাগিল। মোগল সৈন্তের। তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিনা বাধার বেপরোয়া হত্যা ও লুঠন চালাইতে লাগিল এবং বহু আফগানকে বন্দী করিল। পরের দিন ৮২ বংসর বয়স্ক মোগল সেনাপতি মুনিম থান অভূতপূর্ব নিষ্ঠুবতার সহিত সমস্ত আফগান বন্দীকে বধ করিয়া তাহাদের ছিন্নমুগু শাজাইয়া আটটি স্বউচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন।

তোড়রমল দাউদের পশ্চাদাবন করিলেন। দাউদ কোথাও দাঁড়াইতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত কটকে গিয়া দেখানকার তুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি ১২ই এপ্রিল তারিথে কটকের তুর্গ হইতে বাহির হইয়া আদিলেন এবং ম্নিম থানের কাছে বশ্রতা স্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিথে ম্নিম খান দাউদকে উড়িয়ায় জায়গীর প্রদান করিয়া টাগ্রায় ফিরিয়া আদিলেন।

লাউৰ খান নতি দ্বীকাৰ কৰিলেও ইতিমধ্যে বোড়ায়াটে মোগল বাহিনীর শোচনীয় বিপর্বর ঘটিয়াছিল; মুনিম ধানের রাজধানী ব্রুতে অছপন্থিতির স্থয়োগ লইয়া কালাপাহাড় ও বাৰুই মনক্লী প্ৰভৃতি আফগান নারকেরা কুচরিহার হইতে প্রভ্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মোগলদের পরাজিত ও বিক্রাড়িত क्रिमािक्त । এই मः नाम शारेमा मुनिस थान रेमक्रनाहिनी नहेमा खाए। चाए। चार्टिन দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌছিবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় করিলেন। বর্ধার সময় টাগুার জলো জ্বমিতে থাকার জ্বস্থবিধা হইত বলিয়া মুনিম খান ভাবিয়াছিলেন গৌড় জয় করিয়া দেখানেই রাজধানী স্থাপন করিবেন। 'কিন্তু গৌড় নগরী বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল বলিয়া দেখানকার ঘর-বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। সেথানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম থানের লোকরা অক্সন্থ হইয়া পড়িল এবং কয়েক শত লোক মারা গেল। ফলে মুনিম থানের আর ঘোড়াঘাটে যাওয়া হইল না, তিনি টাপ্তায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে অক্টোবর, ১৫ ৭৫ এ।: তারিখে মুনিম খান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলদের মধ্যে চরম আতহ ও বিশুখলা দেখা দিল। তাহাদের এক্যও নষ্ট হইয়া গেল। তথন শক্রুরা চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া মোগলরা সকলে গোড়ে সমবেত হইল এবং দেখান হইতে বাংলা দেশ ছাড়িয়া দকলেই ভাগলপুর চলিয়া গেল। দেখানে গিয়া তাহারা দিল্লী ফিরিবার উল্পোগ করিতে লাগিল।

এই সময়ে আকবর হাসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জহানকে বাংলার শাদনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাগলপুরে পৌছিয়া কিছু মৃদ্ধিলে পড়িলেন। তিনি শিয়া বলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হুয়ী দৈক্তাধ্যক্ষেরা তাঁহার কথা ভানিতে চাহিত না। তোড়লমল মধ্যস্থ হইয়া মিষ্ট বাক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকুপণ অর্থদানের দারা তাহাদের বশীভূত করিলেন।

থান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন বে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়ছেন এবং ভদ্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোগল অধিকারভুক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র বাংলাদেশ পুনরধিকার করিয়াছেন; ঈশা খান পূর্ব বংলয় নদীপথ হইতে শাহ বরদী কর্তৃক পরিচালিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত ক্রিয়াছেন; জুনৈদ করবানী দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে দৌরাজ্য করিতেছেন এবং গজপতি শাহ ভাকাতি করিতেছেন, কেবলমাজ্ঞ হাজীপুরে স্কাফকর খান ভূরবতী অনেক কটে মোগল ঘাঁটি রক্ষা করিতেছেন। যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক সৈন্থাধ্যক্ষণের তোড়রমন্ত্রের শাহাব্যে অনেক কটে বুঝাইবার পরে থান-ই-জহান তাঁহাদের লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। তেলিয়াগড়ি তাঁহারা বহু করিলেন। লাউদ পশ্চাদপররণ করিয়া রাজ্মহলে গিয়া সেখানে পরিথা থনন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। থান-ই-জহান তাঁহার ম্থোম্থি হইয়া অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে পারিলেন না। তথন আক্রমর বিহারের সৈন্থবাহিনীকে থান-ই-জহানের সাহাব্যে যাইতে ব্লিলেন এবং থান-ই-জহানকে কয়েক নৌকা বোঝাই অর্থ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠাইলেন। গজপতির ভাকাতির ফলে মোগলদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপর্যন্ত হইতেছিল, আক্রর তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম তাঁহার অন্যতম সভাসদ শাহবাজ থানকে প্রেরণ করিলেন।

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ খ্রীঃ তারিথে বিহারের মোগল দৈল্লবাহিনী রাজমহলে খান-ই-জহানের দহিত যোগ দিল। ১২ই জুলাই মোগলদের দহিত আফগানদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পরে আফগানরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জুনৈদ কর্রানী গোলার আঘাতে নিহত হইলেন, উড়িল্লার শাসনকর্তা জহান খানও মারা পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কুৎলু লোহানী আহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন। দাউদ কর্রানী বন্দী হইলেন। খান-ই-জহান তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরদের নির্বন্ধে ভিনি দাউদকে সন্ধিভক্তের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দাউদের মাথা কাটিয়া ফোল্যা আকবরের নিকট পাঠানো হইল।

অতঃপর থান-ই-জহান সপ্তগ্রামে গেলেন এবং যে সব আফগান সেখানে তথনও গোলযোগ বাধাইতেছিল, তাহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পদ ও পরিবারের জিম্মাদার মাহ্ম্দ থান থাস-থেল ওরফে "মাটি" তাঁহার নিকট পর্যুদ্ত হইলেন। তথন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাধিল এবং তাহাদের অন্ততম নেতা জমশেদ তাঁহার প্রতিদ্বলীদের হাতেই নিহত হইলেন। অবশেষে দাউদের জননী নৌলাধা ও দাউদের পরিবারের অন্তান্ত লোকেরা থান-ই-জহানের কাছে আত্মসমর্পন করিলেন। "মাটি" আত্মসমর্পন করিতে আদিয়া থান-ই-জহানের আক্রায় নিহত হইলেন।

বাংলার প্রথম আফগান শাসক শের শাহ এবং শেষ আফগান শাসক দাউদ

কররানী। আকগানরা সাঁইত্রিশ বংশর এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ প্রীষ্টাব্দে দাউদের পরাজয় ও নিধনের সব্দে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসের আফগান যুগ সমাপ্ত হইল। অবশু দাউদের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশের অনেক অংশে আফগান নায়কেরা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ল রাথিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ-ভাবে দমন বা বনীভূত করিতে মোগল শক্তিব অনেক সময় লাগিয়াছিল।\*

বর্তমান পরিচেইদে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য কৌহরের 'তদ্ধকিরৎ-উল-ওয়াকৎ', আবৃল কলনের
আক্রবনামা', আবহুলাহ্র 'তারিধ-ই-দাউদী' শ্রভৃতি প্রস্থ হইতে সংগৃহীত হইলাছে।

### यप्टेश भवित्व

# মুঘল ( মোগল ) যুগ

### ১। মুখল শাসনের আরম্ভ ও অরাজকতা

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ থানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংলা দেশে মৃঘলা সম্রাটের অধিকার প্রবৃতিত হইল। কিন্তু প্রায় কৃড়ি বংসর পর্যন্ত মৃঘলের রাজ্যাশাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলাদেশে একজন মৃঘল স্থবাদার ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মৃঘল শাসন মানিয়া চলিত। অক্সত্র অরাজকতা ও বিশৃদ্ধলা চরমে পৌছিয়াছিল। দলে দলে আফগান সৈত্য লুঠতরাজ করিয়া ফিরিত—মৃঘল সৈত্যেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন করিত। বাংলার জমিদারগণ স্বাধীন হইয়া "জোর যার মৃল্লুক তার" এই নীতি অম্পরণপূর্বক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দথল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথায় বাংলা দেশে আটশত বংসর পরে আবার মাংশ্র-ক্রায়ের আবির্ভাব হইল।

দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করিবার পরে, তিন বৎসরের অধিককাল দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর খান-ই-জহানের মৃত্যু হইল (১৯ ডিসেম্বর, ১৫৭৮)। পরবর্তী স্থবাদার মৃজাফফর খান এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। এই সময় সমাট আকবর এক নৃতন শাসননীতি ম্ঘল সামাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত করেন—সমগ্র দেশ কতকগুলি স্থবায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি স্থবায় সিপাহ সালার বা স্থবাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিল্লী হইতে নির্বাচিত হইয়া আসিল। রাজস্ব আদায়েরও নৃতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক ম্ঘল কর্মচারিগণ যে রকম বেআইনী ক্ষমতা যথেচ্ছ পরিচালনা ও অক্যান্ত রকমে অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা রহিত হইল। ফলে স্থবে বাংলা ও বিহারের ম্ঘল কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আকবরের আতা, কাব্লের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিম একদল ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় নিজে দিল্লীর সিংহাদনে বিস্বার উল্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার দলের লোকেরা বিদ্রোহীদের সাহান্য করিল। মৃজাফফর খান বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে বন্ধ করিল (১৯ এপ্রিল, ১৫৮০)। মীর্জা হাকিম সম্রাট ব্লিয়া বিঘোষত

কুইলেন। বাংলায় নৃত্য স্থানার নিযুক্ত হইল। নীর্জা হাকিমের পক্ষ হইতে একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে কাংলাও বিহার স্বল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইল। আফগান বা পাঠানরা আবার উড়িয়া দখল করিল।

এক বংগরের মধ্যেই বিহারের বিজ্ঞাহ অনেকটা প্রশম্পিত হইল। ১৫৮২ খ্রীঃর এপ্রিল মাসে আকবর থান-ই-আজমকে স্থানার নিষ্কু করির। বাংলার পাঠাইলেন। তিনি তেলিয়াগড়ির নিকট বুদ্ধে মাস্তম কাবুলীর অধীনে দমিলিত পাঠান বিজ্ঞোহীদিগকে পরাজিত করিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮০)। কিন্তু বিজ্ঞোহ একেবারে দমিত হইল না। মাস্তম কাবুলী জপা থানের সঙ্গে ধোগ দিলের। পরবর্তী স্থানার শাহবাজ থান বছদিন যাবৎ ঈপা থানের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু গাঁহাকে পরাত্ত করিতে না পারিয়া রাজধানী টাপ্তার ফিরিয়া গেলেন। স্থানার বৃদ্ধিয়া মাস্তম ও অন্তান্ত পাঠান নায়কেরা মালদহ পর্যন্ত অগ্রনর হইলেন। উড়িয়ায় পাঠান কুংলু থান লোহানী বিজ্ঞোহ করিয়া প্রায় বর্ধমান পর্যন্ত পরাজিত হইয়া মুঘলের বন্ধতা স্বীকার করিলেন (জুন, ১৫৮৪)।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ম আকবর জনেক নৃতন ব্যবহা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেবে শাহবাজ থান মৃত্তর পরিবর্তে তোরণ-নীতি অবলয়ন ও উৎকোচ প্রদান ঘারা বহু পাঠান বিজ্ঞাহী নায়ককে বদীভ্ত করিলেন। ঈশা থান ও মাস্থম কাবৃলী উভয়েই মৃঘলের বক্সতা স্বীকার করিলেন (১৫৮৬ খ্রীঃ)। কিন্তু পাঠান নায়ক কুৎ দৃ উড়িল্লার নিক্ষণদ্রবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনিও বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন না—শাহরাজ থানও তাঁহার বিরুদ্ধে দৈল্য পাঠাইলেন না। স্বতরাং ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় মৃঘল আধিপত্য প্নরায় প্রতিষ্টিত হইল। ১৫৮৭ খ্রীঃর শেষভাগে বাংলা দেশে অক্সান্ত ক্ষার লাম নৃতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্টিত হইল। শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য কতক্ষণ বিভাগে বিজ্জে হইল। মর্বোপরি সিপাহ সালার (পরে স্থবানার নামে অভিহিত্ত) এবং তাঁহার অধীনে দিওয়ান (রাজ্য বিভাগ), বধ্ শ্বী (বৈল্প বিভাগ), সম্বর্গ ও ক্ষোনানী ও ক্ষোনানী বিচার), কোতোরাল (নগর রক্ষা) ক্রম্থিক ক্ষানানী ও ক্ষোনানী বিচার), কোতোরাল (নগর রক্ষা) ক্রম্থিক ক্ষানানী বিহার)

ন্তন ব্যবস্থা অন্ত্যারে ওয়াজির থান প্রথম সিপাহদালার নিযুক্ত হইলেন—
কিছ অনতিকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে ( অগ্নন্ট, ১৫৮৭ ) সৈয়দ থান ঐ
পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার স্থাই শাসনকালে (১৫৮৭-১৫৯৪) বাংলাদেশে
আবার পাঠানরা ও জমিদারগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

### ২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন

১৫>৪ এটাবে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ হাজার মুঘল সৈত্তকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজধানী টাপ্তায় পৌছিয়াই তিনি বিজ্ঞোহীদিগকে দমন করিবার জন্ম চতুর্দিকে সৈম্ভ পাঠাইলেন। তাঁহার পুত্র হিমাৎসিংহ ভূষণা দুর্গ দখল করিলেন ( এপ্রিল, ১৫৯৫ )। ১৫৯৫ খ্রীঃর ৭ই নভেম্বর মানসিংহ রাজমহলে নৃতন এক রাজধানীর পত্তন করিয়া ইহার নাম দিলেন আকবরনগর। শীঘ্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। **অভঃপর তিনি ঈশা থানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পাঠানদিগকে ব্রন্ধপুত্রের** পূর্বে আশ্রম লইতে বাধ্য করিলেন। ঈশা থানের জমিদারীর অধিকাংশ মুঘল রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত হইল। অক্যাক্স স্থানেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ ঞ্রীরে বর্ষাকালে মানসিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে গুরুতররূপে পীড়িত হন। এই সংবাদ পাইয়া মাস্কম থান ও অন্তান্ত বিভোহীরা বিশাল রণতরী লইয়া অগ্রসর হইল। মুঘলদের রণতরী না থাকায় বিজোহীরা বিনা বাধায় ঘোড়াঘাটের মাত্র ২৪ মাইল দুরে আসিয়া পৌছিল। কিন্ধ ইতিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া ষাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ স্বস্থ হইয়াহ বিজ্ঞোহীদের বিরুদ্ধে দৈন্ত পাঠাইলেন। ভাহারা বিভাড়িত হইয়া এগারসিন্দুরের (ময়মনসিংহ) জন্মলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

অতঃপর ঈশা ধান নৃতন এক কৃটনীতি অবলখন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার

— বারো ভূঞার অক্ততম কেদার রায়কে ঈশা ধান আশ্রম দিলেন। কৃচবিহারের
রাজা লন্ধীনারায়ণ মৃদলের পক্ষে ছিলেন। তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুদেবের সঙ্গে
একবোগে ঈশা ধান কৃচবিহার আক্রমণ করিলেন। লন্ধীনারায়ণ মানসিংহের
সাহায্য প্রাধনা করিলেন। ১৫৯৬ খ্রীরে শেষভাগে মানসিংহ সৈন্ত লইয়া অগ্রসর
হওরায় ঈশা ধান পলায়ন করিলেন। কিন্তু মৃথল সৈন্ত কিরিয়া গেলে আবার রঘুদেব
ভ ঈশা ধান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। ইহার প্রতিকোধের জন্ত মানসিংহ
ভাঁহার পুত্র দুর্জনসিংহের অধীনে ঈশা ধানের বাসন্থান করাভু দধ্য করিবার জন্ত

দুলপথে ও জলপথে দৈক্ত পাঠাইলেন। ১৫৯৭ খ্রীরে ৫ই সেপ্টেম্বর ঈশা খান ও মাস্কম খানের সমবেত বিপুল রণতরী মূঘল রণতরী ঘিরিয়া ফেলিল। তুর্জনিসিংহ নিহত হইলেন এবং অনেক মূঘল দৈক্ত বন্দী হইল। কিন্তু চতুর ঈশা খান বন্দীদিগকে মৃক্তি দিয়া এবং কুচবিহার আক্রমণ বন্ধ করিয়া মূঘল সমাটের বশুতা খাকার পূর্বক সন্ধি করিলেন। ইহার ছই বংসর পর ঈশা খানের মৃত্যু হইল (সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯)।

ভূষণা-বিজেতা মানসিংহের বীর পুত্র হিন্মৎসিংহ কলেরায় প্রাণত্যাগ করেন (মার্চ, ১৫৯৭)। ছয় মাস পরে হুর্জনসিংহের মৃত্যু হইল। ছই পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর মানসিংহ সম্রাটের অহুমতিক্রমে বিশ্রামের জন্ত ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার ছানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মন্ত্যানের ফলে আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বালক পুত্র মহাসিংহ মানসিংহের অবীনে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই প্রোগে বাংলা দেশে পাঠান বিজ্ঞোহীরা আবার মাথা তুলিল এবং একাধিকবার মৃঘল সৈন্তকে পরাজিত করিল। উড়িক্সার উত্তর অংশ পর্যন্ত পাঠানের হন্তগত হইল।

এই সমৃদয় বিপর্ষয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া আদিতে বাধ্য হইলেন।
পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীরা গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬০১)। পরবর্তী
বৎসর মানসিংহ ঢাকা জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার
রায় বশুতা স্বীকার করিলেন। মানসিংহের পৌত্র মালদহের বিজ্রোহীদিগকে পরাস্ত
করিলেন। এদিকে উড়িয়ার পরলোকগত পাঠান নায়ক কুৎলু খানের শ্রাতুমুত্র
উদমান ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া মুঘল খানাদারকে পরাজিত করিয়া ভাওয়ালে
আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। মানসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল যাত্রা করিলেন এবং
উদমান গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। শ্রনেক পাঠান নিহত হইল এবং বহুদংখ্যক
পাঠান রণতবী ও গোলাবারুল মানসিংহের হন্তগত হইল। ইতিমধ্যে কেদার রায়
বিজ্রোহী হইয়া ঈশা খানের পুত্র মুদা খান, কুৎলু খানের উজীরের পুত্র দাউদ
খান এবং অ্লাক্স জমিদারগণের সহিত বোগ দিলেন। মানসিংহ ঢাকায়
পৌছিয়াই ইহাদের বিক্লছে সৈক্ত প্রেরণ করিলেন। কিছ বহুদিন পর্যস্ক
তাহারা ইছামতী নদী পার হইতে না পারায় মানসিংহ স্বয়ং শাহপুরে উপ্রিত্ত
হয়া নিজের হাতী ইছামতীতে নামাইয়া দিলেন। মুঘল সৈনিকেরা ঘোড়ায়

চড়িরা তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরশ অসম সাহসে নদী পার হইরা মানসিংহ বিজ্ঞোহীদিগকে পরান্ত করিয়া বছদ্র পর্যন্ত ভাহাদের পশ্চাতাবন করিলেন (ফেব্রুরারী, ১৩০২)।

এই সময় আরাকানের মণ জলদন্তারা জলপথে ঢাকা জঞ্চলে বিষদ উপদ্ধব
সৃষ্টি করিল এবং ডালায় নামিয়া করেকটি মুখল ঘাঁটি লুঠ করিল। মানসিংহ
তাহাদের বিহুদ্ধে নৈজ পাঠাইয়া বছকটে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং
তাহারা নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় তাঁহার নৌবহর লইয়া মগদের
সঙ্গে যোগ দিলেন এবং শ্রীনগরের মুখল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মানসিংহও
কামান ও দৈল্ল পাঠাইলেন। বিক্রমপুরের নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায়
আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মানসিংহের নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায়
আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাইবার প্রেই তাঁহার
মৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাঁহার অধীনস্থ বছ পর্জুগ্রীজ জলদন্ত্য ও বালালী নাবিক হত
হইল। অতংপর মানসিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন।
তারপর তিনি উসমানের বিহুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। উসমান পলাইয়া
গেলেন। এইরূপে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে শান্তি ও শৃখলা ফিরিয়া আদিল।

#### ৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলা দেশের অবস্থা

মৃথল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম 'জাহান্ধীর' নাম ধারণ করিয়া দিংহাদনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সময় শের আফকান ইন্ডলজু নামক একজন তুকী জায়গীরদার বর্ধমানে বাদ করিতেন। তাঁহার পত্নী আদামান্ত রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহান্ধীর তাঁহাকে বিবাহের পূর্বেই দেথিয়া মৃগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ম হন্ডগত করিবার জন্মই মানদিংহকে সরাইয়া জাহান্ধীর তাঁহার বিশ্বন্ত ধাত্রী-পুত্র কুৎবৃদ্দীন খান কোকাকে বাংলা দেশের স্ববাদার নিযুক্ত করিলেন। কৃৎবৃদ্দীন খান বর্ধমানে শের আফকানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচলা ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই নিহত হন (১৬০৭)। শের আফকানের পত্নী আগ্রায় মৃঘল হারেমে কয়েক বৎদর অবন্থান করার পর জাহান্ধীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং পরে মৃরজাহান নামে তিনি ইতিহালে বিখ্যাত হন।

কুংবুদ্দীনের মৃত্যুর পর জাহাজীয় কুলী বান বাংলা বেশের স্থালার চ্ট্রা

আনেন। কিন্তু এক বংসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ছলে ইসলাম খান বাংলার স্থানার নিযুক্ত হইয়া ১৬০৮ খ্রীরে জুন মাসে কার্যভার প্রহণ করেন। তাঁহার কার্যকাল মাত্র পাঁচ বংসর—কিন্তু এই অব্ব সময়ের মধ্যেই ভিনি মানসিংহের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা দেশে মুঘলরাজের ক্ষমতা দৃচ্তাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলাম থানের স্থবাদারীর প্রারম্ভে বাংলা দেশ নামত মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ কত হইলেও প্রক্রতপক্ষে রাজধানী রাজমহল, মুঘল ফৌজদারদের অধীনন্ত অল্প কয়েকটি থানা অর্থাৎ স্থরক্ষিত সৈল্পের ঘাঁটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামাক্ত ভ্রথগুেই মুঘলরাজ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট জমিদার এবং বিজ্ঞাহী পাঠান নায়কেরা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। মুঘল থানার মধ্যে করভোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর জিলা), আলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল ( ঢাকা ), ভাওয়ালের ২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোক এবং পদ্মা, লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর সক্ষমন্ত্রেল অবস্থিত বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী ত্রিমোহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষে সকল জমিনার মুঘলের বশুতা স্বীকার করিলেও স্থযোগ ও স্থবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহারা সমধিক শক্তিশালী ছিলেন।

- ১। পূর্বোক্ত ঈশা থানের পুত্র মূদা খান—বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলার অর্ধেক, প্রায় দমগ্র মৈমনিদিংহ জিলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার কতকাংশ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা দেশের তংকালীন জমিদার-গণ বারো ভূঞা নামে প্রাসিদ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তাঁহারা ঠিক বারো জনছিলেন না। মূদা খান ছিলেন ইহাদের মধ্যে দর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অনেকেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিত। এই সকল সহায়ক জমিদারের মধ্যে ভাওয়ালের বাহাদ্র গাজী, সরাইলের স্থনা গাজী, চাটমোহরের মীর্জা মূমিন (মাস্থম খান কাব্লীর পুত্র), খলসির মধ্ রায়, চাদ প্রতাপের বিনোদ রায়, ফতেহাবাদের ফরিদপুর) মজলিস কুৎব্ এবং মাতজের জমিদার পলওয়ানের নাম করা বাইতে পারে।
  - । ভূষণার জমিদার স্তাজিৎ এবং স্থসকের জমিদার রাজা রজুনাধ

    -ইহারা সহজেই মুখলের বক্তভা খীকার করেন এবং অক্তান্ত জমিদারদের বিষদ্ধে

    কাশ লৈক্তের স্থায়ভা করেন। স্তাজিভের কাহিনী পরে বলা হইবে।

- ত। রাজা প্রতাপাদিত্য—বর্তমান যশোহর, খুলনা ও বাধরগঞ্চ জিলারঅধিকাংশই তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্তমান যমুনা ও ইছামতী
  নদীর সদমস্থলে ধ্মঘাট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ
  শতান্দীর বাংলা সাহিত্যে তাঁহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্ছুসিত বর্ণনা
  দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।
- ৪। বাধরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বাকলার জমিদার রামচন্দ্র—ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন। ইনি বৃদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামক উপন্যাদে তাঁহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্লনিক ও অনৈতিহাসিক।
- ৫। ভূলুয়ার জমিদার অনস্তমাণিক্য—বর্তমান নোয়াথালি জিলা তাঁহার
   জমিদারীর অস্তর্ভুক্ত ছিল। ইনি লক্ষ্ণমাণিক্যের পুত্র।
  - ৬। আরও অনেক জমিদার—তাঁহাদের কথা প্রদক্ষক্রমে পরে বলা হইবে।
- ় । বিদ্রোহী পাঠান নায়কগণ—বর্তমান শ্রীহট্ট (সিলেট) জিলাই ছিন্স ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রন। ইহাদের মধ্যে বায়াজিদ কররানী ছিলেন সর্ব-প্রধান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাঠান নায়কই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিত। তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন থাজা উসমান। বৃদ্ধিমচন্দ্র তুর্গেশনন্দিনী উপস্থানে ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উদমানের পিতা থাজা ঈশা উড়িয়ার শেষ পাঠান রাজা কুংলু থানের ভ্রাতা ও উজীর ছিলেন এবং মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া-ছিলেন। সন্ধির পূর্বেই কুংলু থানের মৃত্যু হইয়াছিল। থাজা ঈশার মৃত্যুর পর পাঠানেরা আবার বিজ্ঞোহী হইল। মানসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ভবিশ্বং নিরাপত্তার জন্ম তিনি উদমান ও অন্ম কয়েকজন পাঠান নায়ককে উড়িকা হইতে দূরে রাথিবার জন্ম পূর্ব বাংলায় জমিদারি দিলেন; উড়িক্সার এত নিকটে তাহাদিগকে রাখা নিরাপদ মনে নী করিয়া এই আদেশ নাকচ করিলেন। ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া তাহারা দাতগাঁওয়ে লুঠপাট করিতে আরম্ভ করিল, দেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া ভ্রণা লুঠ করিল এবং ঈশা খানের সঙ্গে যোগ দিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত বোকাই নগরে উদযান হুর্গ নির্মাণ করিলেন। তিনি আজীবন ঈশাখান ও মুদা খানের সহায়তায় মুখলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। পাঠান নায়ক পূর্বোক্ত বায়াজিদ, বানিয়াচন্দের আনওয়ার খান ও শ্রীহট্টের অক্তান্ত পাঠান নায়কদের

সঙ্গে উসমানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরূপে উড়িক্সা হইতে বিভাড়িত হইয়া পাঠান শক্তি বন্ধপুত্রের পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রাস্তে অবস্থিত রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্বেজিপুরা ও চট্টগ্রামের নীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশই মুঘল রাজশক্তির বিক্ষরবাদী বিদ্রোহী নায়কদের অধীন ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে তিনজন বড় জমিদার ছিলেন—মল্লভূম ও বাঁকুড়ার বীর হাম্বীর, ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচেতে শাম্স্ থান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীতে দেলিম থান। ইহারা মূথে মুঘলের বখাতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু কথনও স্থবাদার ইসলাম থানের দরবারে উপস্থিত হইতেন না।

#### ৪। ইসলাম খানের কার্যকলাপ—বিজ্ঞোহী জমিদারদের দমন

স্থাদার ইনলাম থান রাজমহলে পৌছিবার অল্পকাল পরেই দংবাদ আদিশ বে পাঠান উসমান থান সহসা আক্রমণ করিয়া মুঘল থানা আলপদিং অধিকার করিয়াছেন ও থানাদারকে বধ করিয়াছেন। ইনলাম থান অবিলম্বে দৈয়া পাঠাইয়া থানাটি পুনক্ষার করিলেন এবং বাংলাদেশে মুঘল প্রভূত্বের স্বরূপ দেথিয়া ইহা দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন।

ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে দমন করিবার জন্ম একটি স্থচিন্তিত পরিকল্পনা ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য মৃহলের বক্সতা স্বীকার করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে উপঢৌকনসহ ইসলাম খানের দরবারে পাঠাইলেন। স্থির হইল তিনি সৈম্প্রসামস্ত ও মুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া স্বয়ং আলাইপুরে গিয়া ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাং এবং মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান করিবেন। জামিন স্বরূপ সংগ্রামাদিত্য ইসলাম খানের দরবারে রহিল। বর্ধা শেষ হইলে ইসলাম খান এক বৃহৎ সৈম্প্রদল, বহুসংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী নৌকায় কামান বন্দুক লইয়া রাজমহল হইতে ভাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। মালদহ জিলায় গৌড়ের নিকট পৌছিয়া ইসলাম খান পশ্চিম্বালার পূর্বোক্ত তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে দৈক্ত পাঠাইলেন। বীর হাষীর প্রেলিম খান বিনা যুদ্ধে এবং শামৃদ্ খান পক্ষাধিক কাল গুরুত্র যুদ্ধ করার পর মুখনের বস্তুতা স্বীকার করিলেন। মালদহ হইতে দক্ষিণে মূর্শিবানে জিলারু

কর দিয়া অগ্রসর হইরা ইনলাম থান পদ্মা নদী পার হটুলেন এবং রাজনাহী জিলার অন্তর্গত পদ্মা-তীরবর্তী আলাইপুরে পৌছিলেন (১৬০৯)। নিকটবর্তী পুটিরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার পীতাঘর, ভাতৃড়িরা রাজ-পরগণার অন্তর্গত চিলাক্রোরের জমিদার অনস্ত ও আলাইপুরের জমিদার ইলাহ্ বধ্শ্ ইনলাম থানের
ক্রেতা খীকার করিলেন।

আলাইপুরে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভূষণার জমিদার রাজা সত্রাজিতের বিরুদ্ধে দৈশ্র পাঠাইলেন। সত্রাজিতের পিতা মৃকুললাল পার্বর্ডী ফতেহাবাদের ফেরিদপুর ) মৃঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানিসিংহের নিকট বক্ততা স্বীকার করিলেও তিনি স্থাধীন রাজার স্থায় আচরণ করিতেন। তিনি ভূষণা তুর্গ স্থান্ট করিয়াছিলেন। মুঘল দৈশ্য আক্রমণ করিলে সত্রাজিৎ প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাধা দিলেন, কিন্তু পরে মুঘলের বক্ততা স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম খানের দৈক্তের সঙ্গে ধ্যাগ দিয়া পাবনা জিলার কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে মুদ্ধ করিলেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজা প্রতাপাদিত্য আত্রাই নদীর তীরে ইসলাম খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চারিশন্ত রণতরী পাঠাইবেন। পূত্র সংগ্রামাদিত্যের অধীনে মুঘল নৌ-বহরের সহিত একজ্ঞ মিলিত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিবে। তারপর ইসলাম খান যখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে মুদা খানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় প্রতাপাদিত্য আড়িয়াল খানিদীর পাড় দিয়া ২০,০০০ পাইক, ১,০০০ ঘোড়দওয়ার এবং ১০০ রণতরী লইয়া স্পা খানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন।

বর্ষাকাল শেষ হইলে ইসলাম থান প্রধান মুঘল বাহিনী সহ করতোয়ার তীর দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পদ্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদীর সন্ধ্যক্ষ কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন—মুঘল নৌ-বাহিনীও তাঁহার অমুসরণ করিল। ইহার নিকটবর্তী যাত্রীপুরে ইছামতীর তীরে মুদা থানের এক স্বদৃঢ় ছুর্গ ছিল। এই ছুর্গ আক্রমণ করাই মুঘল বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মুদা থানকে বিপথে চালিত করিবার জন্ত ক্ষুদ্র একদল সৈত্য ও রণতরী ঢাকা নগরীর দিকে পাঠানো হইল।

মৃসা খান যাত্রীপুর রক্ষার বন্দোষত করিয়া তাঁহার বিশ্বত ১০।১২ জন জমিয়ারের সংক্ ৭০০ রণভরী লইয়া কাটাসগড়ে মৃত্তের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথম ক্রিন মৃত্তের পর মৃসা খান রাভারাভি নিকটবর্তী ভাকচেরা নামক স্থানে পরিধাবেটিত একটি শুরক্তিত মাটির দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং পর পর দুই দিন প্রভাক্তে এই দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ভীমবেগে মুঘল দৈলদিশকে আক্রমণ করিজেন। শুক্তর যুদ্ধে উভয় পকেই বহু দৈন্ত হতাহত হইল। অবশেষে মূসা খান ভাকচের। ও বাত্রীপুর দুর্গে আশ্রয় নইলেন। মুঘল দৈক্ত পুন: পুন: ডাকচেরা তুর্গ আক্রমণ করিয়াও অধিকার করিতে পারিল না। কিছ যথন মৃদা থান ভাকচেরা রক্ষায় ব্যাপুত তথন অকমাৎ আক্রমণ করিয়া ইদলাম থান ঘাত্রীপুর হুর্গ দখল করিলেন। তারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু দৈন্ত ক্ষয় করিয়া ডাকচেরা হুর্গও দখন করিলেন। এই তুর্গ দথলের ফলে মুসা থানের শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হ্রাস পাইল। ঢাকা নগরীও মুঘল বাহিনী দখল করিল। ইসলাম থান ঢাকায় পৌছিয়া এপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণের জন্ম দৈতা পাঠাইলেন। মুদা খান রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা কবিয়া লক্ষ্যা নদীতে তাঁছার রণতরী সমবেত করিলেন। এই নদীর অপর তীরে শক্রদলের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন থাকিবার পর মুঘল সৈত্ত রাত্তিকালে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া মুদা থানের পৈত্রিক বাদস্থান কত্রাভূ এবং পর পর আরও কয়েকটি ছুর্গ দখল করায় মুদা থান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী সোনারগাঁও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুদা থান ইহার পরও মুঘলদের কয়েকটি থানা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া মেঘনা নদীর একটি দ্বীপে আশ্রম লইলেন। তাঁহার পক্ষের জমিদারেরাও একে একে মুঘলের বস্থতা স্বীকার কবিলেন।

অতংপর ইসলাম থান ভূল্য়ার জমিদার অনস্তমাণিক্যের বিরুদ্ধে সৈষ্ট্র পাঠাইলেন। আরাকানের রাজা অনস্তমাণিকাকে সাহায্য করিলেন। অনস্তমাণিক্য একটি স্থান্ত তুর্গের আশ্রায়ে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মুঘল সৈন্য ঐ তুর্গ দখল করিতে না পারিয়া উৎকোচদানে ভূল্য়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হস্তপত করিল। ফলে অনস্তমাণিকার পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। এখন তাঁহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুঘলের হস্তগত হইল।

অনস্তমাণিক্যের পরাজয়ে মৃদা থান নিরাশ হইয়া মৃঘলের নিকট আত্মদমর্পণ করিলেন। ইদলাম থান মৃদা থান ও তাঁহার মিত্রগণের রাজ্য তাঁহাদিগকে জায়নীর রূপে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু মৃঘল দৈত্য এই দকল জায়নীর রক্ষায় নিযুক্ত হইল, জায়গীরদারদের রণতরী মৃঘল নৌ-বহরের অংশ হইল এবং দৈত্যদের বিদার করিয়া দেওয়া হইল। মৃদা থানকে ইদলাম থানের দরবারে নজরবন্দী করিয়া রাখা

স্ক্রন। এইরপে এক বংসরের (১৬১০-১১) যুদ্ধের ফলে বাংলা দেশে মুদলের প্রধান শত্রু দুরীভূত হইল।

মুদা খানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই ইদলাম খান পাঠান উদমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উদমান পদে পদে বাধা দেওয়া সন্তেও মুঘল বাহিনী তাঁহার রাজধানী বোকাইনগর দখল করিল (নভেম্বর, ১৬১১)। উদমান শ্রীহট্টের পাঠান নায়ক বায়াজিদ কররানীর আশ্রেম গ্রহণ করিলেন। ক্রেমে ক্রমে অক্তান্ত বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরাও মুঘলের বশ্রতা স্বীকার করিল। কিন্তু পাঠান বিদ্রোহী-দের সমূলে ধ্বংস করা আপাতত স্থবিত রাখিয়া ইদলাম খান বশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রতাপাদিত্য ইনলাম থানকে কথা দিয়াছিলেন যে তিনি সনৈত্যে অগ্রদর হইয়া
মুনা থানের বিরুদ্ধে যোগ দিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই।
স্মৃতরাং ইনলাম থান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রার আয়োজন করিলেন। মুনা থান ও
অক্যান্ত জমিদারদের পরিণাম দেথিয়া প্রতাপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী
সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্ত ইনলাম থানের নিকট
পাঠাইলেন। কিন্তু ইনলাম থান ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত রণতরীগুলি
ধ্বংদ করিলেন।

প্রতাপাদিত্য খব শক্তিশালী রাজা ছিলেন; হতরাং ইসলাম থান এক বিরাট দৈল্যনকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল দৈল্য প্রেরণ করিলেন। এই সময় চিলাজ্য়ারের জমিদার অনস্ত ও পীতাম্বর বিদ্রোহ করার যশোহর-অভিযানে কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিছু ঐ বিদ্রোহ দমনের পরেই জ্বলপথে ও স্থলপথে মুঘল দৈল্য অগ্রসর হইল। মুঘল নৌবাহিনী পদ্মা, জললী ও ইছামতী নদী দিয়া বনগাঁর দশ মাইল দক্ষিণে যম্না ও ইছামতীর সঙ্গমন্থলের নিকট শালকা ( বর্তমান টিবি নামক স্থানে পৌছিল। এইথানে প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য একটি স্থদ্য ছুর্গ নির্মাণ করিয়া তাঁহার দৈল্যের অধিকাংশ, বছ হন্তী, কামান এবং ৫০০ রণতরী সহ অপেকা করিতেছিলেন। তিনি সহসা মুঘলের রণতরী আক্রমণ করিয়া ইছাকে বিপর্যন্ত করিয়া তুলিলেন। কিছু ইছামতীর ছুই তীর হুইতে খল বাহিনীর গোলা ও বাল বর্ষণে উদয়াদিত্যের নৌবহর বেশী দূর অগ্রসর হুইতে পারিল না এবং ইহার অধ্যক্ষ খুনজা কামালের মৃত্যুতে ছত্তজ্ব হুইয়া পড়িল।

উদয়াদিত্য শালকার হুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, গোলাগুলি প্রভৃতি মুঘলের হন্তগত হইল।

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান শেষ হইয়াছিল। বাকলার অল্পবয়স্ক রাজা রামচন্দ্র মাতার অনিচ্ছাদত্তেও মুঘল বাহিনীর সহিত সাতদিন পর্যন্ত একটি ছুর্গের আশ্রায়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুঘলেরা ঐ ছুর্গ অধিকার করিলে রামচন্দ্রের মাতা পুত্রকে বলিলেন মুঘলের সঙ্গে সদ্ধি না করিলে তিনি বিষ পান করিবেন। রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম থান তাঁহাকে ঢাকায় বন্দী করিয়া রাথিলেন এবং বাকলা মুঘল রাজ্যের অক্তর্ভুক্ত হইল। বাকলার যুদ্ধ শেষ করিয়া মুঘল বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল।

এই ন্তন বিপদের সম্ভাবনায়ও বিচলিত না হইয়া প্রতাপাদিত্য পুনরায় রাজধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাটায় একটি তুর্গ নির্মাণ করিয়া মুঘলবাহিনীকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাহস ও কোশলের বলে এই তুর্গটিও দখল করিল। প্রতাপাদিত্য তখন মুঘলের নিকট আছাসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল যে মুঘল সেনাপতি গিয়াস খান নিজে তাঁহাকে ইসলাম খানের নিকট লইয়া যাইবেন, এবং যতদিন ইসলাম খান কোন আদেশ না দেন, ততদিন পর্যন্ত মুঘল বাহিনী কাগরঘাটায় এবং উদয়াদিত্য রাজ্ঞধানী ধুম্ঘাটে খাকিবেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে বন্দী এবং তাঁহার রাজ্য দখল করিলেন। প্রবাদ এই যে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এবং শেষ অবস্থায় মৃঘলদের সহিত বীরত্বের দক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত কাহিনী তাহার সমর্থন করে না।

এক মাসের মধ্যেই (ভিসেম্বর, ১৬১১—জাত্ম্বারী, ১৬১২) যশোহর ও বাকলার বৃদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভূলুরা ছাড়িয়া মুঘল বাহিনী চলিরা আসার স্থযোগ পাইরা আরাকানের মগ দহাগন এই সম্দর অঞ্চল আক্রমন করিরা বিশ্বন্ত করিল। ইনলাম থান তাহাদের বিক্লন্তে দৈয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সৈম্ভ পৌছিবার পূর্বেই তাহারা পলায়ন করিল।

অতঃপদ্ধ ইসলাম থান শাঠান উনমানের বিক্তমে এক বিপুল নৈত্রনাহিনী প্রেরণ করিলেন। প্রীহটের অন্তর্গত দৌলঘাপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হর। এই যুদ্ধে জ্বান্ধনানের অপূর্ব বীরছ ও রণকৌশলে যুদ্দ বাহিনী পরান্ত হইয়া নিজ শিবিরে প্রস্থান করে। কিন্ত তুর্ভাগ্যক্রমে উসমান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং রাত্রে তাঁহার সৈক্রের। ফুদ্ধেক্রের পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উসমানের পুত্র ও প্রাভাগণ প্রথমে যুদ্ধ চালাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু পাঠান নায়কদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ফলে তাহা হইল না—তাঁহার। মুদ্দের বস্থাতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম থান উসমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাঁহার প্রাত্তা ও পুত্রমণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। প্রীহটের অন্যান্থ পাঠান নায়কদের বিক্তমেও ইসলাম থান সৈম্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে মুদ্দল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উসমানের পরাজ্য ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। প্রীহট্ট স্থবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং প্রধান প্রধান পাঠানদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। অতঃপর ইসলাম থান কাছাড়ের রাজা শক্রদমনের বিক্তম্বে সৈন্ম প্রেরণ করিলেন। শক্রদমন কিছুদিন যুদ্ধ করার পর বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং মুদ্দ সম্রাটকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন (১৬১২)।

এইরপে ইসলাম থান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শাদন দৃঢ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সম্দর অভিযানের সময় ইদলাম থান অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরীতেই বাদ করিতেন, কারণ তিনি নিজে কথনও দৈল্য চালনা অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেন না। মানিদিংহও প্রায় তুই বৎসর ঢাকায় ছিলেন (১৬০২-৪) এক ইহাকে স্থরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইদলাম থান ঢাকায় একটি নৃতন তুর্গ ও ভাল ভাল রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওদিকে গঙ্গানদীর স্রোত পরিবর্তনে রাজ্ঞধানী রাজমহলে আর বড় বড় রণতরী যাইতে পারিত না। আরাকানের মগ ও পতুর্গীজ জলদস্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্মত ঢাকা রাজমহল অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী স্থান ছিল। এই সম্দর বিবেচনা করিয়া ১৬১২ খ্রীরে এপ্রিল মাদে ইদলাম খান রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় স্থবে বাংলার রাজ্ঞধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং দল্লাটের নামাসুসারে এই নগরীর নৃতন নাম রাখিলেন জাহাজীরনগর।

রাংলা দেশে মুঘল রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলাম থান অতঃপর কামরূপ রাজ্য জয়ের আয়োজন করিলেন। কামরূপে পূর্বে যে মুগলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, পরে কুচবিহারের হিন্দু রাজা উহা দথল করেন। কুচবিহার রাজবংশের এক শাখা কামরূপে একটি স্বতম্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা পশ্চিমে সংকাশ হইতে পূর্বে বরা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার অধিপতি পরীক্ষিং নারায়ণের বহু সৈন্ত, হস্তী ও রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। ইসলাম থান তাঁহাকে পরান্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য স্থবেবাংলার অস্তর্ভুক্ত করিলেন (১৬১৩)।

ইশলাম থান মুঘলের আশ্রিত কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুঘলের অধীনস্থ স্থানের রাজার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়াছিলেন। এখন স্থানের রাজার অন্থরোধে ইসলাম থান কামরূপ আক্র মণ করিলেন। কুচবিহারের রাজা পরীক্ষিংনারায়ণ তাঁহাকে সাহায্য করিলেন।

ইহাই ইদলাম থানের শেষ বিজয়। কামরূপ জয়ের অনতিকাল পরেই ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে তাঁহার মৃত্যু হয় (অগন্ট, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বংদরের মধ্যে ইদলাম থান সমগ্র বাংলা দেশে মৃঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি, শৃঞ্জলা ও দ্বশানরের প্রবর্তন করিয়া অভুত দক্ষতা, দাহদ ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। আকবরের সময় মৃঘলেরা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিছ প্রকৃতপক্ষে বাংলা জয়ের গৌরব ইদলাম থানেরই প্রাণ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের ম্ঘল স্থবাদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। অবশ্য ইহাও দত্য যে মানসিংহই তাঁহার সাফল্যের পথ প্রশন্ত করিয়াছিলেন।

#### ৫। স্থবাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান

ইসলাম থানের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ল্লাভা কাশিম থান তাঁহার স্থানে বাংলার স্থবাদার নিমৃক হইলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের বৃদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুমাঞ্জ তাঁহার ছিল না। তিনি স্বীয় কর্মচারী ও পরাজিত রাজাদিগের সঙ্গে তুর্ব্যহার করিতেন। কুচবিহার ও কামরপের হুই রাজাকে ইসলাম থান যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া কাশিম থান তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ইহার ফলে উভয় রাজ্যেই বিল্লোহ উপস্থিত হইল এবং তাহা দমন করিতে কাশিম থানকে বেপ পাইতে হইল। অভংপর কাশিম থান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈল্ল পাঠাইলেন। সম্ভবত কাছাড়ের রাজা শক্রদমন মৃহলের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বিল্লোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেথান হইতে মৃহল দৈল্য বার্থ হইয়া

ফিরিয়া আসিল— শত্রুদমন বছদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। বীরভ্নের জমিদারগণও সন্তবতঃ ম্ঘলের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। কাশিম খান তাঁহাদের বিরুদ্ধে দৈয় পাঠাইলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না। আরাকানের মগ রাজা ও সন্দীপের অধিণতি পতুর্গীজ জলদস্থ্য সিবাষ্টিয়ান গোঞ্জালেদ একখোগে আক্রমণ করিয়া ভূল্যা প্রদেশ বিধ্বন্ত করিলেন (১৬১৪)। পর বৎসর আরাকানরাজ পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবত্র্বিপাকে ম্ঘলের হন্তে বন্দী হইলেন এবং নিজের সমস্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি ম্ঘলদের হাতে সমর্পণ করিয়া মৃক্তিলাভ করিলেন।

কাশিম থান আসাম জয় করিবার জয় একদল সৈয় পাঠাইলেন। তাহারা আহোম্রাজ কর্তৃক পরাস্ত হইল। চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল বাহিনীও পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আদিল। এইরূপে কাশিম থানের আমলে (১৬১৪-১৭) বাংলায় মুঘল শাসন অত্যক্ত তুর্বল হইয়া পড়িল।

পরবর্তী স্থবাদার ইত্রাহিম খান ফতেহ্ জঙ্গ ত্রিপুরা দেশ জয় করিয়া ত্রিপুরার রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাকানরাজ মেঘনার তীরবর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করেন কিন্ধ ইত্রাহিম তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। মোটের উপর ইত্রাহিম খানের আমলে বাংলা দেশে স্থখ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং মুঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্ত এই সময়ে এক অন্তৃত ব্যাপারে বাংলা দেশের স্থবাদার ইত্রাহিম থান এক জটিল সমস্থায় পড়িলেন। সম্রাট জাহালীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলা অভিমূথে অগ্রসর হইলেন। শাহজাহান বাংলার পুরাতন বিদ্রোহী মুসা থানের পুত্র এবং শত্রু আরাকানরাজ ও পতুর্গীজ জলদস্থাদের সহায়তায় বাংলায় স্থাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইত্রাহিম প্রস্কু-পুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে শাহজাহান রাজমহল দখল করিলে তুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইত্রাহিম পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং শাহজাহান রাজধানী জাহালীরনগর অধিকার করিয়া স্থাধীন রাজার ন্তায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন (এপ্রিল, ১৬২৪)। তিনি পূর্বেই উড়িল্লা অধিকার করিয়াছিলেন। এবার তিনি বিহার ও অযোধ্যা অধিকার করিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বাদশাহী ফোজের হত্তে পরাজিত হইয়া তিনি বাংলা দেশ ভ্যাগ করিয়া

দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (অক্টোবর, ১৬২৪)। ইহার চারি বংসর পরে পিতার মৃত্যুর পর শাহকাহান সম্রাট হইলেন।

# ৬। সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলা দেশের অবস্থা

শৃষ্ট শাহজাহানের সিংহাদনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলা দেশে মৃঘল শাদন মোটাম্টি শান্তিতেই পরিচালিত হইয়াছিল। এই স্থানির্ঘলনের মধ্যে তিনজন স্থবাদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শায়েতা খান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং (৩) আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমৃদ্দান (১৬৯৮-১৭০৭)। এই যুগে বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাদ ছিল না। ইহা মৃঘল দামাজ্যের ইতিহাদেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাদনপ্রণালীও মৃঘল দামাজ্যের অস্তান্ত স্থার তায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত।

শাহজাহানের রাজ্বের প্রথম ভাগে ছগলী বন্দর হইতে পর্তু গীজদিগকে বিতাড়িত করা হয় (১৬৩২)। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে। অহোম্দিগের সহিতও পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল দৈশ্য অহোম্ রাজার হতে পরাজিত হয়। কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম থানের হতে বন্দী হওয়ায় যে বিজ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনির্চ লাতা বলিনারায়ণ মুঘল-বিজয়ী অহোম্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোম্ রাজ ও বাংলার ম্ঘল স্থবাদারের মধ্যে বছবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলে। বলিনারায়ণ মৃঘল দৈশুদের পরাজিত করিয়া কামরূপের ফৌজদারকে বন্দী করেন। বছদিন যুদ্ধের পর অবশেষে ম্ঘলদেরই জয় হইল। মৃঘলেরা কামরূপ জয় করিয়া অহোম্ রাজার সহিত সন্ধি করিল (১৬৩৮)। উত্তরে বরা নদী ও দক্ষিণে অস্থ্রালি ছই রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল।

অতঃপর শুজার স্থানীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাদনের ফলে বাংলা দেশে ব্যবদায়-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় (১৬৩৯-৫৯)। কিন্তু সিংহাসন লাভের জন্ম প্রাতা উরন্ধ্যের দহিত বিবাদের ফলে শুজা থাজুয়ার যুদ্ধে পরান্ত হইয়া পলায়ন করেন (জাহ্মারী, ১৬৫৯)। মুঘল দেনাপতি মীরজুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকা নগরী দথল করেন (মে, ১৬৬০)। শুজা আরাকানে পলাইয়া গেলেন। তুই বৎসক্ষ পরে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন।

অতঃপর মীরজুমলা বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন (জুন, ১৬৬০)। শুজা যথন ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তথন স্থবোগ বুঝিয়া কুচবিহারের রাজা কামরূপ ও অহোম্রাজ গৌহাটি অধিকার করিলেন (মার্চ, ১৬৫৯)। তার পর এই তুই রাজার মধ্যে বিবাদের ফলে অহোম্ রাজ কুচবিহার-রাজকে বিভাড়িত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬০)।

মীরজুমলা স্থবাদার নিযুক্ত হইয়াই কুচবিহার ও কামরূপের বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাররাজ পলায়ন করায় বিনা মুদ্দে মীরজুমলা এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহাম্রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অহাম্রাজও পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার রাজধানী মীরজুমলার হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২)। বর্ষা আদিলে সমস্ত দেশ জলে ভূবিয়া যাওয়ায় মুঘল ঘাঁটিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং খাছ্য সরবরাহেরও কোন উপায় রহিল না। মুঘল শিবির জলে ভূবিয়া গেল, খাছাভাবে বহু অশ্ব মারা গেল, সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল এবং বহু দৈল্পের মৃত্যু হইল। স্বযোগ ব্রিয়া অহাম্ সৈন্ত পুন:পুন: মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে বর্ষার শেষ হইলে এই হুঃধকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা দৈন্তসহ অহাম্ রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অক্সাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তথন অহাম্রাজের দহিত দন্ধি করিয়া মুঘল দৈন্ত বাংলা দেশে ফিরিয়া আদিল। কিন্তু ঢাকায় পৌছিবার পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দ্রে তাঁছার মৃত্যু হইল (মার্চ, ১৬৬৩)। এই সমুদ্র গোলখোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন।

মীরজুমলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বংসর যাবং বাংলা দেশের শাসনকার্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১৬৬৪ খ্রীংর মার্চ মানে শারেস্তা থান বাংলা দেশের স্থবাদার হইয়া আসিলেন। মাঝখানে এক বংসর বাদ দিয়া মোট ২২ বংসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়েস্তা থান রাজোচিত ঐশর্য ও জাঁকজমকের সহিত নিরুদ্বেগে জীবন কাটাইতেন এবং সম্রাটকে বহু অর্থ পাঠাইয়া খুদী রাথিতেন। বলা বাহুল্য নানা উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ

করিয়াই এই টাকা আদার হইত। একচেটিয়া ব্যবসারের বারাও অনেক টাকা আয় হইত। সমসাময়িক ইংরেজনের রিপোর্টে শায়েন্ডা থানের অর্থগৃগ্ধুতার উল্লেখ আছে। তাঁহার স্থবাদারীর প্রথম ১৩ বংসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক আয় ছিল তুই লক্ষ টাকা আর ব্যয় ছিল এক লক্ষ টাকা।

বৃদ্ধ শাম্বেন্তা থান নিজে যুদ্ধে যাইতেন না এবং হারেমে আরামে দিন কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কঠোর হত্তে ও শৃঙ্খলার সহিত দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়াইয়া পুনরায় ঐ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটথাট বিদ্রোহ কঠোর হল্ডে দমন করিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা চট্টগ্রাম বিজয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা মগ ও পতু গীজ জলদস্থাদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহারা বাংলা দেশ হইতে বহু লোক বন্দী করিয়া নিত, তাহাদের হাতে ছিন্তু করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বেত চালাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে ফেলিয়া রাখিত — প্রতিদিন উপর হইতে কিছু চাউল তাহাদের আহারের জন্ম ফেলিয়া দিত। পর্তু গীব্দরা ইহাদিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত – মগেরা তাহাদিগকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর স্থায় ব্যবহার করিত। শায়েন্তা থান প্রথমে দন্দীপ অধিকার করিলেন ( নভেম্বর, ১৬৬৫ )। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পতু গীজদের মধ্যে বিবাদ বাধিন এবং শায়েন্তা খান অর্থ ও আশ্রয় দান করিয়া পর্তু গীজদিগকে হাত করিলেন। প্রধানত: তাহাদের সাহায্যেই তিনি চটুগ্রাম জয় করিলেন (জামুয়ারী, ১৬৬৬)। উরন্ধলেবের আজ্ঞায় চট্টগ্রামের নৃতন নামকরণ হইল ইনলামাবাদ এবং এখানে একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের সহিত শামেন্তা থানের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জ্বন মাদে তাঁহার স্থবাদারী শেষ হয় ৷

শারেন্ডা থানের নাম বাংলাদেশে এথনও খুব পরিচিত। তাঁহার সময় বাংলা দেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। ১৬৩২ গ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের চাউলের দাম ছিল টাকায় পাঁচ মণ। পূর্ববন্ধে বহু চাউল উৎপন্ন হয় স্বতরাং ঢাকায় চাউল আরও সন্তা হইবার কথা। এই চাউলের দামের কথা শ্বরণ রাখিলে শারেন্ডা থানের দৈনিক আয় ভূই লক্ষ আর দৈনিক ব্যয় এক লক্ষ টাকার প্রাকৃত ভাৎপর্ব বোঝা ষাইবে। এই এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের পশ্চাতে যে দালান-ইমারত নির্মাণ, জাঁকজমক, দান-দক্ষিণা, আশ্রিত-পোষণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শায়েন্তা খানের লোকপ্রিয়তার কারণ।

শায়েন্তা থানের পর ঔরদজেবের ধাতীপুত্র অপদার্থ থান ই-জহান বাহাদূর বাংলার স্থবাদার হইলেন। এক বৎসর পরেই এই অপদার্থকে পদ্চাত করা হইল। কিন্তু তিনি যাওয়ার সময় তুই কোটি টাকা লইয়া গেলেন। তাঁহার পর আসিলেন ইব্রাহিম থান। ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটালের চন্দ্রকোণা বিভাগের একজন সাধারণ জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ। রাজা ক্ষুরাম নামে একজন পাঞ্চাবী বর্ধমান জিলার রাজস্ব আদায়ের ইজারা লইয়'-ছিলেন। শোভা সিংহ পার্যবতী স্থানে লুঠতরাজ আরম্ভ করিলে রুফ্ডরাম তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হন ( জাতুয়ারী, ১৬৯৬ ) এবং শোভারাম বর্ধমান দখল করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ করিয়া শোভাদিংহ অমুচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং রাজা উপাধি ধারণ করেন। উডিয়ার পাঠান দ্র্দার রহিম থান তাঁহার সহিত যোগদান করায় তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং গন্ধানদীর পশ্চিম তীরে হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮০ মাইল বিস্তৃত ভূথও তাঁহার হন্তগত হয়। স্থবাদার ইত্রাহিম থান এই বিদ্রোহের ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পশ্চিম বাংলার ফৌজদারকে বিজ্ঞোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। উক্ত কৌজনার প্রথমে হুগলী চুর্গে আশ্রয় লইলেন, পরে বেগতিক দেথিয়া এক রাত্রে পলায়ন করিলেন। শোভাসিংহের সৈত্র ছগলীতে প্রবেশ করিয় শহর লুঠ করিল। ওলন্দাজ বণিকেরা পলায়মান ফৌজদার ও হুগলীর লোকদের কাতর প্রার্থনায় একদল দৈন্ত পাঠাইলে শোভাসিংহ হুগলী ভ্যাগ করিয়া বর্ধমানে গেলেন। তিনি রাজা কুফরামের কন্সার উপর বলাৎকার করিতে উত্তত হইলে এই তেজম্বিনী নারী প্রথমে ছুরিকা দ্বারা শোভাদিংহকে হত্যা করেন— তারপর নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোভাসিংহের পর তাঁহার শ্রাতা হিমাৎসিংহ দলের কর্তা হইলেন; কিন্তু সৈন্তেরা রহিম থানকেই নায়ক মনোনীত করিল। রহিম খান রহিম শাহ নাম ধারণ করিয়া নিজেকে রাজপদে অভিষক্ত করিলেন। চারিদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার দলে যোগ দিল এবং ক্রমে তিনি দশ সহস্র ঘোড়সওয়ার ও ৬০,০০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া নদীয়ার মধ্য দিয়া মথ স্থাবাদ (বর্তমান মূর্লিদাবাদ)

অভিমুখে অগ্রদর হইলেন। পথে একজন জায়গীরদার ও পাঁচ হাজার মুঘল দৈল্যকে পরাজিত করিয়া তিনি মথ ফুদাবাদ লুঠন করিলেন এবং রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিলেন। তাঁহার অফুচরেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল (১৬৯৬-১৭)।

এই সংবাদ পাইয়া ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম থানকে পদচ্যুত করিয়া পরবর্তীকালে আজিম্ন্দান নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিম্দ্দীনকে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং রহিম থানের পুত্র জবরদন্ত থানকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ক্রিতে আদেশ দিলেন। জবরদন্ত থান বিদ্রোহী রহিম শাহকে পরাজিত করিয়া রাজমহল, মালদহ, মথ স্থদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। রহিম শাহ পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রম লইলেন।

আজিম্দ্দান বাংলাদেশে পৌছিয়া জবরদন্ত থানের ক্বতিত্বের দক্ষান করা দ্রে থাকুক, তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইলেন। ইহাতে ক্ষ্ম হইয়া জবরদন্ত থান বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রদর হইয়া দন্ধির প্রস্তাব আলোচনার ছলে স্থবাদারের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তথন আজিম্দ্দান তাঁহার বিরুদ্ধে এক দৈয়বাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর দহিত যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বিদ্রোহীদের দল ভাঙ্গিয়া গেল (আগই, ১৬৯৮)।

উরন্ধজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংলা (ও অক্যান্ত) স্থবার শাসনপ্রণালীর কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্ত শোভাসিংহের বিদ্রোহ বিস্তৃতভাবে বলিত হইল। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহের সময় কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দান্ত বণিকেরা স্থবাদারের অমুমতি লইয়া নিজেদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি তুর্ণের ক্যায় স্থবক্ষিত করিল এবং এই সমস্ত স্থানই এই ঘোর তুর্দিনে বান্ধালীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়ন্থল হইয়া উঠিল। বাংলার ভবিত্যৎ ইতিহাসে ইহার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল।

আজিম্স্দান ১৬৯৭ হইডে ১৭১২ খ্রী: পর্যন্ত বাংলার স্থবাদার ছিলেন। শেষ
দশ বৎসর তিনি বিহারেরও স্থবাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ খ্রী: হইতে পাটনায় বাস
করিতেন। তিনি জানিতেন যে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলেই সিংহাদন লইয়া যুদ্ধ
বাধিবে এবং এই জন্মই তিনি নানা অবৈধ উপায়ে এবং অনেক সময় প্রজাদের

উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিছ দিওয়ান মুর্শিদ কুলী খান খুব দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী ছিলেন। তিনি আজিম্দ্দানের অবৈধ অর্থসংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আজিম্দ্দান মুর্শিদ কুলী খানকে হত্যা করিবার জন্ম বড়যন্ত্র করিলেন। ইহা বার্থ হইল, কিন্তু মুর্শিদ কুলী খান সমস্ত ব্যাপার সম্রাটকে জানাইয়া অবিলম্বে দিওয়ানী বিভাগ মধ্ স্থদাবাদে সরাইয়া নিলেন। বছ বৎসর পরে সম্রাটের অক্সতিক্রমে মুর্শিদ কুলীর নাম অক্সারে এই নগরীর নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

উরদ্জেবের মৃত্যুর পর বাহাদ্র শাহ সম্রাট হইলেন (১৭০৭ খ্রীঃ)। পুত্র আজিমৃস্সানের প্ররোচনায় সম্রাট মূর্শিদ কুলী থানকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বাংলার নৃতন দিওয়ান বিজ্ঞোহী সেনার হন্তে নিহত হওয়ায় মূর্শিদকুলী থান পুনরায় বাংলার দিওয়ান নিষ্কু হইলেন (:৭১০ খ্রীঃ)।

## नवस भित्र एक म

# ववावी व्याप्रल

## ১। মুর্শিদকুলী খান

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মূর্শিদকুলী থান বাংলার স্থবাদার বা নবাব নিযুক্ত হইলেন।
এই সময়ে দিল্লীর অকর্মণ্য সম্রাটগণের তুর্বলতায় ও আত্মকলহে মূঘল সাম্রাজ্য
চরম তুর্দশায় পৌছিয়াছিল। স্কুতরাং এখন হইতে বাংলার স্থবাদারেরা•প্রায়
স্বাধীন ভাবেই কার্য করিতে লাগিলেন এবং বংশাফুক্তমে স্থবাদার বা নবাবের পদ
অধিকার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাংলায় নবাবী আমল আরম্ভ হইল।
কিন্ত বাংলা হইতে দিল্লী দরবারে রাজস্ব পাঠান হইত এবং বাদশাহী সনদের
বলেই স্থবাদারী-পদে নৃতন নিয়োগ হইত।

মূর্শিদকুলী থান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালে একজন ম্সলমান তাঁহাকে ক্রয় করিয়া পুত্রবং পালন করেন এবং পারস্থা দেশে লইয়া যান। সেথান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মূর্শিদকুলী থান বছ উচ্চ পদ অধিকার করেন এবং অবশেষে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হন। মূর্শিদকুলী বছকাল স্ক্রযোগ্যতার সহিত দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, স্মৃতরাং স্থবাদার হইয়াও রাজস্ব-বিভাগের দিকে তিনি থুব বেশী ঝোঁক দিতেন। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। তাঁহার সময়ে দেশে শাস্তি বিরাজ করিত এবং ছোটখাট বিজ্ঞোহ সহজ্ঞেই দমিত হইও। এইরূপ ঘটনার মধ্যে সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধই প্রধান। ইহাও পরে আলোচিত হইবে। মূর্শিদকুলী খানের শাসনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে নাই।

# ২। শুজাউদ্দীন মূহস্মদ খান

মৃশিদ কুলী থানের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা ভলাউদ্দীন মৃহত্মদ থান মৃশিদকুলীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী সরক্ষাঞ্চ থানকে না মানিয়া নিজেই বাংলাও উড়িয়ার স্বাদারের পদে অধিষ্ঠিত

হইলেন (জুন, ১৭২৭)। হাজী আহ্মদ এবং আলীবর্দী নামক ত্বই শ্রাতা, রাজস্ব-বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমটাদ এবং বিখ্যাত ধনী জগংশেঠ ফতেটাদ তাঁহার সভায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

শুজাউদ্দীনের অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি বিলাদী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় ক্রমে রাজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না এবং উপরোক্ত চারিজনের উপরই নির্ভর করিতেন। দিল্লীর বাদশাহও প্রাদেশিক ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্নতরাং নবাবের অন্তগ্রহভাজন 'বিশ্বন্ত' কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সাধন করার প্রচুর স্বযোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সদ্যবহার করিলেন। নিজেদের স্বার্থ অন্ধ্র রাথিবার জন্ম ইহারা নবাবের সহিত তাহার পুত্রন্বয়ের কলহ ঘটাইতেন।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা স্থবার সহিত যুক্ত হইল। তথন শুজাউদ্দীন বাংলাকে তুই ভাগ করিয়া পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কতক অংশের শাসনভার নিজের হাতে রাখিলেন; পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার অবশিষ্ট অংশের জন্ম ঢাকায় একজন এবং বিহার ও উড়িয়া শাসনের জন্ম আরও তুইজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত হইলেন। আলীবদী খান বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন। মীর হবীর নামে ঢাকার নায়েব নাজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ত্রিপুরার রাজপরিবারের অন্তর্কলহের স্থাগে লইয়া সহসা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজধানী চণ্ডীগড় ও রাজ্যের অন্তান্ম অংশ দখল ও বহু ধনরত্ব লুঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমেব আক্রমান জমিদার বিল্উজ্জ্মান বিজ্যেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বশ্বতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। শুজাউদ্দীনের শাসনকালে ঢাকায় চাউলের দর আবার টাকায় আট মণ হইয়াছিল।

#### ৩। সরফরাজ খান

ভুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ থান বাংলার নবাব হইলেন (মার্চ, ১৭৩৯)। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবাবী পদের সম্পূর্ণ অবোগ্য ছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই হারেমে কাটাইতেন। স্বতরাং শাসন কার্যে বিশৃদ্ধলা উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের স্থাষ্ট হইল। হাজী আহমদ ও আলীবদী থান এই স্থযোগে বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাজী আহমদ মুর্শিদাবাদ দরবারে নবাবের বিশ্বন্ত কর্মচারীরূপে তাঁহাকে ন্তোকবাক্যে তুই রাখিলেন—ওদিকে আলীবর্দী খান পাটনা হইতে সদৈক্তে বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন (মার্চ, ১৭৪০)। হাজী আহমদ মিথ্যা আখাদে নবাবকে ভূলাইয়া অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

দরফরাজ খান সদৈত্তে অগ্রদর হইয়া বর্তমান স্থতীর নিকটে গিরিয়াতে পৌছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল গিরিয়াতে ছই পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। ছই তিন দিন পরে আলীবদী মুশিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবারবর্গের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহারা যাহাতে যথোচিত মর্যাদার সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আলীবর্দী তাঁহার উপকারী প্রভুর পুত্রকে হত্যা করিয়া মহাপাপ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনিও তাহা স্বীকার করিয়া সরফরাজের আত্মীয় স্বজনের নিকট ছৃঃথ ও অমৃতাপ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ছ্কর্মের জন্ম তাঁহার প্রতি জনসাধারণের বিরাগ ও অশ্রদ্ধা দ্র করিতে তিনি সকলের সহিত সদয় ব্যবহার ও অনেককে অর্থ দিয়া তৃষ্ট করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং তাঁহার প্রধান সভাসদগণকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি স্ববাদারী পদের বাদশাহী সনদ পাইলেন। মৃঘল সাম্রাজ্যের যে কতদ্ব অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

### 8। আলিবর্দী খান

আলীবর্দী থানও স্থথে বা শান্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পারেন নাই। নবাব কলাউন্দীনের জামাতা রুস্তম জং উড়িয়ার নায়েব নাজিম ছিলেন—তিনি সদৈতে কটক হইতে বাংলা দেশ অভিমূথে যাত্রা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪০)। আলীবর্দী নিজে তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া বালেশরের অনতিদ্রে ফলওয়ারির মুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন (মার্চ, ১৭৪১)। আলীবর্দী তাঁহার আতুপ্রত্তকে উড়িয়ার নায়েব নাজিম নিমুক্ত করিয়া মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নৃতন নায়েব নাজিমের অযোগ্যতা ও তুর্ব্যবহারে প্রজাগণ অসন্তই হওয়ায় রন্তম জং একদল মারাঠা সৈজ্যের সাছায়ের পুনরায় উড়িয়া দখল করিলেন। নৃতন নায়েব নাজিম সপরিবারে বন্দী হইলেন (আগাই, ১৭৪১)। আলিবর্দী আবার উড়িয়ায় গিয়া রুন্তম জংয়ের সৈয়্পবাহিনীকে পরাজিত করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১)।

শ্রিদাবাদ ফিরিবার পথে আলিবর্দী সংবাদ পাইলেন ষে নাগপুর হইতে ভোঁসলা-রাজের মারাঠা সৈত্য বাংলা দেশের অভিমুখে আদিতেছে।

মারাঠা দৈক্ত পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমান জিলায় পৌছিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিল। নবাব জ্রুতগতিতে বর্ধমানে পৌছিলেন ( এপ্রিল, ১৭৪২ ), কিন্তু অসংখ্য মারাঠা সৈত্র তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র তিন হাজার অখারোহী ও এক হাজার পদাতিক—বাকী দৈন্ত পূর্বেই মূর্ণিদাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। আলীবর্দী বর্ধমানে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং মারাঠারা তাঁহার রসদ সরবরাহ বন্ধ করিয়া ফেলিল। অবশেষে কোন মতে মারাঠা ব্যুহ ভেদ করিয়া বছ কটে তিনি কাটোয়ায় পৌছিলেন। মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পরাজিত ও বিতাড়িত রুস্তম জংয়ের বিচক্ষণ নায়েব মীর হ্বীরের পরামর্শে ও সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ চালাইলেন। একদল মারাঠ। নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করিল-বাকী মারাঠারা চতুর্দিকে গ্রাম জালাইয়া ধন-সম্পত্তি লুঠ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মীর হবীরের সহায়তায় মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত এক রাত্রির মধ্যে ৭০০ অস্বারোহী সৈক্তসহ ৪০ মাইল পার হইয়া মূর্শিদাবাদ শহর আক্রমণ করিয়া সারাদিন লুঠ করিলেন—পরদিন সকালে (৭ মে, ১৭৪২) আলীবর্নী মূর্শিদাবাদে পৌছিলে, মারাঠা সৈত্ত কাটোয়া অধিকার করিল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেম্বর পর্যস্ত বিস্তৃত ভূথগু মারাঠাদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকণ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। বাবসায় বাণিজা ও শিল্প লোপ পাইল। লোকেরা ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্ম দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাগিল। সমদাময়িক ইংরেজ ও বান্ধালী লেথকেরা এই বীভৎদ অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহা চিরদিন মারাঠা জাতির ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় হইয়া থাকিবে। বাঙালীরা মারাঠা **দৈল্যদিগকে 'বর্গী' বলিত। বাংলা দেশে মারাঠা দৈল্যদের মধ্যে এক শ্রে**ণীর নাম ছিল শিলাদার। ইহারা নিজেদের ঘোড়া ও অগুশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত। নিয়-শ্রেণীর যে সমুদয় সৈক্তদের অব ও অস্ত্র মারাঠা সরকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল বার্গীর ! 'বর্গী' এই 'বার্গীরে'রই অপভ্রংশ। বর্গীদের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক গদারাম কর্তৃক রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছত্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি:

> "ছোট বড় গ্রামে ষত লোক ছিল। বরগির ভয়ে ( তারা ) সব পলাইল॥

চারদিকে লোক পলায় ঠাঁই ঠাঁই। ছত্রিশ বর্ণের লোক পলায় তার অস্ত নাই ॥ এই মতে দব লোক পলাইয়া যাইতে। আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে॥ মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাডা। সোণা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া। কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান। একই চোটে কারও বধ্রয়ে পরাণ ॥ ভাল ভাল দ্বীলোক যত ধইরা লইয়া খায়। আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বান্ধি দেয় তার গলায়॥ একজনা ছাডে তারে আর জনা ধরে। রমণের ভরে ( তারা ) ত্রাহি শব্দ করে ॥ এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম কইরা। সেই সব স্থীলোকে যত দেয় সব ছাইড়া॥ তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধায়। বড বড ঘরে আইসা আগুন লাগায়। বাঙ্গালা চৌয়ারি যত বিষ্ণু মণ্ডপ। ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥ এইমতে যত সব গ্রাম পোড়াইয়া। চতুর্দ্দিকে বরগি বেড়ায় লুটিয়া। কাউকে বাঁধে বর্ত্তি দিয়া পিঠ মোডা। চিৎ কইরা মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া। রূপি দেহ রূপি দেহ বলে বারে বারে। রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥ কাউকে ধরিয়া বরগী পথইরে ( পুকুরে ) ডুবায়। ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ যায়॥"

> —দাহিত্য পরিষং পত্রিকা, ৪র্থ দংখ্যা, দন ১৩১৩, ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা (কয়েকটি শব্দের বানান ঈষৎ পরিবতিত করা হইরাছে।)

আলীবর্দী নিশ্চিম্ব ছিলেন না। বর্ধাকালে পাটনা ও পূর্ণিয়া হইতে দৈক্ত
সংগ্রহ করিয়া বর্ধাশেষে তিনি কাটোয়া আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা লুঠপাটের টাকায় থ্ব ধুমধামের সহিত তুর্গা পূজা করিতেছিল—কিন্তু সারারাত্রি
চলিয়া ঘোরাপথে আসিয়া আলীবর্দীর দৈল্ল সহসা নবমী পূজার দিন সকালবেলা
নিজ্রিত মারাঠা দৈল্লকে আক্রমণ করিল। মারাঠারা বিনা মৃদ্ধে পলাইয়া গেল।
ভাস্কর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা দৈল্ল সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চল লুঠিতে
লাগিলেন এবং কটক অধিকার করিলেন। আলীবর্দী সদৈক্তে অগ্রসর হইয়া
কটক পুনরধিকার করিলেন এবং মারাঠারা চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে পলাইয়া গেল।
(ভিসেম্বর, ১৭৪২)।

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ মারাঠরাজ সাছকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ায় চৌথ আদায় করিবার অধিকার দিবেন এইরপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সাছ নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলাকে ঐ অধিকার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম পেশোয়া বালাজী রাওর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শক্রতা ছিল। স্বতরাং বালাজী অভয় দিলেন যে ভোঁসলার মারাঠা সৈক্রদের তিনি বাংলা দেশ হুইতে তাড়াইয়া দিবেন (নভেম্বর, ১৭৪২)।

১৭৪৩ খ্রীর প্রথম ভাগে রঘুজী ভোঁদলা ভাস্কর পণ্ডিতকে দলে লইয়া বাংলা দেশ অভিম্থে অগ্রদর হইলেন এবং মার্চ মাদে কাটোয়ায় পৌছিলেন। গুদিকে পেশোয়া বালাজী রাও বিহারের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। সারা পথ তাঁহার দৈক্রেরা লুঠপাঠ ও ঘর-বাড়ী-গ্রাম জ্বালাইতে লাগিল—বাঁহারা পেশোয়াকে টাকা-পয়সা বা মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া খুদী করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলীবর্দী ও পেশোয়া বালাজী রাওয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল (৩০ মার্চ, ১৭৪৩)। স্থির হইল বে বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহুকে চৌথ দিবেন এবং বালাজী রাওকে তাঁহার সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিবেন। পেশোয়া কথা দিলেন বে ভোঁসলার অভ্যাচার হইতে বাংলা দেশকে তিনি রক্ষা করিবেন।

রঘুজী ভোঁদলা এই সংবাদ পাইয়া কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া বীরভূমে এগলেন। বালাজী রাও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং রঘুজীকে বাংলা দেশের দীমার বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার বণিকগণ ২৫,০০০ টাকা টাদা তুলিয়া কলিকাতা রক্ষার জন্ম 'মারাঠা ডিচ' নামে খ্যাত পয়ংপ্রণালী কাটাইয়াছিলেন। ১৭৪৩ খ্রীংর জুন মাদ হইতে পরবর্তী ফেব্রুত্বারী পর্যন্ত বাংলা দেশ মারাঠা উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল।

ইতিমধ্যে মারাঠা রাজ দাছ ভোঁদলা ও পেশোয়াকে ডাকাইয়া উভয়ের
মধ্যে গোলমাল মিটাইয়া দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলার চৌথ
আদায়ের বাঁটোয়ারা হইল। বিহারের পশ্চিম ভাগ পড়িল পেশোয়ার ভাগে,
মার বাংলা, উড়িয়া ও বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভোঁদলার ভাগে। দ্বির
ইল যে, উভয়ে নিজেদের অংশে যথেচ্ছ লুঠতরাজ করিতে পারিবেন। একজন
মপরজনকে বাধা দিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবন্তের ফলে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করিলেন। মার্চ, ১৮৪৪)। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আলীবর্দী প্রমাদ গণিলেন। বালাজী রাওকে যে উদ্দেশ্যে তিনি টাকা দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং আবার মারাঠাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার রাজকোষ শৃশ্য ; পুনঃ পুনঃ বর্গীর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং দৈশ্যদল অবসাদগ্রস্ত তথন নবাব আলীবর্দী 'শঠে শাঠাং সমাচরেং' এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌথ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবন্ত করিবার জন্য ভাস্কর পশুতকে তাঁহার শিবিরে আমন্ত্রণ করিলেন। ভাস্কর পশুত নবাবের তাঁবুতে পৌছিলে তাঁহার ২১ জন সেনানায়ক ও অফুচর সহ তাঁহাকে হত্যা করা হইল (৩১ মার্চ, ১৭৪৪)। অমনি মারাঠা দৈশ্য বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নবাব আলীবর্দীর অধীনে ৯০০০ অখারোহী ও কিছু পদাতিক আফগান দৈয় ছিল। এই সৈয়দলের অধ্যক্ষ গোলাম মৃন্তাফা থান নবাবের অহুগত ও বিখাসভাজন ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ও সাহায্যে ভাস্কর পণ্ডিতকে নবাবের তাঁবুতে আনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইতন্তত করিলে মৃন্তাফা কোরানের শপথ করিয়া তাঁহাকে অভয় দেন এবং সঙ্গে করিয়া নবাবের তাঁবুতে আনিয়া হত্যা করেন। নবাব অদীকার করিয়াছিলেন যে মৃন্তাফা ভাস্কর পণ্ডিত ও মারাঠা সেনানায়কদের হত্যা করিতে পারিলে তাঁহাকে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন। নবাব এই প্রতিশ্রতি পালন না করায় মৃন্ডাফা বিহারে বিজ্ঞাহ করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৫) এবং রভ্জী

ভোঁদলাকে বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মৃন্তাফা পাটনার নিকট পরাজিত হন কিন্তু রঘুজী বর্ধমান পর্যন্ত অগুসর হন।

বর্ধমানে রাজকোষের সাত লক্ষ্ণ টাকা লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্ধাকাল 
যাপন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে গিয়া বিদ্রোহী মৃন্তাফার সঙ্গে যোগ
দেন। নবাবের সৈতা যথন বিহারে তাঁহাদের পশ্চাজাবন করেন, তথন উড়িয়ার
ভূতপূর্ব নায়েব মীর হবীবের সহযোগে মারাঠা সৈতা মূর্শিদাবাদ আক্রমণ করে
(২১ ভিসেম্বর, ১৭৪৫)। আলীবদী বহু কট্টে ক্রতগতিতে মূর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন
করিলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন ও আলীবদীর হন্তে পরাজিত হন। পরে
তিনি নাগপুরে ফিরিয়া যান কিন্তু মীর হবীর মারাঠা সৈত্যসহ কাটোয়াতে অবস্থান
করেন। পরে আলীবদী তাঁহাকেও পরাজিত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৬)। এই
সব গোলমালের সময় আলীবদীর আরও তুইজন আফগান সেনানায়ক মারাঠাদের
সহিত্ব গোপনে ষড়যন্ত্র করায় নবাব তাঁহাদিগকে পদ্যুত করিয়া বাংলা দেশের
সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন।

বিতাড়িত আফগান দৈত্যের পরিবর্তে ন্তন দৈল্ল নিষুক্ত করিয়া আলীবর্দী উড়িয়া পুনরধিকার করিবার জন্ম দেনাপতি মীর জাফরকে প্রেরণ করেন। মীর জাফর মীর হবীরের এক দেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিন্তু বালেশ্বর হইতে মীর হবীব একদল মারাঠা দৈল্ল সহ অগ্রসর হইলে মীর জাফর বর্ধমানে পলাইয়া যান। অতঃপর মীর জাফর ও রাজমহলের ফৌজদার নবাব আলীবর্দীকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রাস্ত করেন এবং নবাব উভয়কেই পদচ্যত করেন। তারপর ৭১ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মারাঠা দৈল্লবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বর্ধমান জিলা মারাঠাদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্তু উড়িয়া ও মেদিনীপুর মারাঠা দের হস্তেই রহিল।

১৭৪৮ খ্রীরে আরম্ভে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ ত্ররাণী পঞ্চাব আক্রমণ করেন। এই স্থযোগে আলিবর্দীর পদ্চাত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্তদল তাহাদের বাসন্থান দারভান্ধা জিলা হইতে অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করে। আলীবর্দীর জ্যোষ্ঠ প্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈমুদ্দীন আহমদ (ইনি আলীবর্দীর জামাতাও) বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। বিস্তোহী আফগানেরা জৈমুদ্দীন ও হাজী আহমদে উভয়কেই বধ করে এবং আলীবর্দীর কল্লাকে বন্দী করে। দলে দলে

আফগান দৈতা বিজ্ঞাহীদের সংক যোগ দেয়। উড়িতা হইতে স্ক্রীক্সক্টেক্সেক্সেক্টির একদল মারাঠা দৈতাও পাটনার দিকে অগ্রসর হয়। আলীবাঁদি অগ্রসর ক্রেরা ভাগলপুরের নিকটে মীর হবীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে পিঁকার তীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে আফগানদের ও তাহাদের সাহাব্যকারী স্নার্ক্সার পরাজিত করিয়া পাটনা অধিকার করেন এবং বন্দিনী কন্তাকে মৃক্ত করেন (অক্সিক্সাং ১৭৪৮)।

১৭৪৯ এটিান্দের মার্চ মানে আলীবর্লী উড়িস্তা আক্রমণ করেন এবং জ্রুক্ প্রেকার্র বিনা বাধার তাহা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়ার্জাসিলেই মীরু হবীবের মারাঠা সৈন্তরা পুনরায় উহা অধিকার করে।

অতংশর উড়িন্তা হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জিল্প ক্লিনীবর্দী হায়িভাবে মেদিনীপুরে শিবির সন্ধিবেশ করিলেন (অক্টোবর্ক্টিচ্চ প্রচ্ছা)ন নিকিন্তাইছা সত্তেও মীর হবীব পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাদে আবার বাংলাদেশে প্র্কুসাটি আঞ্জ্ঞ করিলেন এবং রাজধানী মূশিদাবাদের নিকটে পৌছিলেন। ক্রেকার প্রক্রিপ্টিক্টিক্টিকিন্তার হবীব পলাইয়া জললে আশ্রয় লইলেন—আলীকর্দিকে ক্রেন্তার ক্রিক্টি পোলেন (এপ্রিল, ১৭৫০) এবং সেধানে স্থায়িভাবে বসক্রেন্তার ক্রেন্তার ক্রিক্টেকিন্তার ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মৃত জৈন্তুলীনের পুত্র এবং নিকাকে ক্রেনির ক্রিক্টিকিন্তার উল্লেন্তার পাটনা দখল করিবার জন্ত সেধানে পৌছিয়াক্রেন্তার ক্রিক্টিকিন্তার ছিটিয়া গোলেন, এবং গুরুত্বররূপে পীড়িত হইয়া মূর্শিলাবাক্রের ক্রিক্টিকে ক্রেন্টার্ক্টিকিন্তার মারাঠা আক্রমণের ভয়ে—সম্পূর্ণ স্কন্ত হইবার পূর্বেই ক্রান্টার উল্লেক্টিকিন ক্রিক্টিকিন সম্পূর্ণ সক্র হইবার পূর্বেই ক্রিকার উল্লেক্টিকিন ক্রিক্টিকিন ক্রিক্টিকিন ক্রিক্টিকিন ক্রিক্টিকে ক্রেন্টার্কার বাইতে হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১)।

বিশাস্থাতকতা করিয়া মূর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করার পর হইতেই উড়িন্তার আধিপত্য লইয়া ভূতপূর্ব নবাবের জার্মীতা কণ্ডম জলের সহিত আলীবর্দীর সংঘর্ব আরম্ভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে ভাহার জ্বাজ্বর কলের বলা যাইতে পারে, কারণ কণ্ডম জলের নায়েব মীর হবীবের সাহাক্ষা ও সহযোগিতার ফলেই তাহারা নির্বিন্নে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বাংলা জলে আনিভ্রা সভ্রাহ্ম বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবর্দীকে মীর হবীব ও মারাট্রাদের কলে ছে অবিশ্রাহ্ম ব্দ করিতে হয়, তাহা তাহার পাপেরই প্রায় ভিন্ত বলা স্থাইত প্রারে দ্বাহ্ম ক্রান্তিত প্রারাহিত স্বরাহিত প্রারাহিত প্রার্থ প্রারাহিত প্রারাহিত প্রারাহিত স্বারাহিত প্রারাহিত প্রারাহিত প্রারাহিত প্রারাহিত প্রারাহিত স্বারাহিত স্বারাহিত স্বারাহিত স্বার্থ স্বারাহিত স্বার্থ স্বার্থ স্বারাহিত স্বারাহিত স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বারাহিত স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বারা

মারাঠারাও রণক্লান্ত হইরা পড়িয়াছিল। স্মতরাং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মানে উভয় পক্ষের মধ্যে নিয়লিথিত তিনটি শর্ত্তে এক দন্ধি হইল।

- ১। মীর হবীব আলীবর্ণীর অধীনে উড়িয়্বার নায়েব নাজিম হইবেন— কিন্তু এই প্রাদেশের উছ্ত রাজস্ব মারাঠা সৈয়ের বায় বাবদ রঘুজী ভোঁসলে পাইবেন।
- ২। ইহা ছাড়া চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ১২ লক টাকা রঘুন্ধীকে দিতে হইবে।
- ৩। মারাঠা দৈক্ত কথনও স্কুর্গরেথা নদী পার হইয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

দিদ্ধ হইবার এক বৎদর পরেই জনোজী ভোঁদলের মারাঠা দৈশুরা মীর হবীবকে বধ করিয়া রঘুজীর এক সভাদদকে উড়িশ্বার নায়েব নাজিম পদে বসাইল (১৪শে মাগষ্ট, ১৭৫২)। স্বতরাং উডিশ্বা মারাঠা রাজ্যের অক্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

বাংলা দেশে আবার শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহী হইতে স্বাধীনতার প্রথম ফলস্বরূপ বিগত দশ বারো বংসরের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্তদ্ব'ল্বে বাংলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবর্দী শাসনসংক্রাস্ত অনেক ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তারপর ১৭৫৪ খ্রীষ্টান্দে তাঁহার এক দৌহিত্র ও পর বংসর তাঁহার তুই জামাতা ও
ভাতৃস্ত্রের মৃত্যু হইল। আশী বংসরের বৃদ্ধ নবাব এই স্কল শোকে একেবারে
ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টান্দের ১০ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইল।

## ৫। বাংলায় ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়

পঞ্চনশ শতাব্দীর শেষভাগে পতুঁ গীজদেশীয় ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকার পশ্চিম
ও পূর্ব উপকুল ঘূরিয়া ববাবর সম্দ্রপথে ভারতবর্ধে আদিবার পথ আবিদ্ধার
করেন। বোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পতুঁ গীজ বণিকগণ বাংলাদেশের
দহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা চট্টগ্রামে ও
সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কৃঠি তৈয়ারী করিবার অহুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট
আকবর ভাগীরথী-তীরে হুগলী নামক একটি নগণ্য গ্রামে পতুঁ গীজদিগকে কুঠি
তৈয়ারী করিবার অহুমতি দেন এবং ইহাই ক্রমে একটি সমৃদ্ধ সহর ও বাংলায়

পতু গীজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া বাংলায় হিজলী, প্রীপুর, ঢাকা, ঘশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বছস্থানে পর্তু গীজদের বাণিজ্য চলিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সন্দীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পতু/গীজদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু বাংলায় পর্তুগীজ প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ পর্তুগীজদের বাণিজ্য বুদ্ধির দক্ষে শক্ষে আরও হুইটি জিনিষ বাংলায় আমদানী হয়--প্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক এবং জলদস্থা। এই উভয়ই বাঙ্গালীর আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। আরাকানের রাজা ডিয়ালা পতু গীজদের হত্যা করিয়া সন্দীপ অধিকার করেন। পর্তু গীজদের আগ্নেয় অন্ত ও নৌবহর কেবল বাংলার নহে মুঘল বাদশাহেরও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ এই ছুই শক্তির বলে তাহারা দুর্ধর্ম ইইয়া উঠিয়া স্বাধীন জ্বাতির ক্যায় আচরণ করিত। শাহ জাহান যথন বিদ্রোহী হইয়া বাংলা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন পতু গীজরা প্রথমে নৌবহর লইয়া তাঁহাকে দাহায্য করিতে অগ্রদর হয়; কিন্তু পরে বিশ্বাদঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তাহারা শাহ্জাহানের বেগম মমতাজমহলের তুইজন বাঁদীকে ধরিয়া অকথ্য অত্যাচার করে। এই সমুদয় কারণে শাহ জাহান সম্রাট হইয়া কাশিম থানকে বাংলাদেশের স্ববাদার নিযুক্ত করার সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলম্বে হুগলী দখল করিয়া পর্তু গীজ শক্তি সমলে ধ্বংস করিতে হইবে এবং যাবতীয় খেতবর্ণ পুরুষ, স্ত্রী, শিশু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অথবা ক্রীতদাসরূপে সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হইবে। ১৬৩২ গ্রীষ্টাব্দে কাশিম খান হুগুলী অধিকার করিলেন। ৪০০ ফিরিছি স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করিয়া আগ্রায় পাঠানো হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে ভাহারা মুক্তি পাইবে। নচেৎ আজীবন ক্রীতদাসরূপে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। অধিকাংশই মুদলমান হইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ বন্দী হইয়াই রহিল। হুগুলীর পতনের দ**দ্ধে দক্ষেই বাংলাদেশে পতু** গীজ প্রাধান্তের শেষ হইল।

পতৃসীজ্ঞানের পরে মারও কয়েকটি ইউরোপীয় বণিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্যা বিস্তার করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ওলন্দাজেরা বাংলায় বাণিজ্ঞ্য করিতে আরম্ভ করে। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচ্ডায় তাহাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দৃঢ়রূপে প্রতিষ্টিত হয়। তাহার অধীনে কাশিমবাঙ্গার ও পাটনায় আরও ছুইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ফারুথশিয়র ওলন্দাজ্বদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে আড়াই টাকা শুল্ক দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরাসী বণিকেরাও সম্রাটকে ৪০,০০০ টাকা এবং বাংলার নবাবকে ১০,০০০ টাকা ঘুস দিয়া ঐ স্থবিধা লাভ করেন। কিন্তু ১৭৪০ খ্রীষ্টান্দের পূর্বে তাঁহারা বাংলায় বাণিজ্যের স্থবিধা করিতে পারেন নাই। হুগলীর নিকটবতী চন্দননগরে তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্য-কিন্তু ছিল।

ইংরেজ বণিকেরা প্রথমে পর্তুগীজ ও ওলন্দার্জ বণিকদের প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশে বাণিজ্যে বিশেষ স্থবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে বাংলাদেশে বাণিজা করিবার সনদ পান এবং পরবর্তী বৎসর হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা এবং অনতিকাল পরেই রাজমহল এবং মালদহেও তাঁহাদের কুঠি স্থাপিত হয়। এই সমূদ্য অঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্যের খুব স্থবিধা হয়। ১৬৫৬ এটিকে বাংলার স্থবাদার স্থন্ধা ইংরেজদিগকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীরা নানা অজুহাতে এই স্থাবিধা হইতে ইংরেজদিগকে বঞ্চিত করে। ইংরেজ বণিকগণ শায়েস্তা থান ও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন; কিন্তু তাহাতেও কোন স্থবিধা হয় ন!। ইংরেজরা তথন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির দারা আত্মরক্ষা করিতে দচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে ছগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ গ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাদে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করিলেন। ইংরেজরা বাধা দিতে সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেন্ট জব চার্ণক সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া, প্রথমে স্থভামুটি ( বর্তমান কলিকাভার অন্তর্গত ), পরে হিন্ধলীতে ভাহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষতির প্রতিশোধস্বরূপ বালেশ্বর সহরটি পোড়াইয়া দিলেন। মুঘল দৈক্ত হিজলী অবরোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে দৃদ্ধি হইল এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাবে ইংরেজরা স্থতামুটিতে ফিরিয়া গেলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৮৯)। কিন্তু লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্ত অমুযায়ী বাংলায় একটি স্থান্ত ও স্থরক্ষিত স্থান অধিকার দ্বারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। জব চার্ণকের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজরা স্থভাস্থুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়া, সমুত্ত ইংরেজ অধিবাদী ্পু বাণিজা-মব্য জাহাজে বোঝাই করিয়া জলপথে চট্টগ্রাম क्षाक्म क्रिल्न । हिक्क वार्थ महन्त्रवश्च हरेया आसाक ( १०० ह ) किरिया গেলেন। আবার উভয় পক্ষে সদ্ধি হইল। বাংলার স্থবাদার বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনাশুব্ধে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। ১৬৯০ গ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার হৃতাফুটিতে ফিরিয়া আদিয়া দেখানে ঘরবাডী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ এট্রান্সে শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষে কলিকাভার তুর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলণ্ডের রাজার নাম অফুদারে ইহার নাম রাথা হইল ফোর্ট উইলিয়ম। বার্ষিক ১২,০০০ টাকায় স্থতামুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুব, এই তিনটি গ্রামের ইজারা লওয়া হইল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে পৃথকভাবে বাংলা একটি স্বতম্ব প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিনিধি স্থরমাানকে সম্রাট ফারুথশিয়র এই মর্মে এক ফরমান প্রদান করেন যে ইংরেজগণ শুল্কের পরিবর্তে মাত্র বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিলে সারা বাংলায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন, কলিকাতার নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং যেখানে খুসী ব্দবাদ করিতে পারিবেন। বাংলার স্থবাদার ইহা দত্ত্বেও নানারকমে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি কলিকাতা ক্রমশই সমুদ্ধ হুইয়া উঠিল। ইহার ফলে মারাঠা আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাতায় নিরাপদ আত্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহাও কলিকাতার উন্নতিব অন্যতম কারণ।

কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে যথন মুর্শিদ কুলী থান স্বাধীন রাজার 
ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তথন নবাব ও তাঁহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ
ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন।
নবাবদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহাদের কর্মচারীরাও
বিনা শুল্পে বাণিজ্য করিতেছে, স্নতরাং তাঁহাদের বার্ষিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি
করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ইহা লইয়া প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে
গোলমাল মিটিয়া যাইত। কারণ বাংলার নবাব জানিতেন যে ইংরেজের বাণিজ্য
হইতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়—ইংরেজরাও জানিতেন যে নবাবের সহিত শক্রতা
করিয়া বাণিজ্য করা সম্ভব হইবে না। স্নতরাং কোন পক্ষই বিবাদ-বিসংবাদ চরমে
গৌছিতে দিতেন না। নবাব কখনও কখনও টাকা না পাইলে ইংরেজদের মাল
বোঝাই নৌকা আটকাইতেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টান্ধে এইরূপ একবার নৌকা আটকানো
হয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫৫,০০০ টাকা দিলে নবাব নৌকা
ছাড়িয়া দেন।

নবাব আলীবর্দী ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সন্তাব রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি যাহাতে কোন অস্তায় বা অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে যে বাংলা সরকারের বছ অর্থাগম হইবে, তাহা তিনি থুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাবে পড়িলে টাকা আলায়ের জন্ত তিনি অনেক সময় কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। মারাঠা আক্রমণের সময়ে তিনি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা আলায় করেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্তের মাহিনা বাকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ্ণ টাকা দাবী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আটক করেন। পরে অনেক কন্তে ইংরেজরা মোট প্রায় চারি লক্ষ্ণ টাকা দিয়া রেহাই পান। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাজ্য আটকাইবার অপরাধে আলীবর্দ্দী তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দেন ও দেড লক্ষ্ণ টাকা জরিমানা করেন।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা যেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইতেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে সে দিকে আলীবর্দীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় কোন হুর্গ নির্মাণ করিতে দিতেন না, বলিতেন "তোমরা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছ,—তোমাদের হুর্গের প্রয়োজন কি? তোমরা আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।" ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিনেমার (ভেনমার্ক দেশের অধিবাসী) বণিকগণকে শ্রীরামপুরে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিতে অমুমতি দেন।

## ৬। সিরাজউদ্দৌল্লা

নবাব আলীবর্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার তিন কস্তার সহিত তাঁহার তিন আতুস্তুত্তের (হাজী আহমদের পুত্র) বিবাহ হইয়াছিল। এই তিন জামাতা যথাক্রমে ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। আলীবন্দীর জীবন্দশায়ই তিন জমের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা কন্তা মেহের্-উন্-নিসা ঘসেটি বেগম

নামেই স্থানিচিত ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সম্ভান ছিল না কিন্তু বহু ধনসম্পত্তি ছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা হইতে আসিয়া মৃশিদাবাদে
মতিঝিল নামে স্থানিকত বৃহৎ প্রাদাদ নির্মাণ করিয়া দেখানেই থাকিতেন।
মধ্যমা কন্তার পুত্র শওকং জন্ধ পিতার মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা হন।

কনিষ্ঠা কল্যা আমিনা বেগমের পুত্র দিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে মাতামহের কাছেই থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবদ্দী বিহারের খাদনকর্তা নিযুক্ত হন। স্বতরাং এই নবজাত শিশুকেই তাঁহার দৌভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া তিনি ইহাকে অভ্যধিক শ্বেহ করিতেন। তাঁহার আদরের ফলে দিরাজের লেখাপড়া কিছুই হইল না, এবং বয়দ বৃদ্ধির দক্ষেই তিনি হুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী, কামাদক্ত, উদ্ধৃত, তুর্বিনীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পরিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি আলীবদ্দী দিরাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। আলীবদ্দীর মৃত্যুর পর দিরাজ বিনা বাধায় দিংহাদনে আরোহণ করিলেন।

ঘদেটি বেগম ও শওকৎজঙ্গ উভয়েই দিরাজের দিংহাদনে আরোহণের বিরুদ্ধে ছিলেন। নবাব-দৈত্যের দেনাপতি মীরজাফর আলী থানও দিংহাদনের স্বপ্ন দেখিতেন। আলীবদ্দীর ন্তায় মীরজাফরও নিংস্ব অবস্থায় ভারতে আদেন এবং আলীবদ্দীর অস্থাহেই তাঁহার উন্নতি হয়। মীরজাফর আলীবদীর বৈমাত্তেয় ভিগিনীকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে দেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীবদী প্রতিপালক প্রভূর পুত্রকে হত্যা করিয়া নবাবী লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফরও তাঁহারই দৃষ্টাস্ত অন্থারণ করিয়া দিরাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হইবার উচ্চাকাজ্জা মনে মনে পোষণ করিতেন।

ঘদেটি বেগমের সহিত দিরাজের বিরোধিতা আলীবদীর মৃত্যুর পূর্বেই আরম্ভ হইয়ছিল। তাঁহার স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি ভগ্নস্থান্ত অভিশয় ছর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বৃদ্ধিভদ্ধিও তেমন ছিল না। স্থতরাং ঘদেটি বেগমের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা এবং তিনিই তাঁহার অন্থগ্রহভাজন দিওয়ান হোদেন কুলী খানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন। হোদেন কুলীর শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে দিরাজ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ দরবারে আলীবদীর নিকট অভিযোগ করিলেন যে হোদেন কুলী তাঁহার (দিরাজের) প্রাণনাশের জন্ম বৃদ্ধন্ত করিতেছে। আলীবদী প্রিয় দৌহিত্রকে কোনমতে ব্যাইয়া প্রকাশ্যে কোন হঠকারিতা করিতে নিরম্ভ করিলেন। ঘদেটি

ব্রেপ্তান্ত্রন্দ্র হোসেন কুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথাও সম্ভবত দিরাজ ও আলীবর্দী উদ্ধান্ত কানে গিয়াছিল। সম্ভবত সেইজন্তই আলীবর্দী সিরাজকে তাঁহার ত্ব্যক্তিস্ক্রিত্রইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতামহের উপদেশ দত্তেও সিরাজ প্রক্রাক্স রাজপথে হোসেন কুলি খানকে বধ করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৫৪)। অতঃপুরু, ঘুসেটি বেগম রাজবল্পভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিযুক্ত ক্রিলেন। ্রাজবল্পভ সামান্ত কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে নাওয়ারা ( নৌবহর ) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। হোসেন কুলীর মুত্রুর প্রব্ল তিনিই ঘদেটির দক্ষিণ হস্ত এবং ঢাকায় সর্বেদর্বা হইয়া উঠিলেন। সিরাজু <u>ই</u>হাকেও ভালচক্ষে দেখিতেন না। স্বতরাং ঘদেটি বেগমের স্বামীর মৃত্যুর পুর্ট্টু ব্রিরাজ রাজবল্লভকে তহবিল তছক্ষপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং আঁহার ক্রিকট হিদাব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবর্দী তথন মৃত্যুশযাায়, তথাপি তিনি রাজবল্লভকে তথনই বধ না করিয়া হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত তাঁহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন। সিরাজ রাজবল্লভকে কারাগারে রাখিলেন এরঃ রাজ্বলভের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তাঁহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জন্ত রাজ্ববল্লভ্লের বাসভূমি রাজনগরে (ঢাকা জিলায়) একদল সৈষ্ট্য পাঠাইলেন। দৈক্রনল, ব্লাজনগরে পৌছিবার পূর্বেই রাজবল্পভের পুত্র কৃষ্ণনাস সপরিবারে ও সমস্ত ধনুরত্বনুত্র পুরীতে তীর্থধাত্রার নাম করিয়া জলপথে কলিকাতায় পৌছিলেন এবং ক্লিক্লাফ্লার গভর্নর ড্রেককে ঘুষ দিয়া কলিকাতা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবত ঘ্রেট্রের্রামের ধনরত্বও এইরূপে কলিকাতায় স্থরক্ষিত হইল।

ঘদেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীবর্দীর মৃত্যুর পর শওকং জন্ধকে সাহায়ের:আধাদ দিয়া মৃশিদাবাদ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু এই উঠ্বনাহ বা প্ররোচনার আবশুক ছিল না। শওকং জন্ধ আলীবর্দীর মধ্যমা কল্পার পুত্র, স্মতরাং কনিষ্ঠা কল্পার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাদনে তাঁহারই দারী ক্রিক্তিন বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে তাঁহার নায়েই স্ববেদারীর ফরমানের জন্ম আবেদন করিলেন।

্রিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে প্রাবিলেন। মীরজাফরের বড়যন্ত্রের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন না। ঘসেটি বেগুরু ও শওকৎ জলকেই প্রধান শক্র জ্ঞান করিয়া তিনি প্রথমে ইহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মতিবিলে আক্রমণ করিয়া সিরাজ ঘসেটি বেগ্যকে

বন্দী করিলেন ও তাঁহার ধনরত্ব লুঠ করিলেন। তারপর তিনি গদৈয়ে শশুকৎ জন্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধখাত্রা করিলেন। কিন্তু চুইটি কারনে ইংরেজনের প্রতিও তিনি অত্যক্ত অসন্তই ছিলেন। প্রথমত, তাহারা রাজবল্পতের পুত্রকে আশ্রায় দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজরা তাঁহার অন্থমতি না লইয়াই কলিকাতা তুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি করিতেছে। শশুকৎজন্মের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি কলিকাতার গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাস নামক একজন দৃত পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাবের প্রজা কৃষ্ণদাসকে পাঠাইয়া দেন। কলিকাতার তুর্গের কি কি সংস্কার ও পরিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্মও দূতকে গোপনে আদেশ দেওয়া হইল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে দিরাজ মুর্নিদাবাদ হইতে দদৈক্তে শওকৎ জক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ২০শে মে রাজমহলে পৌছিয়া তিনি দংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রেরিত দৃত গোপনে কলিকাতা সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু কলিকাতার কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কার্যের উপযুক্ত দলিল দেখাইতে না পারায় গুপুচর মনে করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অজুহাতটি মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার গভর্নর ড্রেক সাহেব ঘুষ লইয়া রুষ্ণদাদকে আশ্রম দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল পরিণামে ঘদেটি বেগ্মের পক্ষই জয়লাভ করিবে। এই জন্মই তিনি দিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরদা পাইয়া-ছিলেন।

কলিকাতার সংবাদ পাইয়া সিরাজ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং ইংরেজদিগকে সম্চিত শান্তি দিবার জন্ম তিনি রাজমহল ইইতে ফিরিয়া ইংরেজদিগের
কাশিমবাজার কুঠি লুঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন। ৫ই জুন তিনি
কলিকাতা আক্রমণের জন্ম যাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলিকাতার উপকণ্ঠে
পৌছিলেন। কলিকাতা হুর্গের সৈন্ম সংখ্যা তখন খুবই অল্প ছিল—কার্যক্ষম
ইউরোপীয় সৈন্মের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল এবং ১৫০ জন আর্মেনিয়ান ও
ইউরেশিয়ান সৈন্ম ছিল। স্থতরাং নবাব সহজেই কলিকাতা অধিকার করিলেন।
গভর্নর নিজে ও অন্যান্ম আনেকেই নৌকাষোগে পলায়ন করিলেন এবং
কলতায় আশ্রেম লইলেন। ২০শে জুন কলিকাতার নৃতন গভর্নর হলওয়েল
আ্রাম্মপূর্ণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাতা হুর্গে প্রবেশ করিলেন।

দিরাজের দৈল্পেরা ইউরোপীয় অধিবাদীদের বাড়ী নুঠ করিয়াছিল; কিছ

কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। সিরাজও হলওয়েলকে আশস্ত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার •সময় কয়েকজন ইউরোপীয় সৈল্য মাতাল হইয়া এ-দেশী
লোককে আক্রমণ করে। তাহারা নবাবের নিকট অভিযোগ করিলে নবাব
জিজ্ঞাশা করিলেন—এইরূপ তুর্ভি মাতাল সৈলকে দাধারণত কোথায় আটকাইয়া
রাখা হয় ৽ তাহারা বলিল—অন্ধক্প ( Black Hole ) নামক কক্ষে। সিরাজ
ছকুম দিলেন যে, ঐ সৈলুদিগকে সেখানেই রাত্রে আটক রাখা হউক। ১৮ ফুট
দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশন্ত এই কক্ষটিতে ঐ সম্দয় বন্দীকে আটক রাখা
ছইল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল দম বন্ধ হইয়া অথবা আঘাতের কলে
ভাহাদের অনেকে মারা গিয়াছে।

এই ঘটনাটি অন্ধকৃপ-হত্যা নামে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে মোট কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মারা গিয়েছিল। এই সংখ্যাটি যে অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬০ কি ৬৫ জনকেই ঐ কক্ষে আটক করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ২১ জন যে বাঁচিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত।

ইতিমধ্যে শওকৎ জন্ধ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাকা ঘুস দিয়া স্থবাদারীর ফরমান এবং দিরাজকে বিতাড়িত করিবার জন্ম বাদশাহের অন্ত্মতি পাইয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি দিরাজের বিক্ষমে যুদ্ধথাত্তা করলেন। দিরাজও কলিকাতা জয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের দেপ্টেম্বের শেষে সদৈন্তে প্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী গ্রামে তুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকৎ জন্ধ পরাজিত ও নিহত হইলেন।

অল্পবয়স্ক হইলেও সিরাজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই ঘসেটি বেগম, ইংরেজ ও শওকৎ জঙ্গের স্থায় তিনটি শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—
ইহা তাঁহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাফল্যলাভের পর তাঁহার সকল উভাম ও উৎসাহ যেন শেষ হইয়া গেল।

কলিকাতা জয়ের পর ইহার রক্ষার জন্ম উপযুক্ত কোন বন্দোবন্ত করা হইল না। ইংরেজের দক্ষে শক্রতা আরম্ভ করিবার পর যাহাতে তাহারা পুনরার বাংলা দেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা ছাপন করিতে না পারে, তাহার স্বব্যবন্থা করা অবশ্ কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাহাও করা হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মান্তাজ হইতে ক্লাইবের অধীনে একদল দৈল্য ও ওয়াটদনের অধীনে এক নৌবহুর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্ম পাঠাইল। নবাবের কর্মচারী মাণিকটাদ কলিকাতার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটসন বিনা বাধায় ফলতায় উদাস্ত ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন (১৫ ডিসেম্বর, ১৭৫৬)। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজ দৈল্ল ও নৌবহর কলিকাতা অভিমূথে যাত্রা করিল। নবাবৈর বঙ্গবজে একটি ও তাহার নিকটে আর একটি হুর্গ ছিল। মাণিকটান এই ছুইটি হুর্গ রক্ষার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন—পথে ক্লাইবের দৈন্তের দক্ষে তাঁহার দাক্ষাৎ হইল। সহসা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের কিছু সৈতা মারা গেল। কিন্তু মাণিকটাদের পাগড়ীর পাশ দিয়া একটি গুলি যাওয়ার শব্দে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন করিলেন। ইংরেজরা বজবজ তুর্গ ধ্বংস করিল এবং বিনা যুদ্ধে কলিকাতা অধিকার করিল (২রা জামুয়ারী, ১৭৫৭)। ইংরেজরা যে পূর্বেই ঘুষ দিয়া মাণিকটাদকে হাত করিয়াছিল, দে দছদ্ধে কোন দল্দেহ নাই। মাণিকটাদের সহিত ক্লাইবের পত্র বিনিময় হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে ইংরেজরা বিতাডিত হইয়া ফলতায় আশ্রয় গ্রহণের পরেই মাণিকটাদ নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের প্রভাব ছাডা ইহার আর কোন কারণ দেখা যায় না। ১৭৬৩ থ্রীষ্টাব্দে মাণিক-চাদের পুত্রকে ইংরেজ গভর্থমেন্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন—এই প্রদক্ষে কাগজ-পত্তে লেখা আছে যে মাণিকচাঁদ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের অনেক উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতা অধিকার করিয়াই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল ( তরা জাস্থুয়ারী, ১৭৫৭ )। ওদিকে সিরাজ্বও কলিকাতা অধিকারের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১০ই জাস্থুয়ারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া সহরটি লুঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়া দিলেন। সিরাজ্ব ১৯শে জামুয়ারী হুগলী পৌছিলে ইংরেজরা কলিকাতায় প্রস্থান করিল। তরা ফেব্রুয়ারী সিরাজ কলিকাতার সহরতলীতে পৌছিয়া আমীরচাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করিলেন।

৪ঠা জুন ইংরেজরা সদ্ধি প্রস্তাব করিয়া ছুই জন দৃত পাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার সময় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন কিন্তু পরদিন পর্যন্ত আলোচনা মূলতুরী রহিল। কিন্তু ইংরেজ দ্তেরা রাজে গোপনে নবাবের শিবির হইতে চলিয়া গেল। শেষ রাজে ক্লাইব অকস্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক হত হইল, কিন্তু প্রাতঃকালে নবাবের একদল সৈত্র স্বস্পচ্ছিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন। মনে হয়, ইংরেজ দ্তেরা নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আসিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া ক্লাইব অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া নবাবকে হত অথবা বন্দী করার জ্লাই এই আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুয়াসায় পথ ভুল করিয়া নবাবের তাঁবৃতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই স্বযোগে ঐ তাঁবৃ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যে সব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা সকলই মানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সদ্ধি করিলেন ( ৯ই ফেব্রুরারী, ১৭৫৭)। নবাবের সৈল্পদংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তথাপি তিনি এইরপ হীনতা স্বীকার করিয়া ইংরেজদের সহিত সদ্ধি করিলেন কেন, ইহার কোন স্থান্সকত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে হুইটি ঘটনা নবাবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে সংবাদ আদিয়াছিল যে আফগানরাজ আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথ্রা প্রভৃতি বিশ্বস্ত করিয়া বিহার ও বাংলা দেশের দিকে অগ্রানর হুইতেছে। ইহাতে নবাব অতিশয় ভীত হুইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে সহল্প করিলেন।

দ্বিভীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা প্রায় সকলেই সন্ধি করিতে উপদেশ দিলেন। ইহারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত নবাব তাহার কিছু কিছু আভাগও পাইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক এই সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল এবং ইংরেজের শক্তি, প্রতিপত্তি ও উদ্ধতা যে অনেক বাড়িয়া গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কতকটা ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগ্ণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ম ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন।

দিরাজ নবাব হইয়া দেনাপতি মীরজাফর ও দিওয়ান রায়ত্র্লভকে পদ্চাত করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাশ্তে অপমানিত করেন। এই তিন জনই ছিলেন দিরাজের বিরুদ্ধে বড়বল্লের প্রধান উল্লোক্তা। দিরাজের বিরুদ্ধে ঘদেটি বেগমের যথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল—স্কুতরাং তিনিও অর্থ দিয়া ইহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। উমিচাদ নামক এক জন ধনী বণিক দিরাজের বিশাসভাজন ছিলেন। তিনিও বড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

এই সময় ইউরোপে ইংলও ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজরা ফরাসীদের প্রধান কেব্রু চন্দননগর অধিকার করিয়া বাংলার ফরাসী শক্তি নির্মূল করিতে মনস্থ করিল। সিরাজউন্দোলা ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুর্গলীর ফৌজনার নন্দক্মারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিতে আদেশ করিলেন। উমিচাদ ইংরেজদের পক্ষ হইতে ঘূষ দিয়া নন্দক্মারকে হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন (২৩শে মার্চ, ১৭৫৭)।

এই সময় হইতে দিরাজউদ্দৌল্লার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত গ্র । তিনি ক্লাইবকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে ফরাদীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ করিলে তিনি নিজে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধথাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে বিচলিত না হই য়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় রায়ত্র্লভ, মাণিকটাদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার **দৈল্য** ছিল। তাঁহারা কোন বাধা দিলেন না এবং নবাবও ইহার জন্ম কোন কৈফিয়ৎ তলব করিলেন না। তিনি নিজে তো ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেনই না, বরং চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তারপর ক্লাইব যথন নবাবকে অন্মুরোধ করিলেন যে পলাতক ফরাসীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে দিতে হইবে, তথন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এবং কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জঁয়া ল সাহেবকে অফুচরসহ সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার বিশাস্থাতক অমাত্যদের পরামর্শে জাঁা ল দাহেবকে বিদায় দিলেন। সম্ভবতঃ ইহার অন্ত কারণও ছিল। শিরাজ জানিতেন যে ফরাদীরা দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়া বসিয়াছে। বাংলা দেশে যাহাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই এরূপ প্রভূত্ব করিতে না পারে, তাহার জন্ম তিনি ইহাদের একটির সাহায্যে অপরটিকে দমনে বাথিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। এই জন্ম তিনি যখন শুনিলেন যে ফরাসী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাতা হইতে একদল সৈম্ম লইয়া বাংলার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তথন তিনি **ইংরেজ** কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আবার ইংরেজ যথন ফরাসীদের চন্দননগর অধিকার করিল, তখন তিনি ক্রেছ হইয়া একণল সৈতা পাঠাইলেন এবং বুদীকে দুই হাজার দৈক্ত পাঠাইতে লিখিলেন। এই সময়ে (১০ই মে, ১৭৫৭) পেশোরা বালাজী রাপ্ত ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতার গভর্নরকে লিখিলেন যে তিনি ইংরেজকে ১,২০,০০০ দৈক্ত দিয়া সাহায্য করিবেন এবং বাংলা দেশকে দুই ভাগ করিয়া ইংরেজ ও পেশোয়। এক এক ভাগ দখল করিবেন। ক্লাইব দিরাজকে ইহা জানাইলে তিনি ইংরেজের প্রতি খুদী হইয়া দৈক্ত ফিরাইয়া আনিলেন।

বেশ বোঝা যায় যে ইহার পূর্বেই দিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্রা চলিতেছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজের সহায়তায় দিরাজকে দিংহাসনচ্যত করিবার জন্ম তাঁহাদের স্বার্থ অহুধায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। দিরাজ কুটরাজনীতি এবং লোকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও মীরজাফরকে তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাপি তাঁহাকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন না। নবাব একবার ক্রুদ্ধ হইয়া মীরজাফরকে লাঞ্ছিত করিতেন আবার তাঁহার স্থোক বাক্যে ভূলিয়া তাঁহার সহিত আপোষ করিতেন। রায়হ্র্লভ, উমিচাদ প্রভৃতি বিশাস্থাতকদের কথায় তিনি ফরাসীদের বিদায় করিয়ো দিলেন অর্থাৎ একমাত্র যাহারা তাঁহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে পারিত তাহাদিগকে দ্ব করিয়া দিয়া তিনি চক্রাস্থকারীদের সাহায্য করিতেন।

দিরাজের অন্থিরমতিত্ব, অদ্বদর্শিতা, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাড়াও তাঁহার চরিত্রে আরও অনেক দোষ ছিল। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ম মাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের বিচার করিবার পূর্বে দিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরম্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাঁহার চরিত্রে বহু কলম্ব কালিমা লেপন করিয়াছে। ইহা যে অক্সত্র কতক পরিমাণে দিরাজের প্রতি তাহাদের বিশাদঘাতকতাব সাফাই স্বন্ধপ লিখিত, তাহা অনায়াদেই অন্থুমান করা যাইতে পারে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে দিরাজের চপলমতিত্ব, তুশ্চরিত্রতা, অপ্রিয়ভাবণ ও নিষ্ঠুরতার জন্ম সভাসদেরা সকলেই তাহার প্রতি অসম্ভই ছিল। এই বর্ণনাও কতকটা পক্ষপাত্রন্ত হইতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে দিরাজের যে কলম্বয় চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও দিরাজাউদ্দৌল্লাকে যে প্রকার স্বন্ধেবংসল ও মহাত্বত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক তদ্রেপ। দিরাজের চরিত্রের

বিরুদ্ধে বছ কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে তাহাও নির্বিচারে। গ্রহণ করা যায় না।
কিন্তু ফরাদী অধ্যক্ষ জাঁল দিরাজের বন্ধু ছিলেন, স্কৃতরাং তিনি দিরাজের সম্বন্ধে
যাহা লিথিয়াছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্ম করা যায় না। তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা
লিথিয়াছেন তাহার দারমর্ম এই: "আলীবর্ণীর মৃত্যুর পূর্বেই দিরাজ অত্যন্ত
তুক্তরিত্র বলিয়া কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন কামাসক্ত তেমনই নিষ্টুর ছিলেন।
গঙ্গার ঘাটে যে দকল হিন্দু মেয়েরা স্নান করিতে আদিত তাহাদের মধ্যে স্কন্দরী
কেহ থাকিলে দিরাজ তাঁহার অস্কৃতর পাঠাইস্মা ছোট জিন্ধিতে করিয়া ভাহাদের
ধরিয়া আনিতেন। লোক-বোঝাই ফেরী নৌকা ভ্বাইয়া দিয়া জলমগ্ন পুরুষ, স্ত্রী
ও শিশুদের অবস্থা দেখিয়া দিরাজ আনন্দ অস্কৃত্ব করিতেন। কোন সম্ভ্রান্ত
ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবর্ণী একাকী দিরাজের হাতে ইহার
ভার দিয়া নিজে দূরে থাকিতেন, যাগতে কোন আর্তনাদ তাঁহার কানে না যায়।
সিবাজের ভয়ে দকলের অস্তরাত্মা কাঁপিত এবং তাঁহার জচ্চ্য চরিত্রের জন্ম দকলেই
তাঁহাকে ঘুণা করিত।"

স্থতরাং সিরাজের কলুষিত চরিত্রই যে তাঁহার প্রতি লোকের বিম্থতার অন্তম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ প্রধানত ব্যক্তিগত কারণেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া-ছিলেন। এরপ ষড়যন্ত্র নৃত্র নহে। সত্তের বংসর পূর্বে আলীবর্দী এইরপ ষড়যন্ত্র ও বিশাসঘাতকতা করিয়া বাংলার নবাব হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নিজের হৃষ্টি ও মাতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

দিরাজকে সিংহাসনচ্যত করিবার গোপন পরামর্শ মুর্শিদাবাদে অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানায়ক ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে। লতিফ ইংরেজদের সাহায্য লাভের জন্ম গোপনে দৃত পাঠাইলেন। ইংরেজরা এই প্রভাব সানন্দে গ্রহণ করিল কারণ তাহাদের বরাবর বিশাস ছিল যে সিরাজ ইংরেজের শক্র। সিরাজ ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবেন, ইংরেজদের সর্বদাই এই ভয় ছিল। সিরাজ তাহাদিগকে থুণী করিবার জন্ম আপ্রিত জাঁটা ল সাহেবকে বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তাহাতেও সম্ভষ্ট না হইয়া ল সাহেবের বিরুদ্ধে সৈক্ত পাঠাইল। সিরাজ কোধান্ধ হইয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং পলালীতে একদল সৈক্ত পাঠাইলেন। এই ঘটনায়

ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে সিরাজের রাজত্বে তাহার। বাংলার নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে না। হতরাং সিরাজকে তাড়াইয়া ইংরেজের অহুগত কোন ব্যক্তিকে নবাব করিতে পারিলে তাহারা বাংলা দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে। ইংরেজদের এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মীরজাফর স্বয়ং নবাবপদের প্রোর্থী হইলেন। তিনি নবাবের সেনাপতি; স্থভরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশী সাহায্য করিতে পারিবেন, এই জন্ম ইংরেজরাও তাঁহাকেই মনোনীত করিল।

নবীনচন্দ্র দেন তাঁহার 'পলাণীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম দর্গে এই বড়দ্বের বে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। সাত আটজন সম্রাস্ত ব্যক্তি রাত্রিযোগে সম্মিলিত হইয়া অনেক বাদাত্রবাদের পর অবশেষে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুক করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা সর্বৈর মিথ্যা। রানী ভবানী, ক্লফচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুখে নবীনচন্দ্র বড় বড় বড়ুকতা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ বড়বত্বে একেবারেই লিপ্ত ছিলেন না। প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারেব ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ সাহেবের মারফৎ কলিকাতার ইংরেজ কাউনসিলের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিটাদ আর রায়ত্র্লভণ্ড বড়বত্ত্বের বিষয় জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সলা মে কলিকাতার ইংরেজ কমিটি অনেক বাদাত্রবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সদ্দি করা স্থির করিল এবং সন্ধির শর্ভগুলি ওয়াট্স্ সাহেবের নিকট পাঠানো হইল। সন্ধির শর্ভগুলি নোটাম্টি এই:—

- ১। ফরাদীদিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে।
- ২। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাতার অধিবাসীদের যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে হইবে। ইহার জন্ত কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অন্তান্ত অধিবাসীদিগকে সাতাশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে।
- ৩। সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধির সব শর্জ এবং পূর্বেকার নবাবদের ফরমানে ইংরেজ বণিকদিগকে যে সমৃদ্য় স্থবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলবং থাকিবে।
- ৪। কলিকাতার দীমানা ৬০০ গব্ধ বাড়ানো হইবে এবং এই বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীরা দর্ব বিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হইবে। কলিকাতা হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ভূখণ্ডে ইংরেজ জমিদার-স্বন্ধ লাভ করিবে।

- ় ৫। ঢাকা ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত স্থদৃঢ় করিতে এবং দেখানে যত থুনী দৈক্ত রাখিতে পারিবে।
- ৬। স্থবে বাংলাকে ফরাসী ও অক্তান্ত শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক দৈক্ত নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যন্ন নির্বাহের জন্ত পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে।
- কাম্পানীর দৈল্প নবাবকে সাহাষ্য করিবেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়্তভার নবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন।
- ৮। কোম্পানীর একজন দৃত নবাবের দরবারে থাকিবেন, তিনি বধনই প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাং করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সন্মান দেখাইতে হইবে।
- ইংরেজের মিত্র ও শক্ত নবাবের মিত্র ও শক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।
- ১০। হুগলীর দক্ষিণে গলার নিকটে নবাব কোন নৃতন হুর্গ নির্মাণ করিতে পারিবেন না।
- ১)। মীরজাফর যদি উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে ইংরেঙ্গরা তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার স্থাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম যথাদাধ্য দাহায্য করিবে।

সদ্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিচাদ বলিলেন বে মূর্শিদাবাদের রাজকোবে বত টাকা আছে তাহার শতকরা পাঁচ ভাগ তাঁহাকে দিতে হইবে নচেং তিনি এই গোপন সদ্ধির কথা নবাবকে বলিয়া দিবেন। তাঁহাকে নিরস্ত করার জন্ম এক জাল সদ্ধি প্রস্তুত হইল, তাহাতে ঐরপ শর্ত থাকিল—কিন্তু মূল সদ্ধিতে দেরপ কোন শর্ত রহিল না। ওয়াট্সন্ এই জাল সদ্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী না হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াট্সনের নাম স্বাক্ষর করিলেন।

যতদিন এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল ততদিন ক্লাইব বন্ধুছের ভান করিয়া নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন দলেহ না হয়। কিন্ধানীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া দদ্ধির শর্ড পালন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্লাইব নিজমৃতি ধারণ করিলেন। নবাবও মীরজাফরের বড়যন্ত্রের বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিতে মনস্থির করিয়া একদল নৈজ্ঞ ও কামান সহ মীরজাফরের বাড়ী দ্বোও করিলেন। মীরজাফরে

ক্লাইবকে এই বিপদের সংবাদ জানাইয়া লিখিলেন যে তিনি খেন অবিলয়ে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াটুসকে লিখিলেন তিনি যেন অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াট্দ এই চিঠি পাইয়া ১৩ই জুন অফুচরদহ মূর্শিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেন। ক্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়া নবাবকে ঐ তারিখে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সহিত ইংরেজদের যে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে, নবাবের পাঁচ জন কর্মচারীর উপর তাহার মীমাংশার ভার দেওয়া হউক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সদৈন্তে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেছেন। তিনি যে পাঁচ জন কর্মচারীর নাম করিলেন, তাহারা সকলেই বিশ্বাসঘাতক এবং ইংরেজের পক্ষভুক্ত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াট্সেব পলায়নের সংবাদ পাইয়া সিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব ব্রিতে পারিলেন। এবং এতদিন পরে মীরজাফরের বিশাস্থাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। মোহন-লাল, মীরমদান প্রভৃতি বিশ্বন্ত অফুচরেরা পরামর্শ দিল যে মীরজাফরকে অবিলমে হত্যা করা হউক। বিশ্বাস্থাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাট করিবার উপদেশ দিলেন। এই বিষম সহটের সময় সিরাজ তাঁহার অস্থিরমতিও, কুটরাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তিনি তাঁহাকে পরম শক্ততে পরিণত করিয়াছিলেন। অকমাৎ তিনি ভাবিলেন যে অমুনয় বিনয় করিয়া মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পারা যাইবে। মীরজাফরের বাড়ীর চারিনিকে তিনি যে কামান ও দৈল পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া তিনি পুন: পুন: মীরজাতরকে সাক্ষাতের জন্ম ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথন মীরজাতর কিছুতেই নবাবের সঙ্গে সাক্ষাং করিলেন না, তথন নবাব সমস্ত মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়া স্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোরান-স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাজী হইলেন।

- ১। সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজাফর নবাবের অধীনে চাকুরী করিবেন না।
  - ২। তিনি দরবারে যাইবেন না।
  - ৩। আসন্ন যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দিরাজ এই সমুদ্য় শর্ত মানিয়া লইলেন এবং উপরোক ভূতীয় শর্তটি সম্বেও মীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়া তাঁহার অধীনে এক বিপুল रिमञ्जनन मर युक्तराजा कतिरनन। भनाभित लोखरत ১৭৫৭ शृहोस्य २२८न छन তারিথে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের দৈল্প পরম্পরের সম্মুখীন হইল। ক্লাইবের দৈন্ত সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজার—২২০০ দিপাহী, ৮০০ ইউরোপীয়ান —পদাতিক ও গোলন্দান। নবাবের মোট দৈল ছিল ৫০,০০০—১৫,০০০ অবারোহী এবং ৩৫,০০০ পদাতিক। নবাবের মোর্ট ৫৩টি কামান ছিল। সিনুক্রে নামক একজন ফরাদী দেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও মীরমদানের অধীনে ৫,০০০ অখারোহী ও ৭,০০০ পদাতিক দৈন্ত ছিল। ২৩শে জুন প্রাত্তকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের পক্ষে সিন্ফ্রেঁ গোলাবর্ধণ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ দৈন্তও গোলাবর্ষণ করিল এবং আদ্রকাননের অন্তর্গুলে আত্রয় গ্রহণ করিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া দিনফ্রেঁ, মোহনলাল ও মীরমদান তাঁহাদের দৈল नहेग्रा हेश्दतक रेमज पाक्तमन कतितन। भीतकाकत, हेग्रात निक्क ७ ताग्रवर्गस्त्रत অধীনস্থ বৃহৎ দৈত্তনল দর্শকের তায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহা সন্তেও নবাবের ক্ষুত্র সেনাদল বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ দৈল্পদের বিপন্ন করিয়া তুলিল। এই সময় অকস্মাৎ একটি গোলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল। ইহাতে নবাব অতিশয় বিচলিত ও মতিচ্ছন্ন হইয়া মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আদেন নাই, কিন্তু পুন: পুন: আহ্বানের ফলে সশস্ত্র দেহরক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আসিলেন। নবাব দীনভাবে নিজের পাগড়ী থুলিয়া মীরজাফরের সম্মুথে রাখিলেন এবং আলীবর্দীর উপকারের কথা স্থরণ করাইয়া নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্ম মীরজাফরের নিকট করুণ নিবেদন জানাইলেন। মীরজাফর আবার কোরাণ-স্পর্শ করিয়া নবাবকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন "দল্ধ্যা আগত প্রায় —আজ আর যুদ্ধের সময় নাই। 'আপনি মোহন-লালকে ফিরিয়া আদিতে আজ্ঞা করুন। কাল প্রাতে আমি সমন্ত দৈক্ত লইয়া ইংরেজ দৈন্য আক্রমণ করিব। নবাব মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন বে "এখন ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই দশত নহে। এখন ফিরিলেই দমন্ত দৈক হতাশ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিবে।" নবাবের তথন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন রকম বৃদ্ধি বিবেচনা ছিল না। তিনি মীরজাফরের দিকে চাহিলেন। মীরজাকর বলিলেন, "আমি ধাহা ভাল মনে করি তাহা বলিয়াছি, এখন আপনার বেরুপ বিবেচনা হয় দেউত্রপ করুন।" নির্বোধ নবাব মীরজাফরের বিশাস্থাতকভার স্পষ্ট প্রমাণ পাইরাও তাঁহার মতই গ্রহণ করিলেন, একমাত্র বিশ্বন্ত অম্চর মোহনলালের উপদেশ গ্রাহ্ম করিলেন না। তিনি পুন: পুন: মোহনলালকে ফিরিবার আদেশ পাঠাইলেন। মোহনলাল অগত্যা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের কথাই ফলিল। নবাবের দৈল্পরা ভাবিল তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা চতুর্নিকে পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া নবাব অবশিষ্ট দৈল্পগণকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং তুই হাজার আশারোহী সহ নিজেও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার মীরজাফর তাঁহার বিরাট দৈল্পল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোহনলাল ও সিন্ফ্রের্ট বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ দৈল্প নবাবের শিবির লুঠ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজদের ২৩জন দৈল্প নিহত ও ৪৯জন আহত হইয়াছিল। নবাবের ৫০০ দৈল্প হত হইয়াছিল।

পরদিন (২৪শে জুন) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর ক্লাইবের সঙ্গে দাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার নবাব বলিয়া সংবর্ধনা করিলেন। মীরজাফর ম্শিদাবাদ পৌছিয়া শুনিলেন দিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। অমনি চতুর্দিকে তাঁহার সন্ধানের ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন ম্র্শিদাবাদে মীরজাফরের অভিষেক হইল। ২৯শে জুন ক্লাইভ ২০০ ইউরোপীয়ান ও ৫০০ দেশীয় সৈক্ত লইয়া বিজয়গর্বে ম্র্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। ক্লাইভ লিথিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বহু লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে শুরু লাঠি ও ঢিল দিয়াই ইউরোপীয় সৈক্তদের মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু বান্ধালীরা তাহা করে নাই। কারণ তাহারা এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিস্ত ছিল যে—

এক রাজা যাবে পুনঃ অন্ত রাজা হবে। বাংলার সিংহাসন শুক্ত নাহি রবে।

৩০শে জুন সিরাজউন্দোলা রাজমহলের নিকট ধরা পড়িলেন। ২রা জুলাই রাত্রে গোপনে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায় স্থিব করিতে না পারিয়া মীরজাফর তাঁহাকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখিলেন। মীরন সেই রাত্রেই তাঁহাকে হত্যা করাইল। তাঁহার মৃতদেহ যখন হন্তিপৃষ্ঠে করিয়া পরদিন নগরের রাজপথে ঘোরান হইল তথনও বালালী দর্শকরা কোনক্রপ উচ্ছাস প্রকাশ করে নাই।

## ৭ে৷ মীরজাকর

২০শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুর্শিদাবাদে পৌছিলেন। সেইদিনই সন্ধার সময়
দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাকরকে মসনদে বসিতে অহুরোধ করিলেন।
মীরজাকর ইতন্তত করায় ক্লাইব নিজে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মসনদে
বসাইলেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িগ্রার স্থবাদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন।
দিল্লীর বাদশাহও ইহা অহুমোদন করিলেন।

মীরজাফর ইংরেজনিগকে যে টাকা নিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল রাজকোষে তত টাকা নাই। জগৎশেঠের মধাস্থতায় স্থির হইল যে আপাতত দাবীর অর্থেক টাকা দেওয়া হইবে। বাকী অর্থেক তিন বছরে সমান কিন্তিতে শোধ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ তুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীকে আটার লক্ষ সন্তর হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে যে জমিদারী দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। (তরা জ্লাই, ১৭৫৭) সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাষাত্রা করিয়া প্রথম কিন্তির টাকা তুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমূধে রওনা হইল। ঐ দিনই দিরাজউন্দৌলার শবদেহ হন্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া আর একদল লোক শোভাষাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল।

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাব বলিরা মানিরা লইল। মেদিনীপুরের রাজা রামিসিংহ সিরাজের অন্থগত ছিলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরের আধিণত্য স্থীকার করেন নাই; কিন্তু শীঘ্রই আনুগত্য স্থীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পূর্ণিয়ায় হাজীর আলী থাঁ নিজেকে স্থাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু নবাবের সৈন্ত তাঁহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী স্থীকার না করায় তাঁহার বিক্লমে নবাব স্বয়ম্পিত্যে অপ্রসর, হইলেন। কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপায় হওয়ায় নবাব তাঁহার কোন আনিষ্ট করিতে পারিলেন না। রামনারায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল রাধিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন যে উল্লিখিত তিনটি বিজ্ঞোহেরই মূলে ছিলেন রায়ত্র্লভা করিয়াছিলেন তথাপি নবাব হইয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে তবিয়তে অক্যান্ত হিন্দু ও ইংরেজের সাহাব্যে রায়ত্র্লভ ভাঁহার বিক্লমে বড়বর করিতে

পারে। স্বতরাং তিনি রায়ত্র্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। রায়ত্র্লভকেও ক্লাইব রক্ষা করিলেন। চতুর ক্লাইব জানিতেন যে মীরজাফর ইংরেজের
সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব থর্ব করিতে চেষ্টা করিবেন।
স্বতরাং তিনিও রায়ত্র্লভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া স্বপক্ষীয় একটি দল
পড়িতে চেষ্টা করিলেন। ক্লাইব ম্শিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেই মীরজাফরের পুত্রমীরন রায়ত্র্লভকে দেওয়ানের পদ হইতে বর্ষান্ত করিয়া রাজবল্লভকে তাহার স্থানে
নিযুক্ত করিলেন। রায়ত্র্লভ কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সমৃদর বিজ্ঞাহ থামিতে না থামিতেই মীরজাফরের দৈক্রদল বিজ্ঞোহ করিল। তাহাদের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল স্ক্তরাং তাহারা পুন: পুন: ইহা পরিশোধ করিবার জন্ম নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক দৈল্য বরথান্ত করিলেন। ইহার ফলে দৈল্যেরা তাঁহার প্রাদাদ অবরোধ করিল। নবাবের ত্ব্যবহারে বিহারের তুইজন জমিদার স্থানর দিংহ ও বলবস্ত দিংহ বিজ্ঞাহ করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিল্লীর সাফ্রাক্ত্য নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছিল। দিল্লীর নামসর্বস্থ বাদশাহ বিতীয় আলমসীর মাত্র দিল্লী ও তাহার চতুর্দিকের সামান্ত ভ্বতে রাজত্ব করিতেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁহার উজীরের হন্তে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টান্দের জাহ্যারী মাসে আফগান স্থলতান আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর গাজীউদ্দীন ইমাদ্-উল-মূল্ক্ আত্মদমর্পণ করিলেন। (জাহ্যারী, ১৭৫৭) আবদালী রুহেলা নায়ক নাজীবউদৌলাকে দিল্লীতে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আবদালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধি করিয়াছিলেন।

আবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল ( আগষ্ট, ১৭৫৭ )
এবং নাজীবউদ্দৌলাকে সরাইয়া আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিযুক্ত করিল।
গাজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাঁহার পুত্র ( বাদশাহজাদা ) উভয়ের সংক্ষে খুব ছুর্ব্যবহার
করিতেন। তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ম বাদশাহজাদা দিল্লী হইতে
পলায়ন করিয়া নাজীবউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮)
বাদশাহ দিতীয় আলমনীর তাঁহার পুত্রকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার স্থবাদার
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আভ্যম্ভরিক অসম্ভোধ ও

বিদ্রোহের স্ববোগে অকর্মণ্য মীর জাফরকে পদচ্যত করিয়া বাংলার মসনদে বাদশাহজাদাকে বসাইবার জন্ম এলাহাবাদের স্থবাদার মৃহস্মন কুলী থান ও অবোধ্যার নবাব ভঙ্গাউন্দোলা বাদশাহজাদাকে সন্মৃথে রাথিয়া বিহার আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিদ্রোহী জমিদার তৃইজনও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কারণ তাঁহার দৈলেরা পূর্ব হইতেই বিদ্রোহী ছিল। শাহজাদার সংবাদ শুনিয়া জমিদারদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করিল। নবাব অনত্যোপায় হইয়া সোনা-রূপার তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সৈত্যগণের বাকী বেতন কতকটা শোধ করিলেন এবং ইংরেজ সৈত্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাও ক্রাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উজীরের চাপে পড়িয়া শাহজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িয়ার অত্য স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী করেন। শাহজাদা পাটনা হুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন (মার্চ, ১৭৫২)। কিন্তু ক্রাইবের হত্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তথন শাহজাদা ইংরেজের নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাহিলেন। ক্রাইব তাঁহাকে দশহাজার টাকা দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহজাদার পরাজ্যে খুসী হইয়া বাংলায় মীরজাফরের কর্তৃত্ব অন্থমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অন্থরোধে ক্লাইবকে একটি সম্মানস্ক্রক পদবী দিলেন। মীরজাফরেও ক্লাইবকে এই পদের উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করিলেন।

এই যুদ্ধে মীরজাফরের পুত্র মীরন নবাব-দেনার নায়ক ছিলেন। মীরন কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতি ত্র্ব্যবহার করায় তাঁহারা মীরনের প্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে একয়োগে বিদ্রোহ করিয়া শাহজাদাকে আবার বিহার আক্রমণের জন্ম আমন্ত্রণ করিবেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্রের অক্টোবর মাদের শেবজাগে শাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিকেন। শোন নদীর নিকট পৌছিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পিতা উজীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি ঘিতীয় শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অবোধ্যার নবাব ভ্রমান্তর্কার্যকে উজীর নিযুক্ত করিলেন। তিনি অভিযেকের আন্মান-উৎসক্ষে

বছ সময় কাটাইলেন। এই অবসরে পাটনায় রামনারায়ণ তুর্গ রক্ষার বন্দোবন্ত শেষ করিলেন এবং ক্যাইলোডের অধীনে একদল ইংরেজ দৈল পাটনায় পৌ ছিল। ইংরেজ-দৈন্ত পৌছিবার পূর্বেই রামনারায়ণ বাদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া পরান্ত হইলেন ( ১ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬• )। কিছু শাহ আলম পার্টনার নিকট পৌছিলেও তুর্গ আক্রমণ করিতে ভরদা পাইলেন না এবং ২২শে ক্ষেক্যারী ক্যাইলোডের হন্তে পরান্ত হইয়া তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। प्राचः পর শাহ আলম মূর্ণিদাবাদ আক্রমণের জন্ম কামগার খানের অধীনস্থ একদল অশারোহী সৈতা লইয়া পাহাড় ও জললের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুপুর পৌছিলেন। এইখানে একদল মারাঠা দৈল তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। এই সময় মীরজাফরের নবাবীর শেষ অবস্থা এবং বাংলা দেশেরও চরম চুরবস্থা। সম্ভবত এই সকল সংবাদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিছ তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার কতক দৈল দামোদর নদ পার হওয়ার পরই ইংরেজ দৈন্তের দহিত তাহাদের একটি থণ্ডযুদ্ধ হইল ( ৭ই এপ্রিল, ১৭৬০)। শাহ আলম তথন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া অরক্ষিত পার্টনা তুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈক্ত পাটনায় পৌছিলে ( ১৮ এপ্রিল, ১৭৬০) বাদশাহ পাটনা ত্যাগ করিয়া রানীসরাই নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে ফরাসী অধ্যক্ষ জাঁা ল সাহেব তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। কিছ হাজীপুরে ইংরেজ সৈত্ত খাদিম হোসেনকে পরাজিত করিলে (১৯ জুন) বাদশাহ ভগ্নমনোর্থ হইয়া বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া যমুনা তীরে পৌছিলেন ( অগস্ট, ১৭৬০ )।

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের স্থােগ লইয়। মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট বৃহৎ একদল সৈল্পসহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের আরভ্জে তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন। বীরভূমের জমিদারও তাঁহার সব্দে যােগ দিলেন। মীরজাফর তথন ইংরেজ সৈল্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ সৈল্য অগ্রসর হইবা মাত্র শিবভট্ট বিনা যুদ্ধে বাংলা দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সমরে পূর্ণিয়ার নারেব নাজিম থাদিম হোসেন থানও বিদ্রোহী হইয়া শাহ আলমের সন্দে যোগ দিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোভ কুই সেনাদল লইয়া তাঁহাকে বাধা দানের জন্ত অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন বাছিম হোসেন থান পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং নবাবের সৈক্ত তাঁহার

শশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু তরা জুলাই অকন্মাৎ শিবিরে বজ্ঞাঘাতে মীরনের মৃত্যু হওয়ায় নবাবদৈক্য ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে ১৭% এটিান্দে শাহ আলম ও শিবভট্টের আক্রমণ এবং থাদিম হোসেনের বিদ্রোহ বাংলা দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ দৈন্দ্রের সহায়তায় মীরজাফর এই তিনটি বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইলেন।

কিছ অচিরেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও ফরাসীদের স্থার ওলন্দাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করিত এবং ছগলীর নিকটবর্তী চূঁচুড়ায় তাহাদের বাণিজ্য-কুঠিছিল। মীর জাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজদের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাওয়ায় ওলন্দাজেরা অত্যন্ত অসন্থট্ট হইল এবং মীরজাফরকে নবাবের উপযুক্ত মর্যাদা দেখাইল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিলেন। কিছ ভাহারা ক্রটি স্বীকার না করিয়া লম্বা এক দাবী-দাওয়ার ফর্দ পেশ করিল। ক্লাইবের পরামর্শমত নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার পরওয়ানা বাহির করিবামাত্র ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রাশ্য সম্মান দিল।

কিন্তু ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোলমাল মিটিল না। একে তো
ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা পাইত, তারপর মীরজাফরের
নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহার
বলে ওলন্দাজদের যত জাহারু গলা দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহা খানাতল্লাদী
করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্তা কোন জাতির লোককে জাহান্দের চালক
( pilot ) নিযুক্ত করিতে দিত না। ইহার ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য অনেক
কমিয়া যাইতে লাগিল। উপায়স্তর না দেখিয়া ওলন্দাজরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ
করা দ্বির করিল এবং এই উদ্দেশ্তে তাহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র হইতে বছ
সৈক্ত আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫২ খ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাসে ইউরোপীয় ও
মলয় সৈত্য বোঝাই ছয় সাতথানি জাহান্ত গলায় পৌছিল। মীরজাফর তখন
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবার
প্রভাব করিলেন। ইংরেজরা ইহাতে সন্মত হইল না, কারণ ইউরোপে ইংরেজ ও
ওলন্দাজদের মধ্যে পূর্ব শান্তি বিরাজ করিতেছিল। তাহারা নবাবকে অন্থরোধ
করিল যেন তিনি ওলন্দাজদিগকে ইংরেজদের বিরুক্তা হইতে নিবৃত্ত করেন।
ভদ্মশারে নবাব কলিকাতা হইতে মুর্লিলাবাদে বাইবার পথে হুগলী ও চুঁচুড়ার

মাঝামাঝি এক জারগায় দরবারের আয়োজন করিয়া ওলন্দাজদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষেরা নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে ইংরেজরাই তাঁহার তুর্বলতা ও দেশের তুর্দশার কারণ এবং তাঁহার অফুগ্রহ শাইলে তাহাকে তাহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। নবাবকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা ভরসা পাইল এবং প্রার্থনা করিল যে নবাব তাহাদিগের সেনাদলকে আসিতে দিবেন এবং ইংরেজরা যাহাতে কোন বাধা না দেয় তাহার ব্যবস্থ। করিবেন। নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহারা বনিল যে সৈশ্রবাঝাই জাহাজগুলি শীঘ্রই ফেরং পাঠানো হইবে। ইহাতে খুনী হইয়া নবাব তাহাদিগকে সংবর্থনা করিলেন এবং তাহাদের বাণিজ্যের স্থবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কিন্তু নবাব চলিয়া যাইবার পরই ওলন্দাব্ধরা এমন ভাব দেখাইল যে নবাব তাহাদিগকে সৈন্তবোঝাই জাহাজ আনিতে অন্তমতি দিয়াছেন। তাহারা জাহাজগুলি আনিবার ও নৃতন সৈত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল যে নবাব তলে ওলন্দাজদের সহায়তা করিতেছিলেন। অনেক ইংরেজের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে নবাবই গোপনে ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া দৈল্ল আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্লাইবও নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন যে ওলন্দাজদের সহিত মিত্রতা করিলে ভবিয়তে তিনি মীরজাফরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে ইংরেজের সহিত বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। ক্লাইব তাঁহাকে সদৈল্লে ইংরেজদিগের সঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রক করিলেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা হইতে ম্শিদাবাদে যাতায়াতের ফলে তিনি বড় ক্লান্ত, স্থতরাং নিজে না যাইয়া পুত্রকে পাঠাইবেন।

ইতিমধ্যে ওলন্দাব্দের। ইংরেজনের সাতথানি জাহাজ আটক করিল এবং ফলতার নামিরা ইংরেজের নিশান ছিঁ ডিয়া ফেলিয়া ঘর বাড়ী জালাইয়া দিল। ক্লাইব ভাবিলেন যে নবাবের সহায়তা না থাকিলে ওলন্দাব্দেরা এভদূর সাহস্করিজ না। স্মতরাং তিনি নবাবকে লিখিলেন যে তাঁহার পুত্র বা সৈত্র পাঠাইবার প্রেয়াজন নাই। কিন্তু তিনি যদি সত্য সত্যই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলন্দাব্দিলের যে ভাবে যতদূর সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ দিলেন যেন ওলন্দাব্দের পাটনার সুঠি অবরোধ করা হয় এবং ভাহাদের নানা-

ভাবে উৎপীড়ন করা হয়। তাঁহার পরামর্শনাতাদের অনেকেই তাঁহাকে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরজাফর তাহাদের কথায় কর্ণপাত
করিলেন না এবং হুগলীতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্ত ফৌজনারের
নিকট পরওয়ানা পাঠাইলেন। ইংরেজরা ওলন্দাজদের বরাহনগরের কুঠি দখল
করিলেন। তাহারা নবাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

(২১শে নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইল এবং ৭০০ ইউরোপীয় এবং প্রায় ৮০০ মলয় সৈত্য জাহাজ হইতে নামাইল। ক্লাইভ এই সংবাদ পাইয়া ফোর্ডের অধীনে একদল সৈত্য পাঠাইলেন। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে তুই দলে যুদ্ধ হইল এবং অল্পন্ধণের মধ্যেই ওলন্দাজেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া বস্তুতা স্বীকার করিল (২৫শে নভেম্বর)।

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরজাফর ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে বড়বস্ত্র করিয়াছিলেন। ইহার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল ছইটি। প্রথমত, মীরজাফরের সহায়তার ভরসা না থাকিলে তাহারা কথনও ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা পাইত না—এবং ওলন্দাজ কোম্পানী তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পষ্টই এইরূপ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য যে ওলন্দাজদের সাহায্যে বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব বর্ব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারায়ণ প্রভৃতিও ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

মীরজাফরের স্থপক্ষেও তুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলেও ইংরেজরা মীরজাফরের বিক্লমে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীরজাফরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্তরূপ হইত। দ্বিতীয়ত ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্লের ২২শে অক্টোবর—অর্থাৎ দৈল্পবোঝাই ওলন্দাক জাহাকগুলি বাংলাদেশে পৌছিবার পর—কলিকাতার কাউনদিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছেন যে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না এবং তিনি ইহাতে ওলন্দাক্ষদের প্রতি বিষম ক্রুছ হইয়াছেন।

কোন কোন ইংরেজ লিথিয়াছেন বে মীরজাফর মহারাজা রাজলভের সাহাব্যে ওলজাজনিগের সহিত গোপনে বড়বত্ত করিয়াছিলেন। জনেক ইংরেজের এক্স, শার্থাও ছিলু বে মহারাজা নক্ষ্মারের চক্রাভেই বর্ণমান, বীরজ্য ভ

অন্তান্ত স্থানের জমিদারগণ ও থাদিম হোদেন থান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং শাহজালা ও মারাঠা শিবভট্ট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে অনেকের বিশাদ, এই দকলের মূল উদ্দেশ্ত ছিল ইংরেজদের অধীনতা পাশ হইতে বাংলাদেশ মূক্ত করা এবং এইজন্ত নন্দকুমার স্বদেশভক্তরপে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বতরাং নন্দকুমারের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানিতে পারা যায় তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

নন্দকুমার যে সিরাজউদ্দৌল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদিগকে চন্দননগর অধিকার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়ছে। স্মতরাং সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর নন্দকুমার ইংরেজ ও মীরজাফর উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়া নিজের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর যথন সিংহাসনচ্যুত হইলেন তথন নন্দকুমার তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বিশাসভাজন হইলেন। ইংরেজ লেখকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমার নানা উপায়ে ইংরেজ কোম্পানীর অনিষ্টুসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্পর ভ্যান্সিটার্ট নন্দকুমারের বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদা এবং পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহার চক্রান্তের বিষয় কাউনসিলের নিকট উপন্ধিত করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী করিয়া রাথিলেন। কিন্ত যে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪০ দিন পরে মৃক্ত হুটলেন।

ইংরেজর। যথন মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মীরজাফরকে আবার নবাব করিবার প্রস্তাব করিলেন, তথন মীরজাফর যে কয়েকটি শর্জে এই পদ গ্রহণে রাজী হইলেন তাহার একটি শর্জ এই যে নক্ষকুমার তাঁহার দিওয়ান হইবেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সম্কটকালে ইংরেজেরা ইহাতে রাজী হইলেন।

ইংরেজ লেথকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নন্দকুমার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বড়বন্ত করিয়াছিলেন। মীর কাশিমের সহিত তিনি এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে তিনি ইংরেজ দৈন্তের সমস্ত সংবাদ মীর কাশিমকে জানাইবেন— মীর কাশিম পুনরায় নবাব হইলে নন্দকুমারকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতজ্যতীত তিনি কাশীর রাজা বলবস্ত সিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ভজাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিবাব জন্ম প্রারোচিত করিয়াছিলেন। এই তৃইটি অভিবোগ সহদ্ধে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট বহু অনুসন্ধানের ফলে বে সমুদ্ধ প্রমাধ

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ভূতীয় অভিবোগ এই বে তিনি ভুলাউদ্বোলাকে লিখিয়া-ছিলেন যে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাকে এক কোটি টাকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। ভুলাউদ্বোলা রাজী না হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ টাকা সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন এবং ভুলাউদ্বোলা রাজী হইয়াছিলেন। এই অভিযোগ সহদ্ধে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে মীরজাফর যে ভুলাউদ্বোলাকে মীর কাশিমের পক্ষ ত্যাগ করাইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দেওয়াইবার জন্ম বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা সফলও হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্করাং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ মীরজাফরের আচরণ দারা সমর্থিত হয় না। আর মীরজাফরের অজ্ঞাতসারে এবং বিনা সমর্থনে যে নন্দকুমার এক কোটি টাকা ও বিহার প্রদেশ ভুলাউদ্বোলাকে দিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহা বিশ্বাস্থোগ্য নহে। পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরে মীরজাফরও যে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্ম যড়যক্ষ করিবেন, থ্ব বিশ্বস্ত প্রমাণ না থাকিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

কলিকাতার ইংরেজ কাউনিদিল কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মানে নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় গাঠাইলেন। তাঁহাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল এবং শাসন সংক্রোপ্ত ব্যাপারে তাঁহার কোন হাত রহিল না। কিছুদিন পরে তিনি আবার ইংরেজদের অমুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নন্দকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্ত বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—এই অভিষোগের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান যুগে কেহ কেহ তাঁহাকে দেশপ্রেমিক বলিয়া অভিহিত করেন এবং দশ বৎসর পরে ইংরেজ আদালতে তাঁহার প্রাণদগুং ইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়া সন্মান দিয়া থাকেন।বলা বাহল্য তাঁহার প্রাণদগু হইয়াছিল জাল করিবার অভিযোগে—ইংরেজকে তাড়াইবার প্রসঙ্গমান্তর সেই বিচারের সময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তাঁহার প্রাণদগু তায় ইয়াছিল কি অভ্যায় হইয়াছিল এ সম্বন্ধ তাঁহার মৃত্যুর পর দেড়ণত বৎসর পর্যস্থ বছ বিতর্ক হইয়াছে। এবং এখনও সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু এই স্থনীর্যকাল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই যে তিনি দেশের জন্ত প্রাণ্

দিয়াছিলেন। কারণ ইংরেজ তাড়াইবার অভিযোগ কতদ্র সত্য তাহা বলা কঠিন এবং সত্য হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কী ছিল আজ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি স্বীয় প্রভূ সিরাজউদ্দোলার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে করিয়াছিলেন, তারপর মীরজাফরের স্বপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরের বিপক্ষে মীর কাশিমের সহিত বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অতএব স্থভাবতই তিনি যে স্বার্থ সাধনের জন্ম চক্রাস্ত্র করিয়াছিলেন এরপ অহ্যান করা অসক্ত নহে। স্থতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁহাব চক্রাস্ত্র নিছক স্বান্ধ্রেম অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র তাহা কেহই বলিতে পারে না এবং তিনি সত্যই ইংরেজকে তাড়াইতে যথাদাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই। কিন্তু তাঁহার দেশদ্রোহিতার ফলেই যে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ
ইংরেজের অধীন হইল এই অভিযোগ পুরাপুরি সত্য নহে। রাজ্য লাভের জক্ত
প্রভুর বিরুদ্ধে বড়যন্ত—ইহা তথন অনেকেই করিত। তাঁহার পূর্বে আলীবর্দী
এবং তাঁহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা করিয়াছিলেন। মীরজাফর যথন
ইংরেজের সাহায্য লাভের জন্ত বড়যন্ত করেন তথন তাঁহার পক্ষে ইহা কল্পনা করাও
অসন্তব ছিল যে ইহার ফলে ইংরেজরা বাংলা দেশের সর্বময় কর্তা হইবে।

## ৮। মীর কাশিয

মীরজাফরের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতায় ইংরেজ কোম্পানী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসম্ভট ছিলেন। তাঁহার পুত্র মীরন ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং ইংরেজরা ইহা জানিত। কিন্তু মীরন কার্যক্ষম এবং পিতার প্রধান পরামর্শনাতা ছিলেন। নবাবের উপর তাহার প্রভাবও থ্ব বেশী ছিল। অকুমাৎ বজ্লাঘাতে মীরনের মৃত্যু হইল (তরা জুলাই, ১৭৬০)। ইংরেজরা এই ঘটনার স্বযোগ লইয়া নবাবের উপর তাহাদের আধিপত্য আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করিল।

ষণিও মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বছ অর্থ নিয়াছিলেন—তথাপি তাহাদের দাবী মিটিল না। ওদিকে রাজকোষ শৃশ্ব। স্থভরাং সীর জাফরের আর টাকা দিবার সাধ্য ছিল না। নৃতন ইংরেজ গভর্ণর ভ্যানদিটাট প্রস্তাব করিলেন যে চট্টগ্রাম জিলা কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হউক। কিন্তু মীর-জাফর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নবাবের জামাতা মীর কাশিমের হাতে অনেক টাকা ছিল, এবং বখন মীরজাফরের সৈল্পেরা বিদ্রোহ করে তখন তিনিই টাকা দিয়া তাহা মিটাইয়া দেন। भীরনের মৃত্যুর পর নবাবের উত্তরাধিকারী কে হইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে তুইজন প্রতিষদ্ধী দাঁড়াইল। প্রথম মীরনের পুত্র। মীরনের দিওয়ান রাজবল্লভ খুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের বন্ধ ছিলেন। তিনি মীরনের পুত্রের পক্ষে থাকায় একদল ইংরেজ তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। আর এক দল মীর কাশিমের দাবী সমর্থন করিলেন। বাজ্ঞবন্ধত জ মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজের অন্থগত; স্বতরাং মীরজাফরের হাত হইতে প্রকৃত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ইহাদের যে কোন একজনের হাতে দেওয়া ইংরেজের প্রধান চেষ্টার বিষয় হইল। মীরজাফর প্রথমে মীরনের পুত্র এবং মীর কাশিম উভয়ের স্থপক্ষেই মত দিলেন কিন্তু একজনকে মনোনীত করিতে ইতন্তত করিলেন—পরে যথন বুঝিলেন যে মীর কাশিম ও রাজ্বল্লভ তুইজনেই ইংরেজের অমুগৃহীত—তথন এই তুইজনকেই বাদ দিয়া মীর্জা দাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তির হাতেই আপাতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনস্থ কবিলেন।

১৭৬০ এটিান্দের জুলাই মাসে ভ্যান্সিটার্ট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতা প্রেসিডেন্সীর গভর্গর হইয়া আসিলেন। তিনি মীর কাশিমের পক্ষ লইলেন এবং কলিকান্ডার কাউনসিল তাঁহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার ভার গভর্ণরের উপর্"দিলেন। মীর কাশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শনাতাদিগকে সরাইয়া যদি তাঁহার উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয় ভাহা হইলে ভিনি কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু বলপ্রয়োগ ভিন্ন নবাব কিছুভেই এই বন্দোবস্তে রাজী হইবেন না। অভংপর ভ্যান্সিটার্ট ও মীর কাশিমের মধ্যে অনেক গোপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই শর্তে এক সন্ধি হইল যে, মীরজাফর নামে নবাব থাকিবেন—কিন্তু মীর কাশিম নায়ের স্থবাদার হইবেন এবং শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহার প্রাপুরি কর্তৃত্ব থাকিবে। ইংরেজরা প্রয়োজন হইলে মীর কাশিমকে সৈন্ত দিয়া সাহাষ্য করিবেন—এবং ইহার বায় নির্বাহার্থে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই ভিন জিলা

ইংরেজদিগকে 'ইজারা বন্দোবন্ত' করিয়া দিবেন। ইংরেজের প্রাণ্য টাকা কিন্তিবন্দী করিয়া শোধ দেওয়া হইবে।

কলিকাতার কাউনসিল মীরজাফরকে এই দদ্ধির শর্জ স্বীকার করাইবার জক্ত গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও দৈল্লাধ্যক ক্যাইলোডকে একদল দৈল্লসহ ম্শিদাবাদে পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ করেন, এইজন্ত প্রকাশ্তে ঘোষণা করা হইল যে ঐ দৈল্লদ পাটনায় যাইতেছে, কারণ বাদশাহ শাহ আলম পুনরায় বিহার আক্রমণ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে।

ইতিমধ্যে মীরজাফরের ত্রবস্থা চরমে পৌছিয়াছিল (১৪ই জুলাই, ১৭৬০)।
তাঁহার সৈক্রদল আবার বিদ্রোহী হয়, কোষাধ্যক্ষ ও অক্যাক্ত কর্মচারীদিগকে পানী
হইতে জোর করিয়া নামাইয়া নানারূপ লাস্থনা করে, নবাবের প্রাদাদ
ঘেরাও করে, নবাবকে গালাগালি করে এবং তাহাদের প্রাপ্য টাকা না দিলে
নবাবকে মারিয়া ফেলিবে এইরূপ ভয় দেখায়। এই সন্ধটের সময়েই মীর কাশিম
তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়া এবং বাকী টাকার জামীন হইয়া অনেক ক্ষেপ্ত গোলমাল
থামাইয়া দেন। পাটনাতেও সৈক্রেরা বিদ্রোহী হইয়া রাজবল্পভকে নানারূপ লাস্থন।
করে, তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করে এবং তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে।
রাজকোষ শৃত্য থাকায় বাংলার নবাব সৈত্যদলকে বেতন দিতে পারেন নাই,
ফ্তরাং বাংলা রাজ্য রক্ষা করিবার জন্ম কোন সৈত্যই ছিল না এবং তুর্বল ও সহায়হীন নবাব প্রলিকার মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল
না। এদিকে তাঁহারই প্রদন্ত অর্থে পরিপুষ্ট ইংরেজ কোম্পানীর নিয়মিত বেতনভূক
সৈন্ত সংখ্যা ছিল ১০০০ ইউরোপীয় এবং ৫০০০ ভারতীয়। স্তরাং ইংরেজ
কোম্পানীকে বাধা দিবার কোন সাধ্যই তাঁহার ছিল না।

তথাপি ১৪ই অক্টোবর যথন ভ্যান্সিটাট মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অহ্যায়ী বন্দোবন্ত করিবার প্রন্তাব করিলেন, মীরজাফর কিছুতেই সমত হইলেন না। পাঁচদিন ধরিয়া কথাবার্তা চলিল—
ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করিয়া নানা-রূপ ভয় দেখাইলেন—কিন্ত কোন ফল হইল না। অবশেষে ২০শে অক্টোবর প্রাভংকালে ক্যাইলোড ও মীর কাশিম একদল সৈল্ল লইয়া মুর্শিদাবাদে নবাবের প্রাগাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গভর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইলেন। ইহার সায় মর্ম এই : "আপনার বর্তমান পরামর্শনাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অচিরেই আপনার

নিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ হইবে। তুই তিনটি লোকের জন্ত আমাদের উভয়ের এইরূপ সর্বনাশ হুইবে, ইহা বাছনীয় নহে। স্থতরাং আমি কর্নেল ক্যাইলোভকে পাঠাইতেছি —তিনি আপনার কুপরামর্শনাতাদিগকে তাড়াইরা রাজ্য শাসনের স্থবন্দোবন্ত করিবেন।"

নবাব এই চিঠি পাইয়া বিষম ক্রেছ ও উত্তেজিত হইলেন এবং ইংরেজকে বাধা দিবার সঙ্গল করিলেন। কিন্তু ঘণ্টা তুই পরেই নবাবের মাথা ঠাণ্ডা হইল এবং তিনি মীর কালিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তারপর তিনি ক্যাইলোডকে বলিলেন ধে তাঁহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার (ক্যাইলোডের) হাতেই রহিল। ভ্যান্দিটার্ট বলিলেন ধে শুধু তাঁহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার রাজ্যও নিরাপদে রাখিতে পারেন, কারণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যত করিবার কোনরূপ অভিসন্ধি তাঁহাদের নাই। মীরজাকর বলিলেন শ্বামার রাজ্যের স্থ মিটিয়াছে। আর এখানে থাকিলে মীর কালিমের হাতে আমার জীবন বিপদ্ধ হইবে, স্তরাং কলিকাতায় বাদের ব্যবস্থা করিলে আমি স্থপে শান্তিতে থাকিতে পারিব।" ২২শে অক্টোবর মীরজাকর একদল ইংরেজ সৈত্য পরিবৃত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মীর কালিম বাংলার নবাব হইলেন।

মীর কাশিম নবাব হইয়া দেখিলেন যে রাজকোষে মণি-মরকতাদি ও নগদ মাত্র ৪০ কি ৫০ হাজার টাকা আছে। তিনি দব মণিরত্ব বিক্রয় করিলেন। ইহা ছাড়া প্রায় তিন লাখ টাকার লোনা ও রূপার তৈজদপত্র ছিল, এগুলি গান হিয়া টাকা ও মোহর তৈরী হইল। কিন্ত ইংরেজকে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা দিবার শর্ত ছিল—হতরাং তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ভহবিল হইতেও অনেক টাকা দিলেন। নবাবী পাইবার তুই দপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ দৈভের ব্যয় নির্বাহের জন্ম নগদ দশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং মালিক এক লক্ষ টাকা কিন্তিতে আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাটনার দৈল্পের জন্ম আরও পাচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাটনার দৈল্পের জন্ম আরও পাচ লক্ষ টাকা দিতে হইল। সন্ধির শর্তমন্ত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলার রাজ্য কোশানীর হন্তগত হইল। ইহা ছাড়া কোশানীর বড় বড় কর্মচারীকে টাকা দিতে হইল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট পাইলেন পাচ লক্ষ, ক্যাইলোভ তুই লক্ষ, এবং আরও পাচজন পদাস্থবায়ী মোটা টাকা পাইলেন। এই সাত জন্ম কর্মচারী পাইলেন ১৭,৪৮,০০০ এবং দৈশ্বদের জন্ম নগদ ১৫ লক্ষ লইয়া মোটা তহ্যক।

মীর কাশিমের সোভাগ্যক্রমে কলিকাতা কাউনসিলের 'বিশিষ্ট সমিডি'র লদস্তেরাই তথন কেবল তাঁহার সহিত গোপন বন্দোবন্তের কথা জানিতেন। স্তেরাং কাউনসিলের অপরাপর সদস্তেরা টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন না। অতএব তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্তায় মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া মীর কাশিমকে নবাব করা অত্যন্ত গহিত ও নিন্দানীয় কাজ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

মদনদে বদিবার জন্ম মীর কাশিমকে বছ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। হতরাং নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মীরজাফরের কয়েকজন অহচের তাঁহার অন্থগ্রহে নিতান্ত নিমশ্রেণীর ভূত্য হইতে রাজস্বদ্যক্রান্ত উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়া হছ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। মীর কাশিম ইহাদিগকে এবং ইহাদের অধীনন্ত কর্মচারীদিগকে পদচ্যত ও কারাক্ষম করিয়া তাহাদের ষথাসর্বস্ব রাজস্বনরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি প্রায়্ম সকল কর্মচারীরই হিদাব-নিকাশ তলব করিলেন এবং ইহার ফলে বছ লোকের সর্বনাশ হইল। বছ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক এমন কি আলীবর্দীর পরিবারবর্গও নানা কল্পিত মিধ্যা অপরাধের ফলে সর্বস্ব নবাবকে দিতে বাধ্য হইয়া পথের ফকীর হইলেন। এইরপ নানাবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ও বায় সংক্ষেপ করিয়া মীর কাশিম রাজকোষ পরিপৃষ্ট করিলেন এবং ইংরেজের ঝণ অনেকটা পরিশোধ করিলেন।

মীরজাফরের ত্র্বল শাসন বাদশাহজাদার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের স্থানের লইয়া অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন—মীর কাশিম ইংরেজ সৈন্তের নাহার্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। বীরভ্মের জমিদার আদাদ জামান থাঁ প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার লইয়া এক ত্র্গম প্রদেশে আপ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাং আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বশুতা স্বীকার করিলেন। বর্ধমানও সহক্রেই মীর কাশিমের পদানত হইল। মুঙ্গেরের নিকটবর্তী করকপুরের রাজা বিদ্রোহী হইয়া মুজ্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজ ও নবাবের সৈল্ডেরা তাঁহাকে পরাজিত করিল। বীরভ্য ও বর্ধমানের এই মুদ্ধে মীর কাশিম স্বয়ং সেনানায়ক ছিলেন। স্বতরাং নবাবী সৈন্ত যে ইংরেজ সৈল্ডের তুলনায় কত অপদার্থ ও অকর্মণ্য তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই উপলব্ধির ফলে, এবং সম্ভবতঃ ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষের অবশ্বেছাবিতা ব্ঝিতে পারিয়া তিনি অবিলম্বে ভাঁহার সেনাদল ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এক্রপ

আমৃল পরিবর্তন খ্বই কষ্টকর ও সময়সাধ্য —হতরাং তাঁহার তিন বংসর রাজ্যকালের মধ্যে তিনি বে কতকটা কতকার্য হইরাছিলেন, ইহাই তাঁহার ক্তিন্তের
পরিচয়। সম্ভবতঃ তাঁহার এই নৃতন সামরিক নীতি যথাসম্ভব ইংরেজদিগের নিকট
হইতে গোপন রাখার জন্ম তিনি মূর্লিগাবাদ হইতে মূজেরে রাজধানী স্থানাম্বরিত
করিলেন। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে ব্রতী
হইলেন। মূজেরের পুবাতন হর্গ হসংস্কৃত হইল। ইউরোপীয় দক্ষ শিল্পিগণের
উপদেশে ও নির্দেশে কর্মকূশল দেশীয় শিল্পকারগণ উৎকৃত্ত কামান, বন্দুক, গুলিগোলা, বাঙ্কদ প্রভৃতি সামরিক উপকরণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। উপযুক্ত সৈনিক
ও কর্মচারীর অধীনে নবাবের সৈল্পনল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইল।
কলিকাতার বিখ্যাত আর্মানী বণিক খোজা পিদ্রুর ভ্রাতা গ্রেগরী মীর কাশিমের
প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইল। 'চন্দ্রশেখর' উপল্লাসে গ্রেগরী বা 'গরগিন ঝা'
'গুরগন ঝা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'গরগিন ঝাঁ' সেনাপতি হওয়ার
অনেক আর্মানী নবাবের সৈল্পনলে যোগদান করে এবং তিনি ভ্রাতা খোজা পিক্রের
সাহাযো গোপনে ইউরোপীয় অন্ত্রশন্ত কর করিবার ব্যবস্থা করেন।

নবাবের দৈক্তদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়—অখারোহী, পদাতিক ও গোলনাক। প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনানায়কগণ, দ্বিভীয় ও তৃতীয় বিভাগে আর্মানী, জার্মান, পতৃ'গীজ ও ফরাদী নায়কদের অধীনে পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে আর্মানী মার্কার ও ফরাদী দমক এই তৃইজন বিশেষ প্রাণিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মার্কার ইউরোপে যুদ্ধবিদ্ধা শিক্ষা এবং হল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সমকর প্রাকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (Walter Reinhard)। ইনি ফরাদী জাহাজের নাবিক হইয়া ভারতে আনেন এবং স্থ্যনের (Sumner) অথবা লোমার্স (Somers) নামে ফরাদী দৈক্তদলে ভর্তি হন। ইহা হইতেই সমক নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরাদী, অযোধ্যার সফলরজন ও দিরাজ্ব উদ্দোলার অধীনে দেনানায়ক ছিলেন। ইহারা এবং আরো করেকজন দক্ষ দেনানায়ক মীর কাশিমের অধীনে ছিলেন।

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে মীর কাশিম বেতিয়া রাজ্য কর করিয়া নেপাল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সন্মৃথ মুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও ওও আক্রমণে বতিব্যস্ত হইয়া তিনি ফিরিয়া সাসিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৬০ এটাবের আগট মানে শাহ আগমের বিতীয় বার বিহার আক্রমণের

কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐ বংসরই বর্বাকাল শেব হইলে শাহ আলম ফরাসীয় সৈক্ত ও তাঁহাদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সন্দে লইয়া ভূতীয় বার বিহার আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ দৈয়াধ্যক্ষ কারন্তাক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরান্ত করিয়া (১৫ই লাক্ন্যারী, ১৭৬১) ল ও ফরাসী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম্ফ্রারী, ১৭৬১) ল ও ফরাসী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম্ফ্রারী, ১৭৬১ করিলে করিলে কারন্তাক গয়ায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে সন্দে করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। এই সময়ে বাংলার নৃতন নবাব মীর কাশিম বর্ধমানে ও বীরভূমে বিক্রোহ দমনে ব্যক্ত ছিলেন। তিনি পাটনায় আদিয়া শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

এ বন্ধ উপলক্ষে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে যুদ্ধের থরচ বাবদ তিন লক্ষ होका (मन। कर्नन कृष्टे এই সময়ে ইংরেজ সৈক্তাধ্যক হইয়া পাটনায় আদেন। ভাঁচার প্রামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারো লক্ষ টাকা দেন। শাহ আলমের সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈক্ত সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাবের সৈক্তকেই ইহার বেগ লামলাইতে হইয়াছিল···এবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি শত। ্শ্রপ্পাচ এই যুদ্ধের ফলে বাদশাহ শাহ আলম প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই বাংলা মূলুকের মালিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তাঁহার সন্ধির কথাবার্তা হয় এবং তিনি দিল্লীর সিংহাসন দথল করিবার জন্ম ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজরা তাহাকে বাদশাহের ফ্রায্য প্রাণ্য সম্মান দিয়াছিল এবং সর্বপ্রকার স্থথ স্বাচ্ছল্যের বিধান করিয়াছিল। তাঁহার বায়ের জন্য মাসিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। অবশ্ব এ সকল টাকাই মীর কাশিমকে দিতে চট্যাচিল কিছু শাহ আলম মীর কাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাংলার স্থবাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাঁহার সাহায্যের জ্ব অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই স্থবাদারী লইতে চাহিল না এবং তাহাদের প্রস্তাব মতই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার স্থবাদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইংরেজ সেনানায়ক বিহারের সীমা পর্যস্ত শাহ আলমের সঙ্গে গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শাহ আলম বলিলেন যে ইংরেজরা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদ্রিপকে বাংলা-বিহার-উড়িয়ার দিওয়ানী এবং বাণিজ্যের স্থবিধা দান করিয়া করমান দিবেন। স্মতরাং মোটের উপর বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বাডিয়া গেল-এবং মীর কালিমের ক্ষমতা ও মর্বাদা অনেক কমিয়া প্রেল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণত শীম্রই পাওয়া গেল।

শীর কাশিষের বছ অর্থার হইয়াছিল। স্থতরাং তিনি পাটনা ত্যাপ করিবার পূর্বে বিহারের নারেব-স্থাদার রামনারায়ণের নিকট প্রাণ্য টাকা দাবী করিলেন। শীরজাফরের আমলেও ইংরেজের আপ্রিত ও অহুগৃহীত রামনারায়ণ নবাবকে বড় একটা গ্রাহ্ম করিতেন না এবং তিন বৎসর যাবং তিনি নবাব সরকারের প্রাণ্য দেন নাই। মীর কাশিম পুনঃ পুনঃ হিসাব-নিকাশের দাবী করিলেও তিনি নানা অস্থাতে তাহা স্থাপিত রাখিলেন। পাটনার ইংরেজ কর্মচারীরাও নবাবকে তৃক্ষ তাচ্ছিল্য করিতেন। নবাব রামনারায়ণ ও রাজবল্পতের অধীন ফৌজকে পাটনায় নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্ম আহ্বান করিলে মেজর কারন্তাক ইহার বিক্ষকে কলিকাতা কাউনসিলে অভিযোগ করিলেন। কলিকাতা কাউনসিল কারন্তাককে জানাইলেন যে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া রামনারায়ণ ও রাজবল্পতকে ফোল নিয়া আদিবার আদেশ দেওয়া মীর কাশিমের পক্ষে অত্যক্ত অসকত হইয়াছে। তাঁহারা কারন্তাককে আদেশ দিলেন তিনি যেন নবাবের সর্ব-প্রার উৎপীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মান-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইংরেজ দৈল্যাধ্যক্ষ কর্নের কৃট মীর কাশিমকে পদে পদে লাছিত করিতেন।
পাটনা শহরের দরজায় ইংরেজ দৈল্য পাছারা দিত এবং কাহাকেও চুকিতে বা
বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেলকে এই দৈল্য সরাইতে বলিলে তিনি
অতান্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলার
লইয়া আদিবেন।" বড় বড় পদে কাহাকে নিযুক্ত করিতে? হইবে সে বিবরেও
কর্নেল মীর কাশিমকে আদেশ পাঠাইতেন। এই সম্দর বর্ণনা করিয়া মীর কাশিম
কলিকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে (১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়া জানান হে
কর্নেল পাটনায় পৌছিবার পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন বে তিনি যাহা বলিবেন
নবাবকে তাছাই করিতে হইবে। উপসংহারে মীর কাশিম লিখিলেন, "আমার
ভন্ম যে সিপাহীরা আমার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং আমার নান সন্ধান
সমস্তই নষ্ট করিবে। গত জাট মাস যাবৎ আমার আহার নিয়া নাই বলিলেই
হয়।"

১৭ই জুন নবাৰ আর এক পত্তে লেখেন:

"কাল রাভ দ্বপূরে মহারাজা রামনারারণ কর্নেলকে থবর পাঠান বে আফ্রি ক্য আক্রমণের জন্ত সৈক্তবের জড় করিয়াছি। এই মিধ্যা সংবাদে বিচনিভ ফ্টরা কর্মেন সৈক্ত সক্ষিত করেন। আজ সকালে মিঃ ওয়াটুন্, জেনানা স্ক্লের নিকটে আমার থাস কামরায় ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'নবাব কোধায়।' কর্নেল কুট ক্রোধান্বিত হইয়া পিন্তল হাতে ঘোড়সওয়ার, পিওন, সিপাহী প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আমার তাঁবুতে প্রবেশ করেন—তারপর ৬৫ জন ঘোর-সংব্যার এবং ২০০ সিপাহী লইয়া প্রতি তাঁবুতে ঢুকিয়া 'নবাব কোথায়।' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে আমার কত দ্র লাহ্মনা ও অপমান হইয়াছে এবং আমার শক্র, মিত্র ও দৈল্লগণের চোখে আমি কত দ্র হেয় হইয়াছি তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।"

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণের ব্যবহারে তাঁহার প্রজাগণেরও চুর্দশার দীমা ছিল না। কোম্পানীর মোহরান্ধিত "দন্তক" দেখাইয়া কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের দর্বত্র জলপথে ও স্থলপঞ্চে বিনা শুরে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাজকোষের ক্ষতি হইত, অক্সদিকে দেশীয় বণিকগণকে শুরু দিতে হইত বলিয়া তাহারা ইংরেজ বণিকদের দহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরূপ বেআইনী কার্বের তীব্র নিন্দা করা দত্বেও ইংরেজ কর্মচারীরা ইহা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ এধানকার উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরাও এই প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়া গভর্ণর ও কাউনসিলের দদস্থগণের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় করা কেহই দুবণীয় মনে করিত না।

শুবের ব্যাপার ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নানা রকম উৎপীড়ন করিত। ঢাকার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ শ্রীহট্টে একলল সিপাহী পাঠাইয়া দেখানকার একজন সম্লান্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় জমিদারকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বলী করিয়াছিলেন। এইরপ অভ্যাচারের ফলে প্রজাগণ অনেক সময় গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। ইংরেজের লঙ্গে কলহ বা য়ুজের আশহায় অভ্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে নিজে দণ্ড না দিয়া প্রজাদের ত্রবস্থা সহজে মীর কাশিম গঙ্গরের নিকট পুনং পুনং আবেদন করেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টান্তে ২৬শে মার্চ তারিধের চিঠির মর্ম এই: "কলিকাতা, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কৃঠির ইংরেজ অধ্যক্ষ তাহাদের গোমন্তা ও অত্যান্ত কর্মনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কৃঠির ইংরেজ অধ্যক্ষ তাহাদের গোমন্তা ও অত্যান্ত কর্মনা, লামার কর্মচারীদের কোন আমলার,

দেন না। প্রতি জিলা ও পরগণায়, প্রতি গঞে, গ্রামে কোম্পানীর গোমস্থা ও অক্সান্ত কর্মচারিগণ তেল, মাছ, বড়, বাঁল, ধান, চাউল, স্থপারি এবং অন্তান্ত জ্বব্যের ব্যবসা করে, এবং ভাহারা কোম্পানীর দন্তক দেখাইয়া কোম্পানীর মতই সকল স্থাগ-স্বিধা আদায় করে।" অন্তান্ত পদ্রে নবাব লেখেন যে "ভাহারা বছ নৃতন কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসা উপলক্ষে প্রজাদের উপর বছ অত্যাচার করে। ভাহারা জোর করিয়া সিকি দামে দ্রব্য কেনে এবং আমার প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নানা অত্যাচার করে। কোম্পানীর দন্তক দেখাইয়া ভাহারা তব্ব দেয়ে না এবং ইহাতে আমার পঁচিণ লক্ষ্ম টাকা লোকসান হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা ও বছ প্রজা সর্বস্বাস্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া ঘাইতেছে।"

কয়েকজন ইংরেজও এইরূপ অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাখরগঞ হইতে সার্জেট ব্রেগো ১৭৬২ থ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে গভর্ণর ভ্যানসিটার্টকে যে পত্র, লেখেন তাহার মর্ম এই: "এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্ধ নিম্নলিখিত কারণে এ স্থানের বাবসা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ বেচাকেনার জন্ম একজন গোমন্তা পাঠাইলেন। সে অমনি প্রত্যেক লোককে তাহার দ্রব্য কিনিতে অথবা তাহার নিকট তাহাদের দ্রব্য বেচিতে বলে, যদি কেহ অস্বীকার করে বা অশক্ত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত অথবা কয়েদ করা হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায় তাহারা নিজেরা চালায় সেই স্ব দ্রব্য ছার কেহ কেনাবেচা করিতে পারিবে না, করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়া হয়। স্থাব্য দানের চেয়ে জিনিবের দাম তাহারা অনেক কম করিয়া ধরে এবং অনেক সময় তাহাও দেয় না। যদি আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি, অমনি স্মামার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইরূপে বাঙালী গোমস্তাদের অত্যাচারে প্রতিদিন বছ লোক শহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে বিচার হইত কিছ এখন প্রতি গোমন্তাই বিচারক এবং তাহার বাড়ীই কাছারী। তাহারা জমিদারদেরও দগুবিধান করে এবং মিপ্যা অভিযোগ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করে।"

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২ংশে এপ্রিল ওয়ারেন ছেষ্টিংল এইলব অভ্যাচারের কাহিনী গভর্ণরকে জানান। তিনি বলেন যে "কেবল কোম্পানীর গোমস্তা ও লিপাহী নহে, অস্তু লোকও নিপাহীর পোমাক পরিয়া বা লোমস্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া দর্বত্ত লোকের উপর ক্ষেচ্ছ অভ্যান্তার করে। আমাদের আগে একদল সিপাহী যাইতেছিল, ভাহাদের অভ্যান্তারের বিরুদ্ধে অনেকে আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আমাদের আসার সংবাদে শহর ও সরাই হইতে লোকেরা পলাইয়াছে—দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।"

২৬শে মের পত্তে হেষ্টিংস লেখেন: "সর্বত্ত নবাবের কর্তৃত্ব প্রকাশ্রে অস্বীকৃত ও অপমানিত; নবাবের কর্মচারীরা কারাক্তর; নবাবের তুর্গ আমাদের দিপাহী স্থারা আক্রাস্ত।"

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখিয়াছেন: "আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেক্স কর্মচারীদের সাবধান করিয়াছি; কিন্তু অত্যাচারের কোন উপশম না হওয়ায় বোর্ডের
সভায় ইহা পেশ করিয়াছি। অথচ বোর্ডের সদক্ষরা এ বিষয়ে কোন মনোযোগই
দিলেন না। কারণ, ভাঁহাদের বিশ্বাস নবাব আমাদের সন্দে কলহ করার জন্মই
এই সব মিণ্যা সংবাদ রটাইতেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশ্বাস করি বলিয়া
ভাঁহারা আমাকে গালি দেন ও শত্রু বলিয়া মনে করেন। যদিও প্রভিদিন
অভিযোগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে, তথাপি প্রতিকার তো দ্রের কথা,
ইহার একটির সম্বন্ধেও কোন তদস্ক হয় নাই।"

নবাবের প্রধান অভিবোগ ছিল ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায়ের বিক্লছে।
বাদশাহের ফরমান অফুসারে যে সকল দ্রব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হর অথবা
এদেশ হইতে জাহাজে রপ্তানী হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্যই কোম্পানী বেচাকেনা
করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরান্ধিত 'দন্ডক' দেখাইলে ভাহার উপর
কোন শুল্ক ধার্য হইবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্মচারীরাও অক্স সকল দ্রব্য—লবণ, স্থপারি, তামাক প্রভৃতি—বাংলা দেশের মধ্যেই
বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দন্তক দেখাইয়া কেহই শুল্ক দিত না।
লবণের গোলা হইতে সর্বত্ত দেলী ব্যপারীদের সরাইয়া ইংরেজেরা প্রায় একচেটিয়া
বাণিল্য করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রভৃত লোকসান হইত। এতব্যতীত
ইংরেজ বণিকের সহিত নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই
তাহার বিচার করিত। নবাব বা তাহার কর্মচারীদিগকে কোন প্রকার
হতক্ষেশ করিতে দিত না। স্রতরাং বাহায়া কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের
বিচারের ভারও ভাহাদের উপরেই ছিল।" গভর্শর ভ্যান্সিটিট নবাবের
ক্ষেতিবাগগুলি লাম্বন্ধত মনে করিরাছিলেন বলিয়াই হউক অথবা মীর ক্যানিষের

নিকট হইতে বহু অর্থ পাইরাছিলেন বলিয়াই হউক নবাবের পক্ষ লইয়া কাউনসিলের ইংরেজ সদশুদের সহিত অনেক লড়িয়াছিলেন এবং কিছু কিছু কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। রামনারায়ণকে ইংরেজ গভর্গমেন্ট বরাবর নবাবের বিরুদ্ধে আত্ময় দিয়াছিলেন কিন্তু নবাবের চিঠিতে উল্লিখিত ১৬ই জুনের ঘটনার ফুইদিন পরে কলিকাভার কমিটি রামনারায়ণকে পদচ্যুত করে এবং কর্লেল কুট ও মেজর কারস্থাককে পাটনা হইতে স্থানাস্তরিত করে। আগস্ট মাসে পাটনায় নৃতন নায়েব-স্থবাদার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যান্সিটার্টের আদেশে রামনারায়ণকে নবাবের হস্তে অর্পণ করা হয়। নবাব তাঁহার নিকট হইতে বতদ্র সম্ভব টাকা আদায় করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন। কেবলমাত্র ইংরেজের অন্তর্গ্রহের আশায় বা ভরসায় যাহারা স্বীয় প্রভূর প্রতি বিশ্বাস্থাতকতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে যে কত নিগ্রহ ও ত্রংবভোগ ছিল, মীর-জাকর, মীর কাশিম, রামনারায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধে নবাব বে অভিবোগ করিতেন, ভ্যান্সিটার্ট তাহারও প্রতিকার করিতে যত্নবান হইলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্ধের শেষভাগে তিনি নবাবের নৃতন রাজধানী মূঙ্গেরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক নৃতন সন্ধি করিলেন। স্থির হইল যে ভবিশ্বতে ইংরেজরা লবণের উপর শতকরা ৯ টাকা হারে শুরু দিবে। এ দেশীয় বণিকেরা শতকরা ৪০ টাকা শুরু দিত। স্বতরাং নির্ধারিত শুরু দিয়াও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্তু এই স্থবিধার পরিবর্তে সন্ধির আর একটি শর্তে স্থির হইল যে অভঃপর নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক বা তাহার গোমন্তার কোন বিবাদ বাধিলে নবাবের আদালতেই তাহার বিচার হইবে। ভ্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সম্বেও কলিকাতা কাউনসিল এই মীমাংসা গ্রহণ করিবার পূর্বেই নবাব তাঁহার কর্মচারী-দিগকে এই বিষয় জ্ঞানাইলেন এবং তর্মস্থর্মণ শুরু আদায় করিতে নির্দেশ দিলেন।

শুক ব্যাপার সহদ্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া ১৭৬৩ এটাবের জাহুয়ারী মাসে মীর কাশিম "গরগিন থাঁ"র অধীনে এক সৈত্যদল নেপাল জয় করিবার জয়্ত পাঠাইলেন। মকবনপুরের নিকটে এক যুদ্ধে নবাবসৈত্য শুর্থাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজে নিশ্চিন্তে নিল্রা যাইতেছিল। অকন্মাৎ গুর্থাদের আক্রমণে ছজ্জে হইয়া পলাইল। নবাবের বছ দৈয় নিহত হইল এবং বছ অগ্র-শন্ত কামান-বন্দুক গুর্থাদের হত্তপত হইল।

এদিকে ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত নৃতন বন্দোবন্ত করায় ইংরেজ বণিকরা জুৰ হইয়া কলিকাভা বোর্ডের নিকট ইহার বিষ্ণৱে প্রতিবাদ করিল এবং বোর্ড এই নৃতন বন্দোবন্ত নাকচ করিয়া দিল। ভ্যান্দিটার্ট বোর্ডের সদক্ষদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে বাদশাহী ফরমানে এরপ আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন ষে লবণ, স্থপারি প্রভৃতি যে সমূদয় দ্রব্যের বেচাকেনা বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহার জন্ম নির্ধারিত শুক্ক দিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে নবাবের রাজন্মের অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংরেজরা বছদিন যাবৎ যে স্থবিধা ভোগ করিয়া আদিতেছে, তাহা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না এবং ভ্যান্দিটার্টের নুতন বন্দোবন্ত কাউন্সিল নাকচ করিয়া দিলেন। অগত্যা ভ্যান্সিটার্ট নবাবকে লিখিলেন: "বাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাবদের সহিত দল্ধি অমুদারে কোম্পানীর দম্যকের বলে বিনা শক্তে আভাম্ববিক ও বিদেশীয় বাণিজা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। স্বতরাং ইংরেজ বণিকেরা এই অধিকারের জোরে পূর্বের স্থায় বিনা ভঙ্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারে ও করিবে। তবে প্রাচীন প্রথা অফুসারে লবণের উপরে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে শুল্ক দিবে। কেবল তুইটি কুঠিতে তামাকের উপর শুস্ক দিবে।"

কলিকাতা কাউন্দিলের এই নৃতন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পাটনাম্ব নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ষ হইল। নবাবের সহিত ভ্যান্সিটার্টের যে নৃতন বন্দোবন্ত হইয়াছিল তদমুসারে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকের নিকট শুরু দাবী করে। এলিস ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাবের কর্মচারীদের বিক্লকে একদল সৈল্প পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী থানকে বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়া আদেন। নিজের চোঝের উপর এই রকম অত্যাচারে নবাব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার ক্ষপ্ত ৫০০ ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। ইহার। উক্ত কর্মচারীকে না পাইয়া এলিসের প্রহরীদের আক্রমণ করিল। চারিজন প্রহরী হত হইল এবং নবাবের সৈল্প এলিসের অহরীদের অহরী ও সোমস্তাদের বন্দী করিয়া আনিল। নবাব তাহাদিগকে ভর্মনা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কলিকাতার কাউনসিল ভ্যান্সিটার্টের সহিত নবাবের নৃতন ক্র্যোব্ড নাক্চ করিয়া দেওয়ায় তবিস্ততে এইরপ গোলবােগ বন্ধ করিবার

অভিপ্রায়ে নবাব সমন্ত জিনিবের উপরই শুদ্ধ একেবারে উঠাইরা দিলেন (১৭ই মার্চ, ১৭৬৩)। গভর্ণরকে লিখিলেন, 'তাঁহার আর রাজত্ব করিবার সথ নাই; স্বতরাং তাঁহাকে রেহাই দিয়া ইংরেজেরা যেন অক্ত নবাব নিযুক্ত করে।'

সমন্ত শুক তুলিয়া দেওয়ায় বাংলার রাজস্ব অর্থেক কমিয়া গেল। অত্যাচার;
অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্ত নবাব এ ক্ষতিও সন্ত্ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউনসিলের অধিকাংশ সদস্ত নবাবের প্রস্তাবে অমত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের নিকট হইতেই শুক আদায় করিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ হয়।

ইংরেক্স ঐতিহাসিক মিল লিখিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মাছ্য যে কতদৃর ক্যায়-অন্যায় বিচারবহিত ও লক্ষাহীন হইতে পারে, ইহা তাহার একটি চরম দৃষ্টাস্ত।

এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া কলিকাতা কাউন্সিল মুন্ধেরে নবাবের নিকট
স্থানিয়ট ও হে নামক ছুই সাহেবকে পাঠাইয়া নিয়লিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত
করিলেন।

- ১। নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নৃতন বন্দোবন্ত অমুসারে নবাবের কর্মচারীদিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা এবং ইহার জক্ত
  ইংরেজদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ করা।
  - ২। 😘 রহিত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করা।
- ৩। নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাহাদের গোমন্তার এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কৃঠির ইংরেজ অধ্যক্ষের হন্তেই তাহার বিচারের ভার দেওয়া।
- ৪। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বস্থ বা জায়গীর দেওয়া।
- ৫। দেশীর মহাজনেরা বাহাতে কোম্পানীর টাকা বিনা বাটায় গ্রহণ করে
   এবং কোম্পানী বাহাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈক্ষী করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।
  - ৬। নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি (Resident) রাধা। নবাব বিতীয় ও ভৃতীয় শর্কে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "ইংরেজেরচ

বহু সন্ধি করিরাছে এবং তাহা অবিলম্বে ভদ্ধ করিরাছে—আমি কোন সন্ধি ভদ্ধ করি নাই। স্বতরাং নৃতন সন্ধির কোন অর্থ হর না।" তারণর একথানি সাদা কাগজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাহা ইচ্ছা ইহাতে লিখিরা দোও, আমি সই করিব—কিন্ধ আমার কেবল একটি দাবী—তাহা এই বে দেশের ষেধানে যত ইংরেজ দৈল্ল আছে তাহাদিগকে সরাইয়া নিবে।"

নবাব ব্ঝিতে পারিলেন যে শীঘ্রই ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবে।
স্থাতরাং কলিকাতা হইতে যে কয়েকথানা ইংরেজের নৌকা অস্ত্র বোঝাই করিয়া
পাটনায় পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি আটক করিলেন এবং বলিলেন, পাটনা
হইতে ইংরেজ সৈল্প না সরাইলে তিনি ঐ নৌকাগুলি ছাড়িবেন না। কিছু যখন
তিনি শুনিলেন যে এলিস পাটনা হুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তখন তিনি
নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং ঐ তারিখেই (২২ জুন) গভর্ণরকে এলিসের গোপন
ব্যবস্থার খবর দিয়া লিখিলেন: "আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অমুরোধ করিয়াছি,
আবারও করিতেছি—আপনি আমাকে রেহাই দিয়া অল্প নবাব নিমুক্ত ককন।"

নবাব নৃতন সন্ধির শর্জ না মানার অ্যামিয়ট ও ছে নবাবের রাজধানী মুন্দের ত্যাগ করিলেন। ২৪ শে জুন রাত্রে এলিদ পাটনা আক্রমণ করিলেন। নবাবের সৈন্দ্রেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল—অতর্কিত আক্রমণে তাহারা বিপর্যন্ত হইল—এবং এলিদ পাটনা তুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাটনা নগরী অধিকার করিলেন। বছ লুঠন ও হত্যাকাণ্ড অফুন্ঠিত হইল। এবারে মীর কাশিমের ধৈর্বের বাধ ভাঙ্গিল। তিনি পাটনা পুনরায় অধিকারের জয়্ম মার্কারের অধীনে একদল সৈম্ভ পাঠাইলেন। তাহারা পাটনা নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। ইংরেজেরা আজ্মমর্পণ করিল এবং এলিদ ও আরও অনেকে বন্দী হইল।

নবাব এলিলের আকস্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাইলেন এবং ক্ষতি পূরণের দাবী করিলেন। আমিয়ট সাহেব মীর কাশিমের নিকট দৌত্যকার্বে বিফল হইয়া আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মূদ্ধের হইতে কলিকাতা অভিমূখে বাঝা করিয়াছিলেন। মীর কাশিম পাটনার সংবাদ পাইয়া মূর্শিদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন বে আমিয়টের নৌকা খেন আটক করা হয়। তাঁহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ ছিল না কিছ আমিয়ট নবাবের আদেশ সত্যেও নৌকা হইতে নামিতে অথবা আফ্রসমর্পন করিতে রাজী হইলেন না এবং নবাবের বে সমূদের নৌকা তাঁহাকে প্রবিতে আসিয়াছিল, ইংরেজ সৈঞ্জকে তাহাদের উপর গুলি বর্ষন করিতে আদেশ

দিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাব সৈতা আামিরটের নৌকাগুলি দখল করিল। ইংরেজ পক্ষের একজন হাবিলদার ও চুই এক জন সিপাহী পলাইল—বাকী সকলেই হত বা বন্দী হইল। আামিরটও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই ঘটনা পৈশাচিক হত্যাকাও বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বর্ণিত হয়—কিন্তু আামিরটের আদেশে নবাবের নৌকাসমূহের বিরুদ্ধে গুলি ছোড়ার ফলেই যে এই চুর্ঘটনা হয়, কোন কোন ইংরেজ লেখকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

পাটনায় এলিস্ ও অক্সান্ত ইংরেজদিগকে বন্দী করায় কলিকাভার কাউনসিল মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তারপর তরা জুলাই জ্যামিয়টের নিধন-সংবাদে তাঁহারা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরেজেরা ঐ ছুই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। এপ্রিল মাসের'মাঝামাঝি কলিকাভার কাউনসিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্ সেনানায়ক কোন্ দিকে অগ্রসর হইবেন তাহা নিলীত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের ব্যবস্থা জ্বারও অগ্রসর হইরাছিল।

মীর কাশিম বে যুদ্ধের জন্ম একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কথা বলা ষারনা। ইহার সম্ভাবনায়ই তিনি একদল সৈত্ত ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈত্ত সংখ্যা • হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর আ্যাডাম্স্ চারি হাজার দিপাহী ও সহস্রাধিক ইউরোপীয় সৈত্ত লইয়া তাঁহার বিক্লমে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন (জুলাই, ১৭৬৩)।

মীর কাশিম মুশিদাবাদ রক্ষার জন্ম বিশ্বাসী নায়কদের অধীনে বছসংখ্যক সৈপ্ত সেথানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকৈ কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ কবার আদেশ দিলেন। কাশিমবাজার সহজেই অধিকৃত হইল এবং বন্দী ইংরেজগণ মুক্তেরে প্রেরিত হইয়া'তথা হইতে পাটনাতে নীত হইলেন।

নবাবী দৈয়ের সেনাপতি তকী থানের সহিত মূর্নিদাবাদের নায়েব নবাব দৈয়দ মৃহক্ষদ থানের সম্ভাব।ছিল না—দৈয়দ মৃহক্ষদ তকী থানের প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিলেন—এবং মৃদ্দের হইতে বে তিন দল দৈয়ে তকী থানের সহিত যোগ দিতে আনিয়াছিল, ভাহাদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয়া তকী থানের শিবির হইতে দ্বে রাখিলেন। অলয় নমের তীরে নবাবী দৈয়ের এই দলের সহিত একদল ইংরেজ দৈয়ের মৃদ্ধ হইল। নবাব-দৈয়ের সহিত কামান ছিল না—ইংরেজ দৈয়ের

কামানের গোলার ভাহারা বিধবত হইল। তথাপি নবাবদৈয় অতুল সাহদে চারি ফটাকাল যুদ্ধ করিল। কিন্তু অবশেষে যুদ্ধক্তে ভ্যাগ করিল।

বিজয়ী ইংরেজ দৈল্য কলিকাতা হইতে আগত মেজর আাডাম্দের দৈল্ডের সহিত যোগ দিল। ইহার হই তিন দিন পরে ১৯শে জুলাই তকী থানের সহিত কাটোয়ার সন্নিকটে ইংরেজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তকী থান অশেষ বীরদ্ধ ও সাহসের পরিচয় দেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তকী থান আহত হইলেন এবং তাঁহার অস্ব নিহত হইল। তকী থান আর একটি অসে চড়িয়া ভীমবেগে ইংরেজ দৈল্য আক্রমণ করিলেন। এই সময় আর একটি গুলি তাঁহার স্কল্পদেশ বিদীর্ণ করিল। ক্ষতস্থানের রক্ত কাপড়ে ঢাকিয়া অহ্বচরগণের নিষেধ না শুনিয়া তকী থান পলায়নপর ইংরেজদিগকৈ অহ্বসরণ করিয়া একটি নদীর থাতের কাছে পৌছিলেন। সেথানে ঝোপের আড়ালে কতকগুলি ইংরেজ দৈল্য লুকাইয়া ছিল। তাঁহাদেরই একজন তকী থাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁ ড়িল—তকী থানের মৃত্যু হইল। অমনি তাঁহার দৈল্যল ইতন্তত পলাইতে লাগিল। মৃদ্ধের হইতে যে তিন দল দৈল্য আসিয়াছিল তাহারা যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দুরে দাড়াইয়াছিল। তাহারাও এবারে পলায়ন করিল। ইংরেজেরা কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

এই বৃদ্ধে নবাব-সৈন্তের পরাক্ষয় হইলেও তকী থান যে সাহস, সমরকৌশল ও প্রভ্রুম্ভ দেখাইয়াছেন তাহা ঐ ধুরে সত্য সত্যই তুর্ল ছিল। মৃদ্ধের হইছে আগত সেনাদলের নায়কেরা যদি তাঁহার সহায়তা করিতেন তবে মৃদ্ধের ফল অন্তর্মপ হইত। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে তকী থানের বীরত্ব ও চরিত্র আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ত্রংথের বিষয় সাহিত্য-সন্ত্রাট বহিমচক্র চক্রশেথর উপক্রাসে তকী থানের একটি অভি জঘত্ত চিত্র আকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও অনৈতিহাসিক। এই বীরের ললাটে যে কলঙ্ক কালিমা বহিমচক্র লেপিয়া দিয়াছেন ভাহা কথকিং দ্র করিবার জন্তুই তকী থানের কাহিনী সবিস্থারে বিবৃত্ত হইল।

কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী ইংরেজ সৈত্ত মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইল। মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্ত বথেষ্ট সৈত্ত ছিল; কিছ অবোগ্য ও অপদার্থ নায়েব-নবাব সৈয়ল মৃহত্মল মুজেরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিনা মুক্তেই মুর্শিদাবাদ ইংরেজের হন্তগত হইল। মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা—বিশেষত হিন্দুগ্র লীর কাশিমের হন্তে উৎপীভিত হইরাছিলেন। জগ্ণশেঠ, মহারাজা রাজবজ্ঞ

প্রভৃতি সম্রাম্ভ হিন্দুগণকে মীর কাশিম মৃত্বেরে কারাক্রন্ধ করিরা রাখিয়াছিলেন, কাম্মশ তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ইহারা ইংরেজের পক্ষভৃক্ত। স্তরাং মুর্শিদাবাদে মীরজাকর ও ইংরেজ দৈল্প বিপুল সংবর্ধনা পাইলেন।

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের বছ লোকক্ষয় হইয়াছিল—স্তরাং তাঁহারা দুই পশ্টন নৃতন সৈক্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। গিরিয়ার প্রাস্তরে ছইললে যুদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট)। আসাহলা ও মীর বদকদ্দীন প্রভৃত্তি মীর কাশিমের কয়েকজন সেনানায়ক অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদকদ্দীন ইংরেজ সৈত্তের বামপার্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন; এবং তথন ইংরেজ সৈক্ত জলে বাঁপ দিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ সৈত্তের দক্ষিণ পার্য আক্রমণ করিলেই জয় স্থানিশিত ছিল। কিন্তু তাহার প্রেই বদকদ্দীন আহত হওয়ায় তাঁহার সৈত্তাদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর আ্যাভাম্ন প্রবল্বেগে আক্রমণ করায় নবাবসৈত্তা ছত্ত্রভক্ষ হইয়া পলায়ন করিল। আশ্রের বিষয় এই যে, নবাবসৈত্তার তুই প্রধান নায়ক সমক্ষ ও মার্কার এ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়াও যুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে করেন তাঁহারা নবাবের সহিত বিশাদঘাতকতা করিয়াছেন কিন্তাও সম্বন্ধে স্পাষ্ট কোন প্রমাণ নাই।

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাবদৈক্ত কিছুদ্র উত্তরে উধুয়ানালার তুর্গে আশ্রয় লইল। ইহার একধারে ভাগীরবী ও অপর পালে উধুয়া নামক নালা এবং ইহারই মধ্য দিয়া মূর্লিদাবাদ হইতে পাটনা ঘাইবার বাদশাহী রাজপথ। রাজপথের পার্থদেশেই গভীর জলগণ্ড এবং ভাহার পাশেই ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্ধ পর্বভমালা ক্রমণ বিভারিত হইতে ইইতে উত্তরাভিম্থে চলিয়া গিয়াছে। এই তুর্ভেগ্ন গিরিসমুটে একটি ক্ষুদ্ধ তুর্গ ছিল। মীর কাশিম নৃতন তুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তত্পরি সারি সারি কামান সাজাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর এত স্বদ্ধ ছিল যে দীর্ঘকাল গোলাবর্ষণেও ভাহা ভয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বহু সংখ্যক নবাবী সৈল্প এই তুর্গরকার জল্প পাঠান হইয়াছিল।

ইংরেজরা বহু গোলাবর্বণ করিয়াও বখন ছুর্গপ্রাচীর ভাজিতে পারিল না তখন নবাবনৈজের ধারণা হইল বে এই ছুর্গ জয় করা ইংরেজের সাধ্য নহে। এইজস্ত তাহারা আর পূর্বের ক্রান্ত সভকভার সহিত ছুর্গ পাহারা বিত না এবং বৃত্যক্ষীতে চিত্ত বিনোধন করিত। এই সময়ে এক বিশাস্থাতক নবাবী নৈনিক ছুর্গ ছইছে

গোপনে রাজিতে পলায়ন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হুইল। সে ইংরেজ দেনাপতিকে জানাইল বে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর স্থান আছে, বেখানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সেই রাজিভেই ইংরেজ সেনা অন্তৰত্ব মাধায় করিয়া নিঃশব্দে ঐ স্বন্ধ গভীর স্থানে জলগও পার হইয়া ভূর্গমূলে সমবেত হইল। নিজামগ্র প্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া কয়েকজন ইংরেজ দৈনিক প্রাচীর বাহিয়া চুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ফুর্গদ্বার থূলিয়া দিল। অমনি বহু ইংরেজ দৈল্প চুর্ফোর ভিতরে প্রবেশ করিল; তথন নিদ্রিত নবাবী দৈল্প অতর্কিত আক্রমণে বিভান্ত হইট্না পলায়ন করিতে লাগিল। নবাবের দেনানায়কগণ পলায়নের পথরোধ করিয়া ঘোষণা कत्रितन. एव भनाम्रन कतिरव जाशांकर श्रीन कत्रा श्रेरत। निस्न भक्कत श्रीन वर्षां वह नवाव रेमल निरुष्ठ रहेन, उथां ि छारात्रा हैरात्राक्षत्र विकास युक् করিবার জন্ত অগ্রসর হইল না। আরাটুন, মার্কাট ও গরগিন খা বিনাযুদ্ধে তুর্গ দমর্পণ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইরণে ৪০,০০০ দৈন্য ও শতাধিক কামান দারা রক্ষিত এই ফুর্ভেগ্ন তুর্গ এক হান্ধার ইউরোপীয় ও চারি হান্ধার সিপাহী জন্ম করিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী তুই দেনানায়কের বিশাস্থাতকভার ফলেই উধুয়ানালায় মীর কালিমের পরাজয় হইয়াছিল। "পরগিন থাঁ"র ভাতা খোজা পিজ ইংরেজের বন্ধু ছিলেন—তিনি যে ইংরেজ দেনানায়ক আডামসের অহুরোধে উধুয়ানালায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট ছংবেজকে উপকার করিবার জন্ম চিঠি লিথিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

এইরপ পুন: পুন: পরাজ্বে ও সেনানায়কদের বিশাস্থাতকভার কাহিনী ভানিয়া মীর কাশিম উন্মন্তবং হিতাহিতজ্ঞানশৃত্ত হইলেন। তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিথিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈত্তদের অভ্যাচারে তিন নাস যাবং বাংলা দেশ বিধ্বন্ত হইভেছে—যদি তাহারা এখনও নিবুত্ত না হয় ভাহা হইলে তিনি এলিস ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তাঁহার সেনানায়কগণের বিশাস্থাতকতায় তিনি সকলের উপরেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং মুক্তের তুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবল্পত, অরপটাদ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্লান্থ ব্যক্তিদিগকে এবং আরও বহু বন্দীকে গলায় বালি বা পাখর ভরা বন্ধা বাধিয়া তুর্গপ্রাকার হইতে গলাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া নির্মান্তাবে হত্যা করিলেন। কাহারও কাহারও মতে জগৎশেঠকে গুলি করিয়া মারা হয়।

ভারপর আরাৰ আলি থাঁ নামক একজন দেনানায়কের হাভে মৃক্ষের তুর্গের ভার অর্পন করিয়া পাটনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে তুইজন দৈল্য "গরনিন থাঁ"কে হত্যা করে। ইংরেজ দৈল্য ১লা অক্টোবর মৃক্ষের তুর্গ অবরোধ করিল এবং আরাব আলি থাঁর বিশ্বাস্থাতকভায় ঐ তুর্গ অধিকার করিল। কতক নবাবী দৈল্য ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। নৃশংস সমরু অভি নিষ্ঠ্রভাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ভাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত ইংরেজ নরনারী, বালকবালিকা সকলেই নিহত হইল (৫ই অক্টোবর, ১৭৬৩)।

ইংরেজ দৈল্ল ২৮শে অক্টোবর পাটনার নগরোপকঠে উপনীত হইল। মীর কাশিম ইহার পূর্বেই তাঁহার স্থানিক্ত অন্বারোহী দৈল্ল লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পাটনার হুর্গ রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবন্ত থাকা সন্ত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ দৈল্ল এই হুর্গ অধিকার করিল। তথনও মীর কাশিমের শিবিরে তাঁহার ৩০,০০০ স্থানিক্তি সেনা এবং সমক্ষর সেনাদল ও মুঘল অন্বারোহিগণ ছিল। কিন্তু পুনং প্রাক্তয়ের ফলে ভগ্নোল্লম হইয়া তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করাই স্থির করিলেন এবং অবোধ্যার নবাব উজীর ভুজাউন্দৌলার আঞ্রয় ও সাহাব্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌছিয়া তিনি ভুজাউন্দৌলার উত্তর পাইলেন। ভুজাউন্দৌলা স্থতে একখানি কোরাণের আবরণ-পূঠায় মীর কাশিমকে আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন দেখিয়া মীর কাশিম আশ্বন্ত হইয়া বহু ধনরত্বন। এই সময় সম্রাট শাহ আলমও ভুজাউন্দৌলার আশ্রন্থে বাদ করিতেছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাবন্ধ না হইতে পারে তাহার জন্ত মীর জাক্র, শাহ আলম ও ভুজাউন্দৌলা উভয়ের নিকটই গোপনে দূত পাঠাইলেন।

মীর কাশিম বহু অর্থনানে উভয়ের পাত্রমিত্রকে বনীভূত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বাংলা দেশ উদ্ধারের জন্ম সাহায্য করিবেন, এই মর্মে এক সন্ধি হইল।

এদিকে ইংরেজ দেনাপতি অ্যাভাদ্দের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারন্তাক ঐ পদে
নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রসদের
অভাবে পাটনায় ফিরিয়া আদিতে বাধ্য হইলেন। পাটনার পশ্চিমস্থ দমন্ত প্রদেশ
বিনা মুদ্দেই মীর কাশিমের হন্তগত হইল এবং তিনি ও অধোধ্যার নবাব মিলিত
হইয়া পাটনায় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন। পরে বর্ধাকাল ক্সান্থিত হইলে

বক্সারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্ত তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল না।

বক্সার শিবিরে অবস্থানের সময় সমরু ও অস্থান্য কৃচক্রীদের ষড়যন্ত্রে শুলাউদ্দোলা মীর কাশিমের প্রতি থুবই খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বথেষ্ট অর্থ না দিতে পারায়, মীর কাশিমকে ভর্মনা করিলেন। অর্থাভাবে সৈল্পানের বেতন দিতে না পারায় সমরু তাঁহার সেনাদল ও অন্ধান্ত লইয়া শুলাউদ্দোলার আশ্রায় গ্রহণ করিল। তারপর সমন্ধ নৃতন প্রভুর আদেশে পুরাতন প্রভুর শিবির লুঠন করিয়া মীর কাশিমকে বন্দী করিয়া শুলাউদ্দোলার শিবিবে নিয়া গেল। শুলাউদ্দোলা নিক্লবেগে বক্সারে নৃত্যগীত্ত উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মেজর মনরো ক্যারন্থাকের পরিবর্তে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া বক্সার অভিম্থে অগ্রসর হইলেন। আরার নিকটে নবাব সৈন্থ তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। ইংরেজ দেনা বক্সারের নিকট পৌছিলে ভঙ্গাউদ্দোলা যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর তারিথের প্রতি মীর কাশিমকে মৃক্তি দিয়া ভঙ্গাউদ্দোলা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হইল। শাহ আলম অমনি ইংরেজদের দঙ্গে যোগ দিলেন। ভঙ্গাউদ্দোলা ও মীব কাশিম রোহিলথণ্ডে পনায়ন করিলেন। ইংরেজ সৈন্থ অযোধ্যা বিধবন্ত করিল। মীর কাশিম কিছুদিন রোহিলথণ্ডে ছিলেন—তাহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অতি দরিন্ত অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইংরেজের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। পলাশীতে, ক্লাইব মীর জাফর ও রায়ত্র্লভের বিশ্বাদঘাতকতার ফলেই জিতিয়াছিলেন—এবং সেথানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয় নাই। কিন্তু মীর কাশিমের সৈন্তানল ইংরেজ সৈন্তোর তিন চার গুণ বেশী ছিল। তাহারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। হতরাং তাহাদের পুন: পুন: পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে ইংরেজবা সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাছবলেই বাংলা দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

মীর কাশিমের পতনের অনতিকাল পরে গভর্নর ভ্যান্দিটার্ট ভাঁহার সক্ষে যাহা লিথিয়াছেন, তাহার দারমর্ম এই: "নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অতি সামান্ত ও তুচ্ছ কারণে প্রতিদিন তাঁহার শাসনব্যবস্থায় পদাঘাত করিয়াছি এবং তাঁহার কর্মচারী- দের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছি। বছ দিন পর্যন্ত নবাব অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার আশা ছিল যে আমি এই সমৃদয় দ্ব করিতে পারিব। তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিশোধ লন নাই।

"এই বুদ্ধের জন্ম যে আমরাই দায়ী—এলিদের পাটনা আক্রমণই বে এই যুদ্ধের কারণ ভাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মীর কাশিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন যে এলিদের পাটনা আক্রমণ বিশাদঘাতকতার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় 'যে আমরা যে দব দদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি তাহা স্থোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাশিমকে প্রতারিত করিয়া তাহার দর্বনাশ সাধনের উপায় মাত্র।

"যথন আমাদের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ বাধিল তথন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোন সাহদ ও বীরত্বের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তাঁহার সৈক্সদল যে সাহদ ও প্রভাকি দেখাইয়াছেন হিন্দুস্থানে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তাঁহার রাজ্যের দ্রতম প্রদেশে তাঁহার কোন প্রজা পাটনার যুদ্ধে পরাজয় ও তাঁহার পলায়নের চেষ্টার পূর্বে বিজ্ঞাহ করে নাই বা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজারা ষে ভাঁহাকে ভালবাসিত ইহা তাহারই পরিচয়।

"ম্ক্লেরের হত্তাকাণ্ডের পূর্বে মীর কাশিম কোন নিষ্ঠ্রতার পরিচয় দেন নাই। কিছ তিন বংদর পর্যান্ত তিনি যাহা দহু করিয়াছিলেন, তাহার কথা এবং তাঁহার গুকতর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা শ্বরণ করিলে এই নিষ্ঠ্র হত্যাকাণ্ডন্থনিত অপরাধও তত গুরুতর মনে হইবে না। ধনদন্দদালী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দকহীন ভিথারী অবস্থায় প্রাণের জন্ত পলায়ন—এই আক্মিক ত্র্টনায় মন্তিছ বিকৃত হইবার ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বংদরের পূঞ্জীভূত অপমানের প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই চ্ছার্য করিয়াছিলেন, এ কথা শ্বরণ করিলে আমরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধ সঠিক ধারণা করিতে পারিব।"

ভ্যান্সিটার্টের এই উক্তি মোটাম্টিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বায়। কিন্তু মীর কাশিম যে নিষ্ঠ্ব-প্রকৃতি ছিলেন না ইহা প্রাপুরি স্বীকার করা বায় না। অর্থ সংগ্রহের জন্ম তিনি বছ নিষ্ঠ্র কার্য করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ বতদিন ইংরেজের আপ্রিত ছিলেন মীর কাশিম তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। যে কোন কারণেই হউক, ইংরেজরা হথনই রামনারায়ণকে আপ্রয় হয়তে বঞ্চিত করিল তখনই মীর কাশিম তাঁহার সর্বস্থ লুঠন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তারপর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ বন্দীদিগকে নহে, রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মন্ডাবে হত্যা করেন। স্বতরাং তাঁহার বিক্লছে নির্মূরতার অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেনের মস্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মীর কাশিমের করেকজন বিশিষ্ট সভাসদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের অপকীতি ও সৎকীতি উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

শ্মীর কাশিম বন্ধীয় দেনানায়ক ও দিপাহীদলের প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্ত কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও ইতন্তত করেন নাই। কিন্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্যে অথবা পণ্ডিত সমাজের মর্যাদা রক্ষা কার্যে তিনি যেরপ তায় বিচারের দৃষ্টান্ত রাথিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। তিনি সপ্তাহে তুই দিবস যথারীতি বিচারাদনে উপবেশন করিতেন। নিমুপদন্থ বিচারকগণের বিচার কার্যের পর্যালোচনা করিতেন। স্বয়ং অর্থী, প্রত্যর্থী ও তাহাদের সাক্ষীগণের বাদাহ্যবাদ শ্রেবণ করিয়া বিচার কার্য্য সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার আমলে কোন রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 'হা'কে 'না' করিয়া দিতে পারিতেন না। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে তুর্বল প্রজাদিগকে রক্ষা করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দিরাজউদ্বোলা বহু ব্যয়ে বে ইমাম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গৃহসজ্জা বিক্রেয় করিয়া দরিব্রাদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

মীর কাশিম ইংরেজদের হন্তে পদে পদে যে ভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন তাহাতে স্বভঃই তাঁহার প্রতি আমাদের সহাত্মভৃতি হয়। কিঙ্ক স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইংরেজদের যে সকল কার্যের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও পূনঃ পূনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফরের আমল হইতেই ভাহা প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়া যে সমৃদ্য পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা দেশের অভ্যন্তরে বিনা ভক্তে কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আর কোম্পানীর কর্মচারীরা মীরজাফরের আমল হইতে

এরপ অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে এবং নবাবের কর্মচারীরা বাধা দিলে নিজেরাই তাঁহাদের বিচার করিয়া শান্তি দিয়াছে।

মীর কাশিম যথন ইংরেজ কর্মচারীদিগকে ঘুষ দিয়া তাহাদের অন্থাহে মীরজাফরকে দরাইয়া নিজে নবাব হইয়াছিলেন তথন তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে লায় হউক অলায় হউক ইংরেজ যে দব অ্যোগ অবিধা পাইয়াছে তাহা কথনও ত্যাগ করিবে না। বরং নৃতন নৃতন অবিধার দাবী করিবে। নবাবী লাভের মূল্যস্বরূপ তিনিও অনেক নৃতন অবিধা ও অধিকার ইংরেজকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরেজর বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের সহিত যে দন্ধির ফলে তিনি নবাব হইয়াছিলেন, সেই দন্ধিতেই তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। তিনি বেশ জানিতেন ইংরেজ কখনও তাহাতে রাজী হইবে না। সন্ধির দময়ে এ প্রদঙ্গ না তোলায় তিনি প্রকারান্তরে ইহা মানিয়াই লইয়াছিলেন। অতরাং পরে এই বিষয় লইয়া আপত্তি করার অপক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্ধ লায়ের বা আইনের দোহাই দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উৎপীড়িতের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

নিজের প্রভু, রাজা ও খন্ত:রের প্রতি বিখাদঘাতকতা করিয়া তিনি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন ভাহা কোন রকমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ছারা তিনি তাহার অপরাধের ক্ষানন করিয়াছেন। অবশু সিরাজউদ্দৌলার পরবর্তী নবাবদের সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাঁহার প্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বিষ্ণমচক্র মীর কাশিমকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' আখ্যা দিয়া বাঙালীর স্থানয়ে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে মীর কাশিমের নবাবী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে বলিতে হইবে যে বিষমচক্রের প্রদন্ত উপাধি কেবল আংশিকভাবে গত্য। মীর কাশিমের চার বংসর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বংসর স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকায় হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ প্রীষ্টান্দের পূর্বে মীর কাশিমকে স্বাধীন নবাব বলিয়া মনে করিবার কোন সম্বত কারণ নাই।

#### ৯ ৷ মীর কাশিমের পর (১৭৬৪-৬৬)

মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলিকাতা কাউনসিল তাঁহাকে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। তদমুসারে ১৭৬৩ খ্রীষ্টান্দের ১০ই জুলাই মীরজাফরের সহিত ইংরেজদের এক নৃতন সদ্ধি হয়। মীরজাফর ইংরেজ দৈলের ব্যয়া নির্বাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদিগকে দিলেন। ইংরেজদিগকে বিনা শুল্লে বাগাদেশে বাণিজ্য করিতে (কেবল লবণের উপর আড়াই টাকা শুল্ল থাকিবে) অমুমতি দিলেন। ১২,০০০ অখারোহী ও ১২,০০০ পদাতিকের বেশী সৈশ্য না রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মুশিদাবাদে স্থায়ীরূপে বদবাস করিতে অমুমতি দিলেন; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ্ণ টাকা দিতে রাজী হইলেন। এই সমৃদয় শর্তের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে পদ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অহুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল।

- ১। মীরজাফর থোজা পিজকে দৈন্ত বিভাগে এবং মহারাজা নন্দকুমারকে দিওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত করিতে পানিবেন।
- ২। ধনি নবাবের কোন প্রজা বা কর্মচারী কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, ভবে নবাব দাবী করিলে ভাহাকে (নবাবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।
- ৩। নবাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ইংরেজরা স্বাসরি ভাহার বিচার করিতে পারিবেন না।
- ৪। নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট দৈয়্য-দাহায়্য চাহিলে অবিলম্বে তাহা
  পাঠাইতে হইবে এবং ইহার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হইবে না।

বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় বার নবাবী লাভের জন্মও মীরজাফরকে দক্ষির শর্ত অফুযায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আহও অনেক টাকা দিতে হইল।

মীরজাফর মেজর আাডম্সের দৈল্লদলের দক্ষে : ৭৬৪ এটিকের ২৪শে জুলাই মুর্লিদাবাদে পৌছিয়া প্রাদাদে বাদ করিতে লাগিলেন। নগরে কিছু গোলযোগ, মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ভ হইল কিন্তু ধনী ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় স্বন্ধির নিঃখাস ফেলিলেন এবং যথারীতি নৃতন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিনশন জানাইলেন।

মীর জাফর ইংরেজ সৈত্তের সঙ্গে পাটনায় পৌছিলেন এবং স্থবাধারীর সনদ পাইবার জন্ত ভঙ্গাউদৌলার দঙ্গে গোপনে কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। বাদশাহকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ এবং উজীরকে ২ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে তিনি প্রার্থিত বাদশাহী সনদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ কাউনসিল ইহা অফুমোদন করিলেন না। শুঙ্গাউন্দৌল্লা ও বাদশাহের সহিত এরপ গোপন কথাবার্তায় সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে পাটনা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আদিতে বাধ্য করিল। তারপর বক্সার যুদ্ধের পর শাহ আলম উজীরের দঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাণদীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মীরজাফর ইংরেজদের অনুমতি লইয়া তাহার নিকট স্থবাদারীর আবেদন জানাইয়া लाक পार्राहेटनन। वानभार এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া স্থবাদারীর সনদ ও থিলাৎ পাঠাইলেন ( জাতুয়ারী, ১৭৬৫ )। অল্পদিনের মধ্যেই মীরঙ্গাফরের গুরুতর পীড়া হইল। মৃত্যু আগদ্ধ জানিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মাথে নাবালক পুত্র নজমুদ্দোলাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া তাহাকে মদনদে বদাইলেন এবং নন্দকুমারকে ভাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। ১৭৬৫ এটিবের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরঞাফরের মৃত্যু হইল। কথিত আছে যে মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজা নন্দকুমারের অন্তরোধে মুর্ণিদাবাদের নিকটবর্তী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামুত আনাইয়া পান করিয়াছিলেন।

মীরজাকরের মৃত্যুর পর ইংরেজ কাউনসিল নজম্দৌলাকে এই শর্তে নবাব করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাসনক্ষমতা একজন নায়েব-স্থবাদারের হস্তে থাকিবে। ইংরেজের অন্থমোদন বাতীত তিনি কোন নায়েব স্থবাদার নিষ্ক্ত বা বর্থান্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাং পরোক্ষভাবে ইংরেজই বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিল। এই শর্তে নবাবী করিবার জন্ত নজমৃদৌলা ইংরেজ গভর্ণর ও অন্যান্ত সদস্তগণকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন।

অতঃপর গন্তর্নর ভ্যান্সিটার্ট অন্থগত বাদশাহ শাহ আলমকে অযোধ্যা প্রদেশ দান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শীদ্রই তাঁহার স্থানে কাইব প্নরায় গন্তর্ণর হইয়া কলিকাতায় আদিলেন (মে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টান্ধি)। তিনি এই ব্যবস্থা উন্টাইয়া শুঙ্গাউন্দোল্লার দক্ষে দন্ধি করিলেন। তাঁহাকে তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদের উপর অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ আলমের সহিত সদ্ধি করিলেন। এলাহাবাদ ও চতুস্পার্থবর্তী ভূথও শাহ আলমকে দেওরা হইল। তৎপরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার দিওয়ান নিযুক্ত করিয়া এক ফরমান দিলেন। নবাবের সহিত সদ্ধির ফলে বাংলার সৈল্যবল ও শাসনক্ষমতা পূর্বেই ইংরেজের হন্তগত হইয়াছিল।

দিওয়ানী পাইবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজরা পাইল। স্থির হইল যে প্রতি বংসর আদায়ী রাজস্ব হইতে মূর্নিদাবাদের নাম-সর্বস্ব নবাব ৫৮ লক্ষ্ণ এবং দিল্লীর নাম-সর্বস্থ বাদশাহ ২৬ লক্ষ্ণ টাকা পাইবেন। বাকী টাকা ইংরেজরা ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। নবাবের বার্ষিক বৃত্তি কমাইয়া ১৭৬৬ গ্রীষ্টাব্দে ৪১ লক্ষ্ণ এবং ১৭৬৯ গ্রীষ্টাব্দে ৩২ লক্ষ্ণ করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী আমল ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্দেই শেষ হইল।

# দশম পরিচ্ছেদ

# মুসলিম যুগের উত্তরার্বের রাজ্যঞাসনব্যবস্থা

## ক। বারো ভূঞার যুগ

জাহালীরের রাজত্বে এবং স্থবাদার ইদলাম থাঁর কঠোর নীতিতে, বাংলায় ম্ঘল শাদনপ্রণালী দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবরের হন্তে দাউদ থান কররানীর পরাজয়ের পরে প্রায় চল্লিশ বংসর পর্যন্ত বাংলায় কোন শৃদ্ধলাবদ্ধ শাদন প্রণালী ছিল না। বারো ভূঞা নামে পরিচিত বাংলার জমিদারগণ স্বেচ্ছামত নিজের নিজের রাজ্য শাদন করিতেন। স্বতরাং ইহা বারো ভূঞার যুগ বলা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে বাঙালীর কল্পনায় এই যুগ এক নৃতন রূপে চিত্তিত হইয়াছে। ম্ঘলদের সঙ্গে বারো ভূঞার সংঘর্ষ বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে এবং বাংলায় যে সকল জমিদার ম্ঘলদের বিক্লমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপূর্ব বীরত্ব ও স্থদেশপ্রেম রঙীন কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া সাহিত্যে ও বাঙালীর মনে উচ্ছল রেথাপাত করিয়াছে।

বারো ভূঞাদের প্রায় সকলেই এই যুগসদ্ধির অরাজকতার স্থযোগ লইয়া বাংলার নানাস্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহারা কোন প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্মই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর কল্পনায় বাঁহারা বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার যোগ্য নহেন। প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদার-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল স্থবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বাঁহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ঈশা থাঁ, উসমান প্রভৃতি—তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান। যে অর্থে মুঘলেরা বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এই সব পাঠানেরাও বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্বার্থের খাতিরে বাংলার হিন্দুদের সহিত একত্র ছইয়া সাধারণ শত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। স্থত্যাং বারো ভূঞার মুগ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

বাঙালী জাতির বিদেশী মুঘল শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সংগ্রামের যুগ—এরপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলরা বাংলা দেশ অধিকার না করিলে হয় বারো ভূঞার অরাজকতার যুগই চলিত, নম তো কোন মুদলমান জমিদার বাংলায় একচ্ছত্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়া আবার পাঠান যুগের প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্দুকে যে মুদলমানেরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিত না, হিন্দু রাজা গণেশ ও তাঁহার মুদলমান ধর্মাবলম্বী পুত্রের ইতিহাস স্মরণ করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মূর্শিদ কুলী থার সময় হইতে বাৎলার মুদলমান নবাবগণ বাংলা দেশেই স্থায়িভাবে বদবাদ করিতেন। দিরাজউদ্দৌলা, মীর কাশিম প্রভৃতিকেও বাঙালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ঐতিহাদিক তথ্যের দিক দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভের নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাজ বিদেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইত-তাহারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঠান জমিদারদের ন্যায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বনেশ-প্রেমিক বলিয়া থ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ছুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভূঞার যুগের সহিত নবাবী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যাহারা ইংরেজের সহিত চক্রাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। স্থতরাং হিন্দু-মুদলমানের একোর উপর প্রতিষ্ঠিত বান্ধালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পনা মুঘল যুগের প্রারম্ভের ক্ষেত্রেও যেরূপ, ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতি-হাসিক।

## খ। মুঘল শাসনপ্রণালী

ম্ঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি স্থবায় (প্রদেশে ) বিভক্ত ছিল এবং প্রতি স্থবার শাসন প্রণালী মোটাম্টি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ যুগের বাংলা প্রদেশ অপেকা স্থবে বাংলা অধিকতর বিস্তৃত ছিল। পূণিয়া ও ভাগলপুর জিলার কতক অংশ এবং শ্রীহট্ট জিলা বাংলা স্থবার অন্তর্গত ছিল। চট্টগ্রাম জিলা প্রথমে আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থবে বাংলার সহিত যুক্ত হয়। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন স্থাদার বা প্রধান শাসন কর্তা এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ রাজস্বের জন্ম দিওয়ান, সামরিক বায় নির্বাহের জন্ম বথ্নী—এই ছুই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারা অনেক পরিমাণে স্থাদারের যথেছ ক্ষমতা নিয়ন্ধিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন কর্মচারী প্রাদেশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ সোজামজি বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন। স্থাদার সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ এইভাবে বাদশাহের কাছে পৌছিত। এই কয়জন কর্মচারীই বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরস্পরের কার্যে ক্ষমতার অপব্যবহার অনেকটা সংঘত করিতে পারিতেন। নিয়তর কর্মচারীদের মধ্যে কতক ছিলেন বাদশাহী মনসবদার—ইহারা স্থবাদারের নিযুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক সম্মানের দাবী করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থবাদারের বিয়স্কে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুরুত্র বিষয় উপস্থিত হইলে স্থবাদারকে বাদশাহের উপদেশ, নির্দেশ ও মতামত লইতে হইত। কোন স্থবাদার ইহা না করিয়া বেশী রকম স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বাদশাহ তাঁহার বিক্রন্ধে কঠোর পরওয়ানা জ্বারি করিতেন এবং কখনও কথনও স্থবাদারের কার্য তদস্ত করিবার জন্ম রাজ্যানী হইতে উচ্চপদস্থ কোন লোক পাঠাইতেন।

স্থবাদারের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাদশাহের উপর নির্ভর করিত। অবশ্য স্থবাদারের নিকট হইতে প্রত্যেকের কার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট ঘাইত। স্থবাদারদের উপর কড়া আদেশ ছিল যে রিপোর্টে যেন থাটি সত্য কথা বলা হয় এবং ইহা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোষে ছুষ্ট না হয়। কিন্তু কর্মচারীরাও অনেক সময় অহ্য লোক দিয়া বাদশাহের নিকট স্থপারিস করাইতেন এবং বাদশাহের দরবারে উপহার বা পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথান নিজের পদোন্নতির জহ্ম সম্রাট জাহান্দীরকে উপঢৌকন-স্বন্ধপ হন্তী ও অহ্যান্ত যে দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য ছিল ৪২, ০০০ টাকা।

্ ভূমির রাজস্বই ছিল স্থবার প্রধান আয়। মোটাম্টি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। প্রথম, থালিদা শরিষণ অর্থাৎ প্রভাক্ষভাবে সরকারের অধীন। দ্বিতীয়, কর্মচারীদের বায় নির্বাহের জন্ম-জায়গীর। তৃতীয়, প্রাচীন জমিদার অথবা সামস্তরাজার জমি।

থালিসা জমির থাজনা কথনও কথনও সরকারী কর্মচারীরাই আদায় করিতেন কিছু বেশীর ভাগ ইজারাদারেরাই আদায় করিত। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার অজীকারে ইহারা এক একটা প্রগনা ইজারা লইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কতকটা কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরাণ জমির মত কর্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হইত।

বারো ভূঞা বা পাঠান যুগের অক্সান্ত বে সকল স্বাধীন রাজা মুখলের বক্সতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভূতীয় শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের পূর্বতন সম্পত্তি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নির্দিষ্ট থাজানা দিতেন। আভান্তরিক শাসন বিষয়ে তাঁহাদের ঘথেষ্ট ক্ষমতা ও আনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শান্তিরক্ষা, বিচার করা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল।

#### গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী

মূর্লিদ কুলী থানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি দিওয়ান হইয়া ষথন বাংলায় আদিলেন, তথন প্রায় সমস্ত থাদ জমিই কর্মচারীদের জায়গীরে পরিণত হইয়াছে। জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলম, অকর্মণা ও বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজস্ব দিত না। তিনি এই উভয় প্রকার জমির রাজস্ব আদায়ের জন্মই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জমিদার নামে মাত্র রহিলেন, কিন্ধ ইন্ধারাদারদের হাতেই তাঁহাদের রাজস্ব আদায়ের ভার পড়িল। ইন্ধারাদারেরা ষে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার জন্ম পূর্বেই তাঁহাদিগকে জামিন স্বরূপ মোটা-মৃটি সেই টাকার পরিমাণ কড়ারী থত সই করিয়া দিতে হইত। সংগৃহীত রাজস্বের এক অংশ তাঁহারা পাইতেন। পূর্বেকার মুসলমান ইব্লারালারেরা রাজস্ব আদায় করিয়াও ল্রাষ্য টাকা জমা দিতেন না—অধিকাংশই আত্মসাৎ করিতেন। এইজন্ম মূশিদ কুলী থান বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নৃতন ইঞ্গারাদার নিযুক্ত করিতেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারের। প্রায় লুপ্ত হইল এবং নতন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া তুই তিন পুরুষের মধ্যেই রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি পাইলেন। এইরূপে বাংলা দেশে নৃতন এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ বুগে লর্ড কর্মওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে অস্ট্রাদশ শতাব্দীর এই সব ইব্সারাদারের বংশধরেরাই উত্তরাধিকার স্থুত্তে অমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পরবর্তী কালের নাটোর, দীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানের প্রবল জমিদারগণের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছিল

ব্দবশ্য বর্ধমান, ক্লক্ষনগর, স্থলদ্ধ, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতির জমিদারগণ মুর্ণিদ কুলী থানের সময়ের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও জয়স্তিয়া—এই তিনটি পুরাতন রাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়া নবাবের বশুতা স্বীকার করিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

সকল জমিদারই দম্পূর্ণরূপে মুঘল স্থবাদারের আফুগত্য স্বীকার করিত। কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারো ভূঞানের মতনই স্বাধীনচেতা। তাঁহার পিতা ভূষণার মুসলমান ফৌজনারের অধীনে একজন দামান্ত রাজম্ব-আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার হুবাদারের নিকট হইতে নলদি ( বর্তমান নড়াইল ) পরগনার রাজস্ব আলায়ের ভার পান ( ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্ব )। কথা ছিল যে তিনি নিয়মিতভাবে স্থবাদারের প্রাণ্য রাজস্ব দিবেন এবং বিদ্রোহী আফগান ও দস্থার দল হইতে ঐ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাঁহার সততা ও দক্ষতার ফলে বাংলার স্থবাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার হাতে দেন। এইভাবে দীতারাম একদল দৈন্ত দংগ্রহ করেন। ভিনি স্থবাদারকে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়া সম্ভষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই ষে. তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপঢ়োকন পাঠাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ করেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপে আফুট হইয়া বহু বান্ধালী দৈন্য তাঁহার দহিত যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণা হইতে দণ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তীরে বাপজানী গ্রামে এক স্থরক্ষিত চুর্গ নির্মাণ করিয়া দেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, একজন মুদলমান ফকীরের অন্থরোধে তিনি নৃতন রাজধানীর নাম রাথেন মহম্মদপুর। এবং অনেক মন্দির, স্থরম্য হর্ম্য, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং वृहर वृहर होिघ कां हो हो हो हो हो जा उन के लोक विकास करा है । अधरम स्वताहात ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-১৬৯৭) তুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে স্থবাদার আজিমুসসানের সহিত মুর্শিদ কুলী থানের কলহের হুযোগ লইয়া তিনি পার্ঘবর্তী জমিদারদিদের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। অবশেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে হত্যা করেন। এইবার মূর্শিদ কুলী খান সীতারামের শক্তি ও ঔষত্য দম্বন্ধে দচেতন হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম ভূবণার ফৌজনারকে একদল দৈল্পসহ পাঠাইলেন। পার্ঘবর্তী জমিদারদের দেনাদলও স্থবাদারের ফৌব্দের সহিত যোগ দিল। এই মিলিত বাহিনীর দহিত হতে দীতারাম পরাজিত ও দপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন হইল। উপক্যাসিক বন্ধিমচন্দ্র সীতারামকে অমর করিয়া গিয়াছেন।

যে দকল জমিদার নিয়মমত রাজস্ব দিতেন মুর্নিদ কুলী থান তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাওনার দাবী করিতেন না। কিন্ত নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগকে কাছারীতে বৈদ্ধ করিয়া রাখা হইত। থান্থ বা পানীয় কিছুই দেওয়া হইত না। ঐ রুদ্ধ কক্ষেই মলমূত্র ত্যাপ করিতে হইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে করিয়া তাঁহাদিগকে ঝুলাইয়া রাথিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বিষ্ঠাপূর্ণ গর্ডে তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাথা হইত, এই গর্ডের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুঠ! অনেক সময় থাজনা দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আদিল, জমিদার প্রভৃতিকে স্ত্রীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুলা যে এই দব আদিল ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া থাজনা আদায় করিতেন। বাদশাহের দরবারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌছিত, কিছ কোন প্রতিকার হইত না। গুজাউদ্দীন নবাব চইয়া বন্দী জমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন এবং মুর্নিদ কুলীব যে তৃইজন অফুচর পূর্বোক্তরপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত, তদস্ত করিয়া তাহাদের দোষ দাবাস্ত হইলে পর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াথ ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ম্শিদ কুলী থান রাজস্বের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রজাদের করভার অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের তুর্দশার অস্ত ছিল না। ওদিকে প্রতি বংসর ম্শিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। শুজাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজস্বের পরিমাণ পূর্বের ল্যায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা ছিল। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত কর (আবওয়াব) বাবদ ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আদায় করিতেন।

মূর্ণিদ কুলী থানের প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি ছাড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বানশাহী আমলে স্থবাদাব, উচ্চপদস্থ কর্মচারীয়াও মনস্বদারগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিত এবং নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হইলেইবাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া ঘাইত। কিন্তু নবাবী স্থামলে বংশাস্ক্রমিক আজীবন স্বাদারেরা বাংলা দেশেরই চিরভারী বাসিন্দ

হইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে বোগস্ত ছিল্ল হওয়ার ফলে বাংলার অধিবাসীরাই সরকারী সকল পদে নির্ক্ত হইলেন। মুর্শিদ কুলী থান গুণের আদর করিতেন এবং তাঁহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈছা, কায়ন্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুগলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্প্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অন্তর্গাহে জমিদারী লাভ করিয়া অথবা কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ধেতাব পাইলেন। জাগং শেঠের ছায় ধনী হিন্দুরাও ক্রমে নবাবের দরবারে থ্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। মুর্শিদ কুলী খানের পরবর্তী নবাবেরাও এই নীতি অনুসরণ করায় অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রায়ের স্কটি হইল।

মূর্শিদ কুলীর অধীনে ধোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি পরগণার থাজনা তাঁহারাই আদায় করিতেন। ছোট ছোট জমিদার ও তালুক-দারদের হত্তে আরও প্রায় ১৬০০ পরগণার থাজনা আদায়ের ভার ছিল। ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। আজকাল হিন্দুদের মধ্যে দন্তিদার, সরকার, বক্দী, কাম্মনগো, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, হালদার প্রভৃতি উপাধিধারীদের পূর্বপুক্ষণণ মূর্শিদ কুলীর আমলে বা তাঁহার পরবর্তী কালে ঐ সকল রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নবাব আলীবর্ণীর আমলে • হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যায়।
মূর্ণিদ কুলী থানের বংশকে সরাইয়া তিনি নিজে নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন,
এই জন্ত সম্লান্ত মূসলমানেরা তাঁহার প্রতি সদয় ছিল না। স্কতরাং তিনি আজ্বরক্ষার্থে হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহারাও তাঁহার থ্ব অন্তগত
ছিল এবং ইহাদের সাহায্য তাঁহার রাজ্যের স্থিতি ও শক্তির্দ্ধির অন্ততম কারণ।
ইহাদের মধ্যে জানকীরাম, তুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ, কিরীট্টাদ, উমিদ
রায়, বিরুদ্ধে, রামরাম সিং ও গোকুলটাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা।
অনেক হিন্দু উচ্চ সামরিক পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাতহাজারী
মনসবদার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্দু সেনানায়ক উড়িয়ার যুক্ত
এবং আফ্রণান বিজ্ঞাহ দমন করিতে আলীবর্দীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

কিছ তথাপি হিন্দু জমিদারেরা মুসলমান নবাবীর প্রতি সম্ভষ্ট ছিলেন না। ভারতচন্দ্রের অন্নদামলন প্রাছের স্চনার কৃষ্ণচন্দ্রের লাছনাকারী আলীবর্দীর বিক্তমে অসম্ভোব পরিক্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৫३ প্রীষ্টাব্দে লিখিত একথানি পত্তে কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে 'হিন্দু রাজা এবং প্রজা সকল ভোণীর লোকই মুসলমান শাসনে অসম্ভষ্ট এবং মনে মনে তাহাদের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং ইহার স্থযোগ সন্ধান করে।'

বস্তুত এই যুগে কি হিন্দু কি মুদলমান কাহারও দেশের বা নবাবের প্রতি কোন ভক্তি বা ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সরফরাজ নবাবীর জক্ত তাঁহার পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুর্নিদাবাদের নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আলীবলীকে সিংহাদনে বদাইয়াছিলেন, আবার আলীবর্দীর দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌল্লার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া মীর জাফরকে দিংহাদনে বদাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিলারই অসম্ভষ্ট ছিলেন। মীর কাশিম বহু হিন্দু জমিদারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং অনেককে নির্মমরূপে হত্যা করেন। হিন্দু জমিদারেরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। বহু হিন্দু জমিদার ও মুদলমান দেনানায়ক মীর কাশিমের সহিত বিশাস্ঘাতকতা করিয়াছিলেন। দেশের এই অবস্থার জন্ম শাসনপ্রণালীই যে অনেক পরিমাণে দায়ী, ভাহা অস্বীকার করা কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত জমিদার ও প্রঞাদের মনে সর্বদাই অসন্তোষের আগুন জলিত—নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন ্যোগাইত। অস্থিরমতি স্বেচ্ছাচারী নবাব কথন কাহার কি দর্বনাশ করেন দেই ভয়েই সকলে অন্থির থাকিত। মূর্শিদ কুলী থান যে কোন কোন সময়ে ঘুণিত উপায়ে জমিদারদিপের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হুইয়াছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবর্দী উড়িক্সায় যে অত্যাচার করিয়া ছিলেন ( বিশেষত ভূবনেশরে ), হিন্দুধর্মের উপর বে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, তাহা ভারতচন্দ্র কল্পেকটি পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন। "এই তুরাত্মা ববনের" দৌরাত্মা দেখিয়া নন্দী:

> "মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। করিব ধবন সব সমূল নিমূল॥"

কিন্ত শিব বারণ করিলেন, বলিলেন মারাঠারাই এই অত্যাচারের শান্তি দিবে। কবি লিবিয়াছেন বাংলায় মারাঠাদের অত্যাচার নবাবের ছুক্কতিরই ফল :

> "পুঠিয়া ভূবনেশ্বর ব্বন পাতকী। সেই পাপে তিন স্থবা হইল নারকী।"

> १९२ এটাবে অর্থাৎ আলীবলীর জীবিতকালেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।
- স্বতরাং তিনি যে হিন্দুনিগের ধূব প্রিয় ছিলেন না, তাহা সহজেই অফ্নান করা যায়।

মৃদল সাম্রাজ্য হইতে স্বাতয়্ত ও স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাংলায় যে দব নবাব রাজস্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মৃশিদ কুলী ও আলীবর্দীই বে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপচ তাঁহারাও প্রজাগণের শ্রজা ও বিবাদ অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তুদনায় অন্ত তিনজন নবাব শাদন ব্যাপারে নিতান্ত অযোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। স্থতরাং স্বার্থায়েষী অনুগৃহীত দলের হাতেই শাদনভার ক্রন্ত পাকিত। ইহার কলে শাদন-ব্যবস্থা বিশৃথাদ হইল এবং রাজ্যে তুর্নীতির স্রোত বহিতে লাগিল।

দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নবাবেরা প্রকাণ্ড সৈশ্রদল পৃথিতেন কিন্তু তাহাদের বেতন নিয়মিত ভাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বেতন বাকী পড়ায় তাহারা সর্বদাই অসম্ভই থাকিত এবং কখনও কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোপীয় সৈন্তের তুলনায় তাহারা প্রায় নগণ্য ছিল। পুন: পুন: স্বয়সংখ্যক ইংরেজ সৈন্তের হন্তে বিপুল নবাবী সৈন্তাদলের পরাজয়ই তাহার প্রক্তই প্রমাণ। অবশ্রু বিশ্বাস্থাতকতাও এই সম্দ্র পরাজ্যের অক্ততম কারণ। মীর কাশিম ইউরোপীয় প্রথায় তাঁহার একদল সৈক্তকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানায়কদের বিশাস্থাতকতা ও কর্তব্যে অবহেলায় তাঁহার পুন: পুন: পরাজয় ঘটিয়াছে। সিরাজউন্দোলার যুদ্ধবিভায় কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে তিনি মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিতেন না। আশ্রুর্ধের বিষয় এই বে, একটির পর একটি যুদ্ধে মীর কাশিমের ভাগ্য নির্ণয় হইতেছিল—কিন্তু তিনি ইহার কোন যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন না।

আলীবর্ণীর মৃত্যুর পর দশ বংসরের মধ্যে যে ইংরেজ শক্তি বাংলায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার প্রধান কারণ—সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মহয়ত্বের অভাব, স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিব্য়ে গভীর ওদাদীক্ত। অস্ত্য, বিশাস্থাতকতা, ক্রেবা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যদন ও

সপ্তদশ শতকের আরভেই মূঘল শাসন বাংলা দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।
এবং ইহা মূঘল সাম্রাজ্যের একটি স্বায় পরিণত হয়। ইহার পূর্বে চারি
শতাকীতে বাংলা দেশ অধিকাংশ সময়ই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময় বাংলার
ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিত, স্কুরাং বাংলা দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল।

অপর দিকে মুখল যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হইয়া শান্তি স্থাপন ও উৎক্ট শাদন ব্যবস্থার ফলে কবি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি—ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংলা দেশে বাণিজ্য বিস্তার করায় বহু অর্থাগম হইত। ১৬৮০—১৬৮৪ এই চারি বৎসরে কেবলমাত্র ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যোল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলন্দাজেরাও ইহার চেয়ে বেশী ছাড়া কম জিনিষ কিনিত না। স্নতরাং এই ছুই কোম্পানীর নিকট হইতে প্রতি বৎসর আট লক্ষ রূপার টাকা বাংলায় আসিত। ১৯৩৮ প্রীপ্তান্ধে অর্থাৎ ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দ্বব্যের যে মূল্য ছিল সেই অন্থপাতে প্রতি বৎসর এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা এই ছুইটি ইউরোপীয় কোম্পানী দিত। ইহা ছাড়া অন্ত দেশের সহিত বাণিজ্য তো ছিলই।

কিন্ত সম্পদ যেমন বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা হইল।
মুঘল শাসনের যুগে ছই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাংসরিক
রাজস্ব হিসাব বহু টাকা দিল্লীতে যাইত। দ্বিতীয়ত স্থবাদার হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় কর্মচারিগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালী! তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিবার সময় সং ও অসং উপায়ে অজিত বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতেন।

বাংলাদেশ হইতে মূর্শিদ কুলী থার আমলে উদ্বৃত্ত রাজস্ব গড়ে এক কোটি টাকা প্রতি বৎসর বাদশাহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রুতি বৎসর এক কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ১২ বৎসর রাজত্বকালে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৬৮ টাকা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকার স্থবাদারগণও এইরূপ রাজস্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সঞ্জিত বহু টাকা সঙ্গে লইয়া বাইতেন। শায়েন্তা থা বাইশ বৎসরে আট্রিশ কোটি এবং আজিমুদ্দীন (আজিমুসসান) নয় বৎসরে আট কোটি টাকা সঞ্চয় কয়িয়াছিলন এবং এই টাকা ও বাংলা দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অন্তান্ত স্থবাদার ও কর্মচারীরা কত টাকা বাংলা দেশ হইতে দল্লীতে গিয়াছিলন তাহা সঠিক জানা যায় না। এই পরিমাণ

ক্রপার টাকা গাড়ী বোঝাই হইয়া দিল্লীতে চলিয়া যাইত। এইরূপ শোষণের ফলে রৌপাম্দ্রার চলন অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং দ্রবাদির মূল্য হ্রাসের ইহাই প্রধান কারণ। সাধারণ লোকে টাকা জমাইতে পারিত না; ফলে, তাহাদের মূলধনও ক্রমণ কমিতে লাগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্ম কড়ির খুব প্রচলন ছিল। অবশ্য কড়ি ইহার পূর্ব হইতেই মুদ্রার্থে ব্যবহৃত হইত।

বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকৃষ্ট শিল্প প্রচলিত ছিল। বস্ত্র শিল্প খুবই উন্ধত ছিল এবং ইহা দারা বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। বাংলার মদলিন জগদিখাত ছিল। এই স্ক্র্ম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা। এখান হইতে প্রচ্ন পরিমাণে মদলিন বিদেশে রপ্তানি হইত। ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলাকাও স্থমান্ত্রায় বাংলার কাণড় ঘাইত। ইউরোপে খুব স্ক্র্ম মদলিন বস্ত্রের বিস্তর চাহিদা ছিল। ইহা এমন স্ক্র্ম হইত যে ২০ গজ মদলিন নস্তের জিবায় ভরিয়া নেওয়া ঘাইত। ইহার বয়ন কৌশল ইউরোপে বিক্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। মদলিন ছাড়া অক্তাক্ত উৎকৃষ্ট বন্ধও ঢাকায় তৈয়ারী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর চিঠিতে ঢাকায় তৈয়ারী নিম্নলিখিত বন্ধ্রসমূহের উল্লেখ আছে—দরবতী, মলমল, আলাবালি, ভঞ্জীব, তেরিন্দাম, নয়নস্থখ, শিরবাদ্ধানি (পাগড়ি),ডুরিয়া, জামদানী'। অতি স্ক্র্ম মদলিন হইতে গরীবের জন্ত্র মোটা কাপড় দবই ঢাকায় তৈরী হইত। বাংলার বহুস্থানে বন্ধ্র বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল।

মির্জা নাথান মালদহে ৪,০০০ টাকা দিয়া একথণ্ড বস্ত্র ক্রের করেন। সে আমলে বাংলার উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমূহের মূল্য ইহা হইতে ধারণা করা যাইবে। বাংলাদেশে বহু পরিমাণ রেশম ৩ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। নৌকা-নির্মাণ আর একটি বড় শিল্প ছিল। ট্যাভার্নিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যায় যে ঢাকায় নদীতীরে তুই ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানির্মাণকারী স্ত্রেধরেরা বাদ করিত। শন্ত ঢাকার একটি বিথ্যাত শিল্প ছিল। ইহা ছাড়া দোণারূপা ও দামী পাথরের অলকার নির্মাণেও পুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী লেথকদের বিবরণে লৌহ শিল্পের বহু উল্পেথ আছে। বীরভূমে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিখিয়াছেন যে সিউড়ি হইতে ১৬ মাইল দ্রে খনি হইতে লৌহপিও নিশ্বাশিত করিয়া দামরা ও ময়সারাতে কারধানায় লৌহ প্রস্তুত হইত। মুল্লারপুর প্রগণায় এবং ক্ল্ণুনগরে লোহার

<sup>1</sup> K. K. Datts. op. cit., p. 419 ff

খনি ছিল এবং দেওচা ও মৃহত্মদ বাজারে লৌহ তৈরীর কারথানা ছিল। কলিকাতা ও কাশিমবাজারে এ দেশী লোকেরা কামান তৈরী করিত। কামানের বারুদও এদেশেই তৈরী হইত।

শীতকালে বাংলাদেশে ক্বত্তিম উপায়ে বরফ তৈরী হইত। গ্রম জল সারা রাত্তি মাটির নীচে গর্ত করিয়া রাখিয়া বরফ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল।

চীনা পর্যটকেরা লিখিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হইতে উৎক্রষ্ট কাগজ তৈরী হইত। ইহার বং খুব দাদা এবং ইহা মৃগ-চর্মের মত মুস্প। লাক্ষা এবং রেশম শিল্পেরও উল্লেখ আছে।

চতুর্দশ প্রীষ্টাব্দে ইব্ন্ বতুতা লিথিয়াছেন যে বাংলা দেশে প্রচুর ধান ফলিত।
সপ্তদশ প্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিথিয়াছেন যে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর
দেশই দর্বাপেকা শস্তশালিনী। কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য। এদেশে এত প্রচুর
ধান হয় যে ইহা নিকটে ও দূরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সমৃদ্রপথে ইহা মদলিপত্তন
ও করমগুল উপকূলের অন্তান্ত বন্দরে, এমন কি লক্ষা ও মালদ্বীপে চালান হয়।
বাংলায় চিনি এত প্রস্তুত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোলকুতা ও কর্ণাটে, এবং আরব,
পারস্তু ও মেদোপটেমিয়ায় চালান হয়। যদিও এখানে গম খ্ব বেনী পরিমাণে হয়
না; কিন্তু তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত। উপরন্তু তাহা হইতে সমৃদ্রগামী
ইউরোপীয় নাবিকদের জন্ত হন্দর সন্তা বিষ্কৃট তৈরী হয়। এখানে হ্নতা ও রেশম
এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে হুদ্র জাপান
এবং ইউরোপেও এখানকার বস্তু চালান হয়। এই দেশ হইতে উৎকৃষ্ট লাক্ষা,
আফিম, মোমবাতি, মৃগনাভি, লকা এবং ঘৃত সমৃদ্রপথে বহু স্থানে চালান হয়।

মধ্যমুগে এমন কয়েকটি বিদেশী ক্ষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি
হয় বাহার প্রচলন পরবর্তী কালে খ্বই বেশি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তামাক
ও আলু আমেরিকা হইতে ইউরোপীয় বিণিকেরা সপ্তদশ শতকে এদেশে আনেন।
বাংলার বর্তমান মুগের ছইটি বিশেষ স্থারিচিত রপ্তানী দ্রব্য পাট ও চা সপ্তদশ
ও,অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। যে নীলের চাষ উনবিংশ
শতাব্দীতে প্রাধাস্ত লাভ করিয়াছিল তাহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরম্ভ
হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের রপ্তানী আরম্ভ হয়।

<sup>(3)</sup> K. K. Datta, op. cit, p. 481--3.

<sup>(</sup>e) 3 p. 435

অন্তান্ত ক্রবিজাত ক্রব্যের মধ্যে গুড়, স্থপারি, তামাক, তেল, আদা, পাঁট, মরিচ, ফল, তাড়ি ইত্যাদি ভারতের অক্সান্ত প্রদেশে ও বাহিরে চালান ঘাইত। ১৭৫৬ খুষ্টান্দের পূর্বে প্রতি বৎসর ৫০,০০০ মণ চিনি রপ্তানী হইত। মাখনও বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি হইত। বাংলার ব্যবদায় বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। **ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভাব** ইত্যাদি বছ গুৰুতর বাধা দত্তেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অক্তান্ত প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত। পূর্বোক্ত শিল্প ও ক্ববিজ্ঞাত দ্রব্য ছাড়াও বাংলা হইতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মদলা, ঔষধ এবং খোজা ও ক্রীতদাস জল ও স্থল পথে ভারতের নানা স্থানে এবং সমুদ্রের পথে এশিয়ার নানা দেশে বিশেষত: লক্ষা দ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হইত। স্ক্রমসলিন বাঁশের চোকায় ভরিয়া অক্তান্ত দ্রবাদহ স্লাগরেরা থোরাদান, পারস্তা, তুরস্ক ও নিকটস্থ অক্সান্ত দেশে রপ্তানি করিত। এতদ্যতীত ম্যানিলা, চীন ও আফ্রিকার উপকলের দহিতও বাঙালী বাণিজ্য করিত। বাঙালী সওদাগরদের সমুদ্র পথে দূর বিদেশে বাণিষ্ক্য যাত্রার কথা বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মধ্যযুরের বাংলা আখ্যানে ও দাহিত্যে তাহার বছ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্ত ও বংশীদাদের মনদামঙ্গল এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙালী সওদাগরেরা যে বহুদংখ্যক অতিবৃহৎ বাণিজ্য তরী লইয়া বঙ্গোপদাগরের পশ্চিম কৃল ধরিয়া দিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে আরবসাগরের পূর্ব কুল বাহিয়া নানা বন্দরে সওলা করিতে করিতে পাটনে (গুজরাট) পৌছিতেন তাহার বিশদ বিবরণ আছে।

বাঙালী বণিকেরা বন্ধোপদাগর পার হইয়া ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনিরাতে যাইত। চতুর্দশ শতান্ধীতে ইব্ন বতুতা সোণারগাঁও হইতে চলিশ দিনে স্থমাত্রায় গিয়াছিলেন। স্থদ্র সমৃদ্র যাত্রার বর্ণনায় পথিমধ্যে কয়েকটি বন্দরের নাম পাওয়া যায়—প্রী, কলিঙ্গপত্তন, চিন্ধাচূলি ( চিকাকোল ), বাণপুর, সেতৃবন্ধরামেশ্বর, লন্ধাপুরী, বিজয়নগর। ইহা ছাড়া অনেক দ্বীপের নামও আছে।

অনেক মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক একজন সওদাগর—বেমন, চাঁদ, ধনপতি ও তাহার পুত্র শ্রীমন্ত। ইহাদের বাণিজ্য বাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাণিজ্য-তরীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের ছিল চৌদ্ধ ডিঙ্গা আর ধনপতির ছিল সাত ভিঙ্গা। প্রত্যেক নৌকারই এক একটি নাম ছিল। এই দুই বহরেরই

প্রধান তরীর নাম ছিল মধুকর—সম্ভবতঃ সদাগর নি**চ্চে** ইহাতে ষাইতেন। নৌকাগুলি জলে ভোবান থাকিউ, যাত্রার পূর্বে ডুবারুরা নৌকা উঠাইত। কবিকছণ চণ্ডীতে ডিক্সা নির্মাণের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, কোন কোন ডিক্সা দৈর্ঘে শত গজ ও প্রস্থে বিশ গজ। এগুলির মধ্যে অত্যক্তিও আছে, কারণ বিজ বংশী দাদের মনসামঙ্গলে হাজার গঙ্গ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। এই সব নৌকার সামনের দিকের গ লুই নানারপ জীব জন্তুর মুথের আকারে নির্মিত এবং বছ মূল্যবান প্রস্তর গজনস্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য দারা থচিত হইত। কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, গাস্তারী, ত্মাল প্রভতির কাঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে বে বুহুৎ বুহুৎ বাণিজ্য-তরী নির্মিত হইত, 'যুক্তি কল্পতরু' নামক একথানি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকলো কণ্টি লিখিয়াছেন যে ভারতে প্রস্তুত নৌকা ইউরোপের নৌকা অপেক্ষা বুহত্তর এবং বেশী মজবুৎ। সপ্তদশ শতাব্দে ঢাকা নগরীর এক বিস্তৃত অংশে নৌবহর নির্মাণকারী স্ত্রধরেরা বাস করিত। " সম্ভবত: বর্তমান ঢাকার স্ত্রোপুর অঞ্চল তাহার স্থৃতি রক্ষা করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্তও চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌবহর নিমিত হইত। স্নতরাং বাংলা সাহিত্যে ডিন্সীর বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নৌবহরের সঙ্গে যে সকল মাঝিমাল্লা প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাব্যে তাহাদের উল্লেখ প্রধান মাঝির নাম ছিল কাঁডারী—কাণ্ডারী শব্দের অপভংশ। সাবরগণ সারিগান গাহিয়া দাঁড় টানিত। স্তর্ধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে থাকিত এবং প্রয়োজনমত নৌকা মেরামত করিত। ইহা ছাড়া একদল পাইক থাকিত—সম্ভবতঃ জল দম্যদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্ম এই ব্যবস্থা ছিল।

সে যুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। স্থতরাং সূর্ব ও তারার সাহায্যে দিঙ, নির্ণয় করা হইত। বংশীদাসের মনসামন্ধলে আছে:

অন্ত ষায় যথা ভাস্থ উদয় যথা হনে।
ছই- তারা ভাইনে বামে রাখিল সন্ধানে॥
তাহার দক্ষিণ মূথে ধরিল কাঁড়ার।
সেই তারা লক্ষ্য করি বাহিল নাওয়ার॥

১। বল সাহিত্য পরিচয়—২১৯-২০ পৃঃ

২। কৰিকখণ চঙী—বিভীয় ভাগ ৭৩৯ পৃ:

<sup>• 1</sup> Tavernier's Travels in India, p. 103

এই সমৃদয় বর্ণনা সমৃদ্রবাদ্ধার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ক্রিক্ষণ চণ্ডীতে আছে:

> ফিরি**ন্দির দেশথান বাহে কর্ণধারে**। রাত্তিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ভবে॥

হারমাদ পতৃ গীজ আরমাডা শব্দের অপত্রংশ। পতৃ গীজ বণিকেরা যে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায়বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ পতৃ গীজ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্যা জাহাজের উপর জলদম্যর স্থায় আচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আরাকান হইতে মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সম্দ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। পতৃ গীজরাও তাহাদের অফ্করণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণ বঙ্গে বহু অত্যাচার করিত।

ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদস্মারা বন্দুক ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঙালী বণিকেরা আপ্রেয়ান্ত্রের ব্যবহার জানিত না বলিয়াই তাহাদের দঙ্গে আঁটিয়া উঠিছে পারিত না। বংশীদাস লিখিয়াছেন—

> মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুক পলিতা হাত একেবারে দশগুলি ছোটে ॥

বাঙালী বণিকেরা কিন্ধণে দ্বব্য বিনিময়ে ব্যবসায় করিত; কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ধনপতি সওদাগর সিংহলের রাজাকে ইহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন:

বদলাশে নানা ধন আক্তাছি সিংহলে।

যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতৃহলে ॥

কুরক্ব বদলে তুরক্ব পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।

বিরক্ব বদলে লবক্ব দিবে ফ্রুটের বদলে ডক্ক (টক ?)

পিড়ক্ব (প্রবক্ব ?) বদলে মাতক্ব পাব পায়রার বদলে শুয়া।

গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে শুয়া॥

সিন্দুর বদলে হিকুল দিবে গুঞার বদলে পলা।
পাটশন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা। ॥
লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোরানি বদলে জিরা।
আতঙ্গ (আকন্দ) বদলে মাতঙ্গ (মাকন্দ) দিবে হরিতাল বদলে হীরা।
চঞ্জের বদলে চন্দ্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।
গুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥

এই স্থণীর্ঘ তালিকায় অনেক কাল্পনিক উক্তি আছে। কিন্তু এই সমৃদয় বাণিজ্যের কাহিনী যে কবির কল্পনা মাত্র নহে, বান্তব সত্যের উপর প্রান্তিতি, বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ষোড়শ শতকের প্রথমে ( আমুমানিক ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ ) পর্তু গীজ পর্যটক বারবোদা বাংলা দেশের যে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিথিয়াছেন, তাহার দার মর্ম এই:—

"এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বহু নগরী আছে। ভিতরের নগরগুলিতে হিন্দুরা বাস করে। সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু মুসলমান ত্রইই আছে—ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায়। এই দেশের প্রধান বন্দরের নাম 'বেঙ্গল' (Bengal)। আরব, পারস্ত, আবিসিনিয়া ও ভারতবাসী বহু বণিক এই নগরে বাস করে। এদেশের বড় বড় বণিকদের বড় ৰড় জাহাজ আছে এবং ইহা নানা দ্ৰব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমগুল উপকূল, মালাবার, ক্যামে, পেগু, টেনাদেরিম, স্থমাত্রা, লহা এবং মলাকায় যায়। এদেশে বহু পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নানা রকমের সুন্ধ বন্ধ তৈরী হয় এবং আরবে ও পারস্তে ইহাদারা এত অধিক পরিমাণে টপি তৈরী করে যে প্রতি বংসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের চালান দেয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের ওড়নার জন্ম 'সরবতী' কাপড় খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। চরকায় স্থতা কাটিয়া এই সকল কাপড় বোনা হয়। এই শহরে খুব উৎক্রপ্ত সাদা চিনি তৈরী হয় এবং অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া চালান হয়। মালাবার ও ক্যান্থতে চিনি ও मननिन थ्र हुए। नात्म विकय हम। এथान चाना, कमनात्नयु, वाजावी লেবু এবং আরও অনেক ফল জন্ম। ঘোড়া, গরু, মেষ ও বড় বড় মুরগী প্রচুর আছে।"

বারবোদার দমদাময়িক ইতালীয় পর্যটক ভার্বেমাণ্ড (১৫+৫ এটাছে) উক্ত

বন্দরের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত বাণিস্কাসস্ভার বিশেষতঃ স্তাও রেশমের কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভার্থেমা বলেন যে বাংলা দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দেশে তিনি দেখেন নাই। আর একজন পতুর্গীজ, জাঁয়া দে বারোস (১৪৯৬-১৫৭০ এটিজে), লিথিয়াছেন যে, গোঁড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নয় মাইল দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাস করিত এবং বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভারের জক্তং দর্বদাই রাস্তায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খুবই কষ্টকর ছিল। সোনার গাঁও, ছগলী, চটুগ্রাম ও সপ্তগ্রামেও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।

ষোড়শ শতকের দিতীয়াধে সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩ খ্রীষ্টান্ধ ) সাতগাঁওকে (সপ্তথ্যাম) খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'বেঙ্গল' বন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বংসর পরে রাল্ফ্ ফিচ সাতগাঁও ও চাটগাঁও এই ছুই বন্দরের বর্ণনা দিয়াছেন এবং চাটগাঁও বা চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর (Porto Grande) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও 'বেঙ্গল' বন্দরের উল্লেখ করেন নাই। হ্যামিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সাতগাঁও এর উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'চিটাগাং' বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু 'বেঙ্গল' বন্দরের নাম করেন নাই। ১৫৬১ খ্রীষ্টান্ধের অধিক একটি মানচিত্রে বেঙ্গল ও সাতগাঁ উভয় বন্দরেরই নাম আছে।

রাল্ফ্ ফিচ আগ্রা হইতে নৌকা করিয়া যমুনা ও গঙ্গা নদী বাহিয়া বাংলায় আদেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ১৮০ খানি নৌকা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান বণিকেরা এই সব নৌকায় লবণ, আফিং, নীল, সীসক, গালিচা ও অন্যান্ত তব্যান্ত করিয়া বাংলা দেশে বিক্রয়ের জন্ত যাইতেছিল। বাংলা দেশে তিনি প্রথমে টাণ্ডায় পৌছেন। এখানে তুলা ও কাপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান হইতে তিনি কুচবিহারে যান—সেখানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাও হিন্দু অখবা বৌদ্ধ—মুসলমান নহে। ফিচ ছগলীরও উল্লেখ করিয়াছেন—এখানে পত্সীজেরা বাস করিত। ইহার আল একটু দ্রে দক্ষিণে অঞ্চলি (Angeli) নামে এক বন্দর ছিল। এখানে প্রতিবংসর নেগাণ্টম, অমাত্রা, মালাকা এবং আরও অনেক স্থান হইতে বন্ধ বাণিজ্য-জাহাক আসিত।

नमनामश्चिक देवलानिक विवतन इहेल्ड काना यात्र व जावजवार्यत विक्रिक

প্রদেশের বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে কাশ্মীরী, মূলতানী, আফগান বা পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভূটিয়া ও সয়াসীদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাগড়ীওয়ালা হিন্দুছানীদের নাম এবং কলিকাতা বড়বাজারের পগেয়াপটি সম্ভবতঃ তাহাদের শ্বতি বজায় রাখিয়াছে। সয়াসীরা সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, ভূর্জপত্র, রুদ্রাক্ষ ও লতাগুল্ম প্রভৃতি ভেষজ দ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিথিয়াছেন যে দিল্লী ও আগ্রার পগেয়া ব্যাপারীরা প্রতি বংদর এখান হইতে সীসক, তামা, টিন, লঙ্কা ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রচূর পরিমানে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাকা অথবা আফিম, সোরা অথবা অশ্ব বিনিময় করিত। কাশ্মীরী বণিকেরা আগাম টাকা দিয়া স্থন্দর বনে লবল তৈরী করাইত। কাশ্মীরী এবং আর্মেনিয়ান বণিকেরা বাংলা ছইতে নেপালে ও তিব্বতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্তা, তামাক, চিনি, মালদহের সাটিন প্রভৃতি নানা রকমের বস্ত্র বিক্রয় করিত।

বাঙালী দলাগরেরাও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জয়নারায়ণের হরিলীলা নামক বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে একজন বৈশ্ব বণিক নিমলিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন: "হন্তিনাপূর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারাণদী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কাম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড় নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবস্তী, মথুরা, ক স্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ।" চক্সকান্ত নামে প্রায় সমদাময়িক আর একথানি বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে চক্সকান্ত নামে মঙ্গভূম নিবাদী একজন গন্ধবণিক সাতথানি তরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের উপজীব্য। প্রাচীন একথানি পুঁথিতে আছে যে আত্মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে কৃষিই প্রাণস্ত। কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং অনেক জালপ্রতারণা করিতে হয়। চাকুরীতে আত্মসমান থাকে না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে অর্থ লাভ হয় না। নানাবিধ শস্তু, ফল, শাক-সব্জীর চাষ হইজ—এবং এ বিষয়ে বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও বহু পরিমাণে ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বান্ধাণ হইয়াও চাব ঘারা জীবিকা অর্জন করিতেন। বাংলার অত্লনীয় কৃষিসম্পদের কথা সমসামন্থিক সাহিত্যে ও বিদেশীয় পর্যটকগণের শুমণ বুত্তান্তে উল্লিখিড হইয়াছে। একজন চীনা পর্যটক লিখিয়াছেন যে বাংলা দেশে বছরে ভিনবার

ফ্লনত হয়—লোকেরা থ্ব পরিপ্রমী; বছ আয়াদ দহকারে তাহারা জন্ধ কাটিরা জমি চাষের উপবোগী করিয়াছে। দরকারী রাজস্ব মাত্র উৎপন্ন শস্তের এক পঞ্চমাংশ।

মধ্যযুগে বাংলার ঐশ্বর্য ও সম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বাংলা দাহিত্যে ধনী নাগরিকদের বর্ণনায় বিস্তৃত প্রাদাদ, মণিমুক্তাথচিত বসনভ্বণ, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও ম্ল্যবান রত্নের ছড়াছড়ি। বৈদেশিক বর্ণনায়ও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা রাজদ্তেরা বাংলায় আদিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। তোজনাস্তে চীনা রাজদ্তকে সোনার বাটি, পিকদানি, স্থরাপাত্র ও কোমরবন্ধ এবং তাঁহার সহকারীদের ঐ সকল রৌপ্যের দ্রব্য, কর্মচারীদিগকে সোনার ঘণ্টা ও সৈক্তগকে রূপার মৃদ্যা উপহার দেওয়। হয়। এদেশে ক্রযিজাত সম্পদের প্রাচ্র্য ছিল এবং ব্যবদায় বাণিজ্যে বহু ধনাগম হইত। পোষাকপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাথচিত অলঙ্কারেই এই ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়া চীনাদ্তেরা বিশ্বিত ক্লেইয়াছিলেন।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা'ও 'রিয়াজ-উদ দলাতীনে' উক্ত ছইয়াছে যে প্রাচীন যুগ ছইতে গৌড় ও পূর্ববঙ্গে ধনী লোকেরা সোনার থালায় থাইত। আলাউদ্দীন হোদেন শাহ (যোড়শ শতক) গৌড়ের লুঠনকারীদের বধ করিয়া ১৩০০ সোনার থালা ও বছ ধন রত্ম পাইয়াছিলেন। ফিরিশ্তা দপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এ যুগে যাহার বাড়ীতে যত বেশী সোনার বাদনপত্র থাকিত দে তত্ত বেশী মর্যাদার অধিকারী হইত এবং এখন পর্যস্তত্ত বাংলা দেশে এইরূপ গর্বের প্রচলন আছে।

এই ঐশর্বের প্রধান কারণ বঙ্গদেশের উর্বরাভূমির প্রাক্ততিক শস্তদম্পদ এবং বাঙালীর বাণিজ্য বুত্তি। সপ্তগ্রামে বহু লক্ষপতি বণিকেরা বাস করিতেন। চৈতন্ত-চরিতামৃতে আছে:

> "হিরণ্য-গোবর্ধন নাম তুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥"

বে মুগে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল পাওয়া যাইত দে মুগে বার লক্ষ টাকার মূল্য কত সহজেই বুঝা যাইবে। কবিকৃষণের সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক সিঙ্গার ক্রেডারিক সপ্তগ্রামের বাণিজ্যও ঐশ্বর্থের বিবরণ দিয়াছেন। প্রতি বৎসর এখানে ৩০।৩৫ খানা বড় ও ছোট জাহাজ আসিত এবং মাল বোঝাই করিয়া ফিরিয়া যাইত।

মধ্যমুগে বাংলা দেশে খাছ্যন্তব্য ও বন্ধ খুব দন্তা ছিল। চতুর্দশ শভাবীর মধ্যভাগে ইব্ন বতুতা বন্ধদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন স্ত্রবাস্ল্যের নিম্নলিখিত ভালিকা দিয়াছেন।

| ঞ্বা          | পরিমাণ            | মূল্য ৰৰ্তমানের ( নরা ) পর্সা |  |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--|
| চাউল          | বর্তমানকালের একমণ | , >>                          |  |
| ঘি            | *                 | 786                           |  |
| চিনি          | •                 | >8€                           |  |
| ভিল তৈল       | W                 | 90                            |  |
| উত্তম কাপড়   | >৫ গজ             | 200                           |  |
| ভ্গ্নবতী গাভী | ১টি               | 9                             |  |
| ক্টপুই ম্বলী  | <b>&gt;</b> वि    | ₹•                            |  |
| ভেড়া         | ঠটি               | ર¢                            |  |

এক বৃদ্ধ বাঙালী ম্দলমান ইব্ন বতুতাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি, তাঁহার স্থী ও একটি ভূত্য —এই তিন জনের খান্তের জন্ম বংদরে এক টাকা বায় হইত। (স্বামানের হিদাবে দাত টাকা)।

ইব্নু বতুতা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টেঞ্জিয়ারের অধিবাদী। তিনি আফ্রিকার উত্তর উপকৃল ও এশিয়ায় আরব দেশ হইতে ভারতবর্ধ ও ইন্দোনেশিয়া হইয়া চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন যে সারা পৃথিবীতে বাংলা দেশের মত কোথাও জিনিষপজ্ঞের দাম এত সন্তা নহে।

দপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিশিয়াছেন যে সাধারণ বাঙালীর খান্স—চাউল, ন্বত ও তিনচারি প্রকার শাকসজ্জী—নামমাত্র মৃল্যে পাওয়া যাইত। এক টাকায় কুড়িটা বা তাহার বেশী ভাল ম্বর্গী পাওয়া যাইত। হাসও এইরূপ সন্তা ছিল। ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া যাইত। শ্করের মাংস এত সন্তা ছিল যে এদেশবাসী পতুর্গীক্ষরা কেবল তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। নানারক্ষ মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিক্ষণ চণ্ডীতে 'ছুর্বলার বেসাতি' বর্ণনাও প্রব্যের মূল্য এইরূপ সন্তা দেখা বার। রাজধানী মূর্শিদাবাদে ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে খান্তর্যের মূল্য এইরূপ ছিল।'

<sup>3 |</sup> K. K. Datta, op. cit. 463-64

| প্রতি টাকার খুব ভাল চাউল ( বাঁশফুল ) প্রথম শ্রেণী |                         |                        |   | মণ ১০ সের           |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------|
| <b>(2)</b>                                        | <b>A</b> .              | দিতীয় "               | > | মণ ২৩ সের           |
| <b>_</b>                                          | ক্র                     | ভূতীয় "               | ٥ | মণ ৩৫ সের           |
| <u> </u>                                          | মোটা (দেশনা             | ও প্রবী ) চাউল         | 8 | মণ ২৫ সের           |
| <b>3</b>                                          | মোটা ( ম্শদার           | 11)                    | e | মণ ২৫ দের           |
| ক্র                                               | মোটা ( কুরাশালী )       |                        |   | মৰ ২০ সেয়          |
| ঐ                                                 | উৎকৃষ্ট গম প্রথম শ্রেণী |                        | ৩ | মৰ                  |
| ঐ                                                 | <b>দিতী</b>             | ন্ন শ্ৰেণী             | ৩ | মণ ৩০ সের           |
| ð                                                 | তেল প্রথ                | ম শ্ৰেণী               |   | ২১ সের              |
| <u> </u>                                          | ঐ দিতীয়                | া শ্ৰেণী               |   | ২৪ সের              |
| ঐ                                                 | ঘৃত প্রথম               | (শ্ৰণী                 |   | ১০॥০ সের            |
| ঐ                                                 | দি <b>তী</b> য়         | া শ্ৰেণী               |   | ১১ <del>১</del> সের |
|                                                   | কাপাদ ( তুলা )          | প্ৰতি মণ ২ কি ২॥০ টাকা | 1 | -                   |

মধা যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগঞ্জপত্তে বাংলাদেশকে বলা হইত ভারতের স্বর্গ। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার, জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতা প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির

দার্থকতা দহজেই বুঝা যায়।

দেশে এশর্যশালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্রের চিত্রও সমসাময়িক বাংলা দাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে ৷ কারণ দ্রব্যাদির মূল্য খুব সস্তা হইলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের হুঃথ ও হুর্দশার অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। তাহাদের মধ্যে অক্ততম রাজকর্মচারীদের অষণা অত্যাচার ও উৎগীড়ন। কবিকরণ চণ্ডীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিস্তায় ছয় দাত পুরুষ যাবং বাদ করিতে-ছিলেন—ক্রষিদারা জীবন যাপন করিতেন। ডিহিলার মামুদের অত্যাচারে যথন তিনি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অপ্তত্ত বাইতে বাধ্য হইলেন তথন তিন দিন ভিক্ষারে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে --

> "তৈল বিনা কৈল স্থান করিলুঁ উদক পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে"

क्यान्य क्**डक्नांत्रब धरेक्र** इत्रवहा श्रेत्राहिन। क्विक्क्नेहश्रीख শতীনের কোপে খুলনার কট্ট ও ফুলরার বার মাসের হুংথ বর্ণনায় এই দারিস্তা-

ভ্রম্থ প্রতিধানিত হইয়াছে। বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যেও প্রনার ভ্রম্থ বর্ণিত হইয়াছে। শাসনকর্তার অত্যাচারে অচ্ছল গৃহত্তের কিরুপ ভ্রবস্থা হইত মাণিকচন্দ্র রাজার গানে তাহা বর্ণনা পাই।

"ভাটি হইতে আইন বান্ধান লখা লখা দাড়ি।
সেই বান্ধান আসিয়া মূলুকৎ কৈল্প কড়ি ॥
আছিল দেড় বুড়ি থাজনা, লইল পনর গণ্ডা।
লান্ধন বেচায় জোয়ান বেচায়, আরো বেচায় ফান।
থাজনার তাপতে বেচায় তুধের ছাওয়ান ॥
রাটা কান্ধান তুংখীর বড় তুংথ হইন।
থানে থানে তালুক সব ছন হৈয়া গেল॥"

কিন্তু স্থাদনে প্রজারা চাষ্বাদ করিয়াও, কিন্ধপ স্থাধে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত তাহারও উজ্জন অভিরঞ্জিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে আচে:—

> "সেই যে রাজার রাইঅত প্রজা ত্বথু নাহি পাএ। কারও মাফলি (পথ) দিয়া কেহ নাহি যায়। কারও পুষ্করিণীর জল কেহ নাহি থাএ। <sup>২</sup> আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়॥ সোনার ভেটা দিয়া রাইঅতের ছাওয়াল থেলায়।"

বিদেশী পর্যটক মানরিক লিথিয়াছেন যে খাজনার টাকা না দিতে পারিলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রম্ম করা হইত। কর্মচারীরা ক্রমকদের নারী ধর্ষণ করিত এবং পিয়াদারা নানা প্রকার উৎপীড়ন করিত। ইহার কোন প্রতিকার ছিল না। অথচ ইহারাই ছিল শতকরা নকাই জন।

লোকেদের হর্দণার আর একটি কারণ ছিল যুদ্ধের সময় সৈক্তদলের লুঠপাট। হই পক্ষের সৈত্তেরাই লুঠপাট, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যন্ত ছিল বে, দৈক্তের আগমনবার্তা শুনিলেই রাস্তার হুই পার্শ্বের গ্রাম ছাড়িয়া লোকে দ্বেপলাইয়া বাইত। যুদ্ধের বিরতির পরেও বিজয়ী সৈক্তেরা লুঠপাট করিত।

১। কৰিকত্ব চণ্ডী, প্ৰথম ভাগ ২৫৭ পু:

২। ২-৪ পংক্তির অর্থ এই যে প্র:ভ্যকেরই নিজের নিজের পথ ঘাট পুকুর আছে — সুন্যধান জ্ববা যেধানে সেধানে ফেলিয়া রাথে — চোরের ভয় নাই। বজা সাহিত্য পরিচয় পু: ৩০৫

প্রতাপাদিত্যের আছ্মনমর্পণের পর বিজয়ী মুঘল দেনানায়ক একদিন উদরাদিত্যকে বলিলেন "মীর্জা মকী ভোমাদের দেশ লুট করিতেছে আর ভোমরা তাহাকে ধলে ভব্তি সোনা দিতেছ। আমি চূপ করিয়া আছি বলিয়া আমাকে একটা আম কাঠালও পাঠাও না। আছা, কাল ইহার শোধ নিব।" সেনানায়কের আজ্ঞায় রাত্রি দিপ্রহরে জল ও স্থলের দৈক্ত ঘোড়ায় চড়িয়া রাজধানী যশোহর যাত্রা করিল এবং এমন ভাবে লুঠপাট করিল বে পূর্বের কোন অভিষানে আর সেরূপ হয় নাই। উক্ত দেনানায়ক নিজেই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মগ ও পতু গীজ জলদস্থার অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমৃদ্র উপকুলের অধিবাদীরা সর্বনা সন্ত্রন্ত থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ লুঠপাট করিত ও আগুন লাগাইয়া বংগ করিত, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বছ নরনারীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার থোলে বোঝাই করিয়া লইয়া দাসরূপে বিক্রেয় করিত। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ খ্রীষ্টাম্বের মধ্যে পতু গীজেরা ৪২,০০০ দাস বাংলার নানা স্থান হইতে ধরিয়া চট্টপ্রামে আনিয়াছিল। অনেক দাস পতু গীজেরা গৃহকার্যে নিযুক্ত করিত।

স্থলপথে অভিযানের সময়ও দৈক্সেরা গ্রাম প্ঠণাট করিয়া বহু নর-নারীকে বলী করিয়া দাদরূপে বিক্রয় করিত। শাস্তির সময়েও দাধারণ লোককে কর্মচারী-দের হুকুমে বেগার (অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে) থাটিতে হইত। মোটের উপর মধ্যযুগে সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।
তবে ভাতকাপড়ের ত্থে হয়ত বর্তমান যুগের অপেকা কম ছিল।

## वापम भतिरम्हप

# ধর্ম ও সমাজ

### ১। হিন্দু ও মুসলমান

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও মূল তঃ ইহারা একই ধর্ম হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ অনেকটা ঘুচিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধর্মের পৃথক সভা ছিল না বলিলেই হয়। জৈন ধর্মের প্রভাবও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্বতরাং মুনলমানেরা যথন এদেশে আদিয়া বদবাদ করিল তথন 'হিন্দু' এই একটি সাধারণ নামেই এদেরেণ তাহার। তথনকার ধর্ম ও সমান্তকে অভিহিত করিল। মুদল-মানের ধর্ম ও দমাজ দমন্ত মৌলিক বিষয়েই ইহা হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে তাহার। কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। মুসলমানদের পূর্বে ত্রীক, শক, পহলা, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি বছ বিদেশী জাতি ভারতের অল্প বা অনেক অংশ জয় করিয়া দেখানেই স্থায়িভাবে বদবাদ করিয়াছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্দ সমাজের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আজ তাহাদের পৃথক সত্তার চিহ্ন-মাত্র বিভামান নাই। কিন্তু মুসলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত স্থল বিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎদর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বের মতই স্বতম্ব আছে। ইহার কারণ এই ষে, এই ছুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশাস ও সমাজ-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দিরে দেবতার মৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা উপচারে তাহার পূজা করা হিন্দুদিগের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান ধর্মণান্ত্রে দেবমূর্ত্তি পূঙ্গা যে কেবল অবৈধ তাহা নহে মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংদ করা অত্যন্ত পুণোর কার্য বলিয়া গণা হয়। আবার হিন্দুশান্ত্রমতে মুসলমানেরা ফ্লেছ ও অপবিত্র, তাহানের দহিত বিগাহ, একত্রে পানভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ ভো দূরের কথা তাহাদের স্পর্শ ও দ্বিত বলিয়া গণ্য করা হয়—তাহাদের স্পৃষ্ট ষ্মন্ত্রস্থ করিলে হিন্দু ধর্মে পতিত ও জাতিচ্যুত হয়। গোমাংস ভকণ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় আচার ব্যবহার হিন্দুর দৃষ্টিতে অতিশন্ন পর্হিত,

মুদলমান সমাজে তাহা দৰ্বজন স্বীকৃত। এইরূপ অশন বদন ভোজন ও জীবনযাপন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। र दिन्दूरा বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত হইতে, মুদলমানেরা পায় আরবী ফারদী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাধিকারের আইন হিন্দু ও মুদলমানদের মধ্যে দম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সমুদয় প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াই মুদলমান পণ্ডিত আল্বিক্রণী (১০৩০ খ্রীন্টান্দ) বলিয়াছিলেন যে 'হিন্দুরা যাহা বিবাদ করে আমরা তাহা করি না—আমরা যাহা বিবাদ করি হিন্দুরা তাহা করে না। নয় শত বংদর পরে যে মৃদলমানেরা পাকিস্থানের দাবী করিয়াছিল তাহারাও এই কথাই বলিয়াছিল। তাহারা পূর্বোক্ত ও অন্যান্ত প্রভেদের বিষয় সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তাহাদের উক্তির সমর্থন করিত। অইম শতাব্দের আরত্তে মুদলমানেরা যথন দিদ্ধানশ জয় করিয়া ভারতে প্রথম বদতি স্থাপন করে তথনও হিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল সহস্র বংসর পবেও এক ভাষার পার্থকা ছাড়া আর সমস্তই ঠিক সেইরূপই ছিল। হিন্দুর সর্বপ্রকার রাজনীতিক অধিকার লোপ এবং এই ধর্ম ও সমাজগত প্রভেদ ও পার্থকাই মধাযুপের বাংলার ইতিহাদের দর্বপ্রধান তুইটি ঘটনা। রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল মুদলমান রাজাদের দহস্কেই আলোচনা করা হইয়াছে কারণ मृननमात्नतारे छित्र ताज्रभावत अधिकांती - शिक्ता छित्र जाशांत्र नान माख। কোন হিন্দুর পক্ষে রাজপদ অধিকার করা যে কত অদন্তব ছিল রাজা গণেশের কাহিনীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু শুক্তর প্রভেদ দত্ত্বেও হিন্দু ও মুদলমান উভয়েরই বিধিবন্ধ ধর্ম ও দমাঙ্গ ছিল—স্বতরাং পৃথকভাবে এই তুইয়ের আলোচনা করিতে হইবে।

### ২। মুসলমান ধর্ম ও সমাজ

মৃদলমানের ধর্ম ইদলাম নামে পরিচিত এবং ইহার মৃদনীতিগুলি কোরাণ প্রতি কল্পেকখানি ধর্মণান্ত্রের অফ্লাদন ছারা কঠোরভাবে নিয়ন্তিত। স্করাং পৃথিবীর দ্বিত্ত মৃদলমান্ত্রের ধর্মবিশ্বাদে ও ধর্মচরণে দাধারণভাবে একটি মৃদ্রত এক্য দেখা বার। বাংলা দেশেও এই নিয়মের ব্যত্যর হয় নাই।

বে সকল তুর্কী লৈন্ত প্রথমে বাংলা দেশ জন্ন করিয়া এখানে বদবাস করিতে আরম্ভ করে তাহারা শিকা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ধুব নিমন্তরেরই ছিল। আনেক

নিমশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছিল। হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নানা অস্থবিধা ও অপমান সহ্ করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অফুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বথ তিয়ার খিলজীর একজন মেচজাতীয় অত্নচর গৌড়ের সমাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টাস্থে উৎসাহিত হইয়া যে দলে দলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্র্র্য বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অভ্যাচার হইত। ভাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইত, উচ্চপদে নিয়োগের কোন আশা তাহাদের ছিল না এবং রাজনৈতিক দকল অধিকার হইতেই তাহারা বঞ্চিত হিল। এই সব কারণে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন পুরই বেশী ছিল। ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভে পতু গীজ পর্যটক হুয়ার্তে বারবোসা বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ষে রাজ-অত্প্রহ পাইবার জন্ম প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতদারে মুদলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমন কি নিষিদ্ধ ভোজ্যের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুর জাতিচ্যতি হইত। মুসলমান কোন হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত। এই সমূদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিনুকে মুদলমান করা হইত—জাবার কোন কোন দময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফ্কীর ও দরবেশদের প্রভাবে ইমলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় मुमलमानात्तत मःथ्या व्यानक वाष्ट्रिया श्राला । किन्न जाशात्तत व्यक्षिकाः महे य ধর্মান্তরিত নিমশ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা দেশে বৌদ্ধ পাল রাজন্ত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা রাজ্বণ্য ধর্মের প্রাধান্ত পুনং প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিমন্তরে পতিত হয়। তাহারা মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়াই মনে করিত। তাহাদের বিশাদ হইয়াছিল যে রাজ্বণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জক্তই দেবতারা মুসলমানের মূর্তিতে ভূতলে আদিয়াছেন। এ সম্বন্ধে "ধর্মপূজা বিধান" নামক গ্রন্থখনি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্মপূজা বাংলায় বৌদ্ধর্মের শেষ স্বৃতিচ্ছে রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও রাজ্বণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও পশ্চিমবঙ্গে নিম্নশ্রের মধ্যে প্রচলিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থে নিরশ্বনের ক্রমনা

নামে একটি কবিতা আছে। ব্রান্ধণেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের সহিত কিন্ধপ কুর্ব্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহারা শাপ দেয়—সন্ধর্মীদের বিনাশ করে—ব্রান্ধণদের ভয়ে সকলেই কম্পমান ইত্যাদি। ইহাতে বিচলিত হইয়া ভক্তেরা ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিল:—

"মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাথ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইশ্ধপে দ্বিজগণ করে স্বাষ্টি সংহরণ
এ বড় হইল অবিচার॥"
ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়া বৈকুঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলিল:—

"বৈকুঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম মায়ারূপে হইল খনকার।

ধর্ম হইলা যবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।

যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে একমন আনন্দেতে পরিল ইন্ধার।

বিষ্ণু হৈল পয়গম্বর এন্ধা হৈল পাকাম্বর (হজরৎ মহম্মদ)
আদন্ত হইলা শ্লপাণি।

এইরপে গণেশ হইলেন গাজী, কার্তিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী ছায়া বিবি, ও পদ্মাবতী বিবি ন্র হইলেন। এইভাবে দেবগণ মৃদলমানের রূপ ধারণ করিয়া জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাদিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিল।

এই কবিতাটি কোন্ সময়ের রচনা তাহা জানা নাই। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নিম্নশ্রেক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধণণ ম্সলমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্ত দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতার তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

প্রথম যুগের তুর্কী দেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্নপ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়াই বাংলার মূললমান সমাজ সর্বাথ্যে গঠিত হয়। কিছু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে উচ্চ প্রেণীর মূললমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাদ করে। ক্রমোদশ শতাক্ষীতে মোজলরাজ চেজিদ ওঁ। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুর্কী মূললমানদের রাজ্য এবং কোধারা, সমরধন্ধ প্রভৃতি ইললাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেক্সঞ্জনি

বাংলাদেশে বসতি স্থান করিল এই অঞ্চল হইতে গৃহহীন পলাতকেরা দলে দলে ভারতে তুকী ম্ললমানদের রাজ্যে আআয় গ্রহণ করে। পরে তাহাদের অনেকে বাংলাদেশে বসতি স্থানন করিল এবং বাংলার ম্নলমান স্থাভারিত করিলেন। পরবতী-কালে দিল্লীতে বিভিন্ন তুকী রাজবংশের উথান ও পতনের ফলে বিতাভ্তিত অনেক তুকী সম্রাস্ত লোক বাংলায় আআয় লইলেন। বাংলায় ম্ঘল রাজস্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্রাস্ত ম্নলমান রাজকর্মচারীরূপেও বাংলায় আগিতেন, ফলে বাংলার বাহিরের ইনলাম সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কালক্ষমে বছ পতিত ও উচ্চত্রেণীর ম্নলমান বাংলায় আগিলেন এবং সংখ্যায় অয় হইলেও ইহারা বাংলার ম্নলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করিলেন। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইনলাম ধর্মেরও ক্রত প্রসার হইতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে স্ফ্রী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টায়ই বাঙালী মুসলমানদের উল্লভ ধমভাব ও সংখ্যা বুদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। স্ফ্রীগণ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া হইতে উত্তর ভারতব্বের মধ্য দিয়া বাংলায় আগমন করেন। খ্রীষ্টিয় পঞ্চশ শতাঝীতে বাংলার সর্বঅ—শহরে ও প্রামে—স্ফ্রীরা দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারা ইসলামীয় ধর্মশাজ্রে স্পত্তিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনামও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্ফ্রীরই বছ শিষ্য ছিল। ইহারা তাহাদিগকে ইসলামী শাল্পে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। এই শিষ্যেরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃতন নৃতন শিষ্যকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। রাজ্যা প্রজা সকলেই স্ফ্রীদিগকে সম্মান ও প্রদা করিতেন। স্ফ্রীর দর্গা ও কবর পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। এই সব দর্গায় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতীত দরিজ্রের অল্পান ও চিকিৎসা প্রাভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

অ-মুদলমানকে ইদলাম ধর্মে দীন্ধিত করা মুদলমান শান্তমতে পুণ্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্থফীগণ এই বিষয়ে অভিশয় তৎপর ছিলেন। স্থফীদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও দাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অন্ত্সরণ করিয়া জীবন্যাপন করিতেন। তাঁহাদের উপদেশে ও দৃষ্টাস্কে অনেক হিন্দু ইপলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। মৃদলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় তান্ত্রিক ধর্মের থব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বাদ করিত যে তান্ত্রিক দাধু বা গুরুর বছবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। স্থতরাং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহাদের বাদস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত। মৃদলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক স্থকী দরবেশ ও পীর এই সব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচাত করিয়া তাহাদের বাদস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন। ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-দম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পীরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের তৃথে ঘর্দ্ধণা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন আবার জীবস্ত মানুষকেও জাত্বলে মারিতে পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিশ্বৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিশ্বেরাও অনেকে স্থান মাহাত্ম্যে এবং এই সব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে গাঁহাই হইয়া পীরের দর্গায় আদিত ও ইদলাম ধর্মগ্রহণ করিত।

আবার পীর ও দরবেশ হৃফীরা অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জন্ত যুদ্ধও করিতেন। মুদলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক স্থকী দরবেশ তাঁহার পীর অর্থাং গুরুর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০০ শিষ্তাসহ বহু যুদ্ধ করিয়া অনেক ক্ষুদ্র কৃষ্ণ হিন্দুরাজ্য জয় করেন এবং দেখানে ইদলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিশেষে শ্রীহট্টের রাজ্ঞাকে পরাজিত ও ঐ দেশ অধিকার করিয়া অফ্চরগণসহ সেখানে বসবাস করেন। সম্ভবতঃ বাংলার স্থলতানের সৈল্পদের সহায়তায়ই তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন পীর স্থলতান কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মুসলমান সেনাপতি হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন এরপ ঐতিহাদিক দৃষ্টান্তও আছে। স্থতরাং পীরেরা শস্ত্র ও শাস্ত্র ফুটটিতেই সমান দক্ষ ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও শস্ত্রচালনা এই তুই উপায়েই বাংলায় মুসলমান রাজ্য ও ইললাম ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা সহায়তা করিতেন।

বে সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইনলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ভাহারা আরবী জানিত না এবং যদিও কেহ কেহ দামাল ফার্সি জানিত, তথাপি মৃদলমান ধর্মশাস্ত্র সংক্ষে তাহাদের বিশেষ কোন জানও ছিল না। যোড়শ শতাকী পর্যন্ত যে এই অবস্থা ছিল তুইজন মৃদলমান লেখকের রচনা হইতে তাহা জানা যায়। একজন

লিথিয়াছেন যে বান্ধালী মুদলমানেরা না বোঝে আরবি, না বোঝে নিজের ধর্ম-গল্প কাহিনী প্রভৃতি লইয়াই ভাহারা মন্ত থাকে। আর একজন মহাভারতের
বাংলা অনুবাদ-সম্বন্ধ লিথিয়াছেন:

হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে। খোলা রস্থলের কথা কেহ না দোঙরে॥ '

তবে ইদলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল তথ্য বা তত্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি—
ইমান (ঈশরে ও পরগন্ধরে বিশাদ), নমাজ, রোজা ও হজ (মক্কা প্রভৃত্তি তীর্থ
দর্শন) বাঙালী মূদলমানেরাও যথারীতি পালন করিত। পঞ্চম—জকাৎ অর্থাৎ
নিজের আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ গরীব তৃংখীকে নিয়মিত দান—কতদ্র
প্রতিপালিত হইত তাহা বলা যায় না।

খাঁটি ইস্লামের অতিরিক্ত এবং অনুস্মোদিত ক্তকগুলি সংস্কার ও প্রথা বাংলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা বহু সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের কোন কোন বিশ্বাস ও সংস্কার ছাড়িতে পারে নাই। স্বতরাং তাহা ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার ক্ষেকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপাস্তরিত হইয়াছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশ: ইহা পঞ্চপীর—সত্যপীর, মাণিকপীর, ঘোড়াপীর, কুন্তীরপীর, মদারী (মংক্র ও কচ্ছপ) পীর—প্রভৃতির পূজায় পর্যবসিত হইল। বন্ধ্যার পূত্র লাভের জন্ম নানা অন্ধ্রান, কুন্তীরের কুপায় সন্তান লাভ হইলে প্রথম সন্তানটি কুন্তীরকে দান, মদারীকে ভোজ্য দান, বুক্ষে প্রত্র বন্ধন ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কুসংস্কার ভাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজেও প্রবেশ করিল।

মোল্লা নামে আর একটি ন্তন যাজকশ্রেণীর আবির্ভাবও উল্লেখযোগ্য। ইহারা হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মাস্কুটান এবং বিবাহাদি ক্রিয়া অস্ট্রিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া তাহাকে ভূতের উপদ্রব হুইতে রক্ষা করিত এবং সংল কলাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি ক্রাই করিত। এই সম্দয় হুইতে বে অর্থলাভ হুইত তাহাই ছিল তাহাদের উপজীব্য।

বোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিক্ষণ চণ্ডীতে মোলার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে:

> মোলা পড়ায়্যা নিকা দান পায় দিকা দিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া।

করে ধরি খর ছুরি

কুকুরা জবাই করি

দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি॥

পীরের ক্যায় মোলাও ইসলামের অনস্থমোদিত ধর্মথাক্সক এবং হিন্দু সমাজের শুরু পুরোহিতের অমুকরণ।

প্রাচীন মুদলমান দাধুদস্তদের ও পীরদের দমাধির প্রতি দম্মান প্রদর্শন এবং 
ঠাহাদের কুণায় ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাদ 
প্রচলিত ছিল। এরূপ বিশ্বাদ ইদলাম ধর্মের অনুস্থাদিত। অভএব ইহা দম্ভবতঃ 
হিন্দু দমাজের প্রভাব স্চিত করে। এইরূপ আরও অনেক কুদংস্কার মুদলমান 
দমাজে প্রচলিত ছিল।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কিছু প্রভাবও ম্দলমান সমাজে দেখা যায়। কারণ বাংলার ম্দলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সৈয়দ (অর্থাৎ যাহারা হজরৎ ম্হত্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করেন), আলিম (পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেণীভূক্ত এবং বিশেষ আজা ও দত্মানের পাত্র। কাজীও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোলারাও জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চস্তরের ছিল। ইহা ছাড়া তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিছু এই শ্রেণী-বিভাগ হিন্দুদের জাতিভেদের ক্রায় কঠোর ছিল না—ইহাদের মধ্যে পান ভোজনের বা স্পর্শদোষের বালাই ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদিও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

নিয়শ্রেণীর ম্সলমানের মধ্যেও বংশাফুক্রমিক বৃত্তি অমুসারে অনেক শ্রেণী বিভাগ ছিল। কবিকঙ্গ চণ্ডীতে ইহাদের একটি স্থার্গ তালিকা আছে। যথা গোলা, জোলা, ম্কেরি', পিঠারি, কাবাড়ি', সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী', দরজি, বেনটা', রংরেজ', হালান ও কসাই।

। বাছারা বলগে করিরা বিজের জিনিব নের। ২। সংশ্র বিজেতা কর্ববা কলাই
 । যে কাপজ তৈরী করে। ।। যে বয়ন করে। ।। যে রং লাগায়।

কবিকৰণ চণ্ডীতে নৃতন নগরপত্তনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইজে অস্মান করা যায় যে বড় বড় নগরে মৃদলমানেরা একটি স্বভন্ত পাড়ায় বাদ করিত। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে বোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের একটি মনোরম চিত্র পাওয়া বায়:-

> বিছায়ে লোহিত পাটী "ফঙ্গর' সময়ে উঠি পাঁচ বেরি<sup>২</sup> করয়ে নমাজ।

ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পগন্ধরে

পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।

দশ বিশ বেরাদরে

বসিয়া বিচার করে

অহুদিন কেতাব কোরাণ।

কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে

সাঁঝে বাজে দগড়°, নিশান ॥

বড়ই দানিসবন্দ <sup>8</sup> না জানে কপট ছন্দ

প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

ষার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা

সারিয়া চেলার মারে বাডি॥

ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাথে কেশ

वुक बाष्ट्रां निया तार्थ माजि।

না ছাড়ে আপন পথে

দশ রেখা টুপি মাথে

ইজার পরয়ে দুঢ় দড়ি ( করি ? )॥

আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া

ভূঞ্জিয়া" কাপড়ে মোছে হাত।"

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে পতু গীজ বারবোদা বাংলা দেশের প্রধান একটি বন্দরের সম্রান্ত মুসলমানদের সহচ্ছে লিথিয়াছেন, মুসলমানেরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা জোকা পরে—ইহার তলে লুদ্দির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হইতে রৌপ্যথচিত তরবারি ঝুলান থাকে। হাতে মণিমাণিক)খচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাধায় স্কল্প তুলার কাপড়ের টুপি। ভাহারা ধুব বিলাদী—মেয়ে পুরুষ উভয়ই উৎকৃষ্ট খাছাও মছাপানে

১। প্রাত:কাল। ২। পাঁচবার। ৩। দামামা ৪। পণ্ডিত, ধার্মিক। ৫। আহার করিরা।

অভ্যন্ত। প্রত্যেকের এ৪ বা তভোধিক স্থা। তাহাদের পরণে মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙার কিন্তু তাহারা পর্দানদীন। নৃত্য গীত তাহাদের খ্ব প্রিয়। প্রত্যেকেরই অনেক ভূত্য। সাধারণ লোকেরা থাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই জুতা ব্যবহার করে। ধনীদের জুতায় রেশম ও সোনার স্থতার কাজ।

মুশলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফার্নী ভাষার সাহাষ্ট্রেই হইত। অনেকে আরবী ভাষারও চর্চা করিতেন। বিত্যাশিক্ষার জন্ম মক্তব ও মাদ্রাদা ছিল। অনেক স্থলতান এইরূপ বিত্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। স্থাদের দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হইত। সাধারণতঃ বিদেশী ও স্বল্পমংখ্যক অভিজ্ঞাত মুশলমান উর্তু ব্যবহার করিতেন ভাছাড়া সকলেই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিত। মুশলমান সমাজে অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া হইত। মদজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সকলেই কোরাণ শরীফ পড়িত এবং অন্ত এক বা একাধিক বিষয় শিখিত।

অনেক সময় অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের সংক্ষ স্থির হইত কিন্তু বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না। বর ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাষাত্রা করিয়া কনের বাড়ীতে ঘাইত—দেখানে কাজীর সামনে মোল্লা বিবাহ দিতেন। ধনীর বাড়ীতে ভোক্ষ নৃত্যগীতাদি একাধিক দিন চলিত। বিবাহ সংক্ষে হিন্দুর অনেক লৌকিক আচার অন্তর্গান মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল।

ধনী পুরুষেরা বছ বিবাহ করিত এবং বিবাহবন্ধন ছেদও খুবই হইত। ধনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাসদাসী আসিত। পর্দার ব্যবস্থা থুব কড়া ছিল এবং বড়লোকের হারেমে থোজা প্রহরী নিযুক্ত হইত। নর্তকীর নৃত্য ও সঙ্গীত। মুসলমান সমাজে থুবই আদৃত হইত।

### ৩। স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজ

হিন্দু সংস্কৃতির তুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা ধর্মকেন্দ্রিক—অর্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিতীয়তঃ প্রাচীন যুগের সহিত যোগস্ত্র রক্ষা। অর্থাৎ অতীতে যাহা ছিল তাহা সহসা বা সরাসরি অস্থীকার না করিয়া যথাসম্ভব তাহার সহিত অস্ততঃ বাহ্নিক

একটি সামঞ্জ রক্ষার চেষ্টা। অল্পবিস্তর পরিবর্তন প্রতি সমাজেই যুগে যুগে ঘটে — উহা সমর্থনের জন্ম শাস্তবচন অগ্রাহ্ম না করিয়া তাহার চীকা টিপ্পনী—অনেক শময় অসমত ব্যাখ্যাদ্বারা তাহার এক্লপ অর্থ করা হইত যাহাতে পরিবর্তিত লোক-মতের বা লৌকিক আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। এই জন্মই গুরুতর পরিবর্তন ঘটলেও হিন্দুরা প্রাচীন শ্বতির মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন টীকা রচনা করিয়া কালের অবশ্যস্তাবী পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাচীন শান্ত্রের প্রতি বিশ্বাদের অভাব ঘটিতে দেয় নাই। স্বতরাং মধাযুগে মহু, যাজ্ঞবদ্ধ্য প্রভৃতি প্রামাণিক শ্বতিগ্রন্থের নৃতন নৃতন টীকা হইয়াছে এবং শার্ড পণ্ডিতগণ নৃতন নৃতন নিবন্ধ লিখিয়া প্রতি অঞ্চলে যে সব নৃতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহার দহিত শান্তের সঙ্গতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে একই স্মৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা অথবা বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্মৃতির নিবন্ধ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাংলা দেশেও মধ্যযুগে, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিথিয়াছেন। স্থতরাং বাংলার ধর্ম ও সমাজ মধ্যযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হইত এই সমূদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। তঃথের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত নিবন্ধকারের জীবনকাল অন্তাপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ এবং উহার কিঞ্চিং পূর্ব বা পর হইতে যে সকল স্মৃতি ৬ অন্যান শালপ্রত রচিত হইয়াছিল, ঐগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সাহায্যে মধ্যযুগে বন্ধদেশের আদর্শ রক্ষণশীল সমাজের চিত্র অন্ধন করিতেছি। স্মৃতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বঙ্গদেশে রচিত বলিয়া অমুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ', ক্লফানন্দের তন্ত্রদার; প্রভৃতি গ্রন্থেও কিছু সামাজিক তথ্য আছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশুক। শ্বৃতি নিবন্ধ্যাদিতে যে সকল বিধিনিষ্ধে আছে, উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনিমাত্র এবং কতটুকু তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহা নির্ণয় করা ত্রহ এবং প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্থতরাং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে বাস্তব চিত্র ≅তিফলিত হইয়াছে তাহা পুথকভাবে পরে আলোচিত হ**ইবে।** 

तरका (मानव देखिहान--ध्य कान--ध्य मरकदन, ১१० गुंडी क्रहेवा

### (ক) ধর্মচর্কা

শ্বতিনিবন্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বার মাসেই পূজা পার্বন্ধ লাগিয়া থাকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রতাম্প্রানের খুবই প্রচলন ছিল; এই ব্রত সংক্রাস্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ স্থানদানাদির মধ্যে পুরাণের যথেষ্ঠ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধসমূহে, বিশেষতঃ শ্লপাণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে, তল্পের প্রগাঢ় প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের পূজাপার্বনে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মণ্ডল, মৃদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার অপরিহার্যতাও এই দেশে শ্বীকৃত হইয়াছিল।

সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব । এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা দেশে সৌর, গাণপত্যা, পাঙ্গণত, পাঞ্চন্তাত্ত্ব, কাপালিক, কৌলর্ক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় বিষ্ণমান ছিল। কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বিগণেরও উল্লেখ আছে। চিরঞ্জীবের (১৭শ—১৮শ শতক) 'বিদ্বন্ধোদতরক্ষিণী' নামক চম্পুকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রাস্ত তর্ক বিতর্ক হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং স্বকীয় পূজাপার্বণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শাক্তগণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পূজা প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। 'নেবীপুরাণে' শক্তিপূজার বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন এই পুরাণের প্রাণণিকত্ব স্থীকার করিয়াছেন। 'বৃহদ্ধ্যপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'মহাভাগবত পুরাণ' প্রভৃতিতে শাক্তগণের ধর্মচর্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত কালীপূজার প্রবর্ত্তক ছিলেন 'তন্ত্রদার'-প্রণেতা ক্বফানন্দ আগমবাণীশ। এই দেশে প্রচলিত কালীমূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ক্বফানন্দ। উক্ত 'বৃহদ্ধমপুরাণে' কালীর স্তুতিচ্ছলে (৩)১৬৩৭-৪৫) তাঁহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। দেবীভাগবতে ও ১।১৮৩ প্রভৃতিও (১।৪৭।১-৩৭) দেবীর এক রুপহিলাবে মঙ্গলচণ্ডীর প্রশন্তি ও পূজার উল্লেখ আছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলচণ্ডী অবলম্বনে বহু আখ্যান উপাধ্যান রচিত হইয়াছিল এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা অঞ্চাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

শস্তবতঃ এই দেশে রচিত 'পদ্মপুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বৈষ্ণবগণের ধর্মকর্ম দম্বন্ধে বহু তথা পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট রাধাক্বফের পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের প্রধান উপজীব্য 'ভাগবতপুরাণে' রাধার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' রাধাকে ক্লফের বিলাদকলার কেন্দ্রগত রদ্শরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূজাপার্বনের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা বা তুর্গাপূজা সর্বাপেকা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। এই তুর্গাপূজার পদ্ধতি 'বৃহদ্ধন্দিকেশ্বর' ও 'নন্দিকেশ্বরপুরাণ' ছারা প্রভাবিত। খ-গৃহ, জীর্ণছান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 'দীপস্থিতিবিবজিত' স্থান প্রভৃতিতে তুর্গাপূজা নিষিদ্ধ; 'স্বগৃহ' শব্দের অর্থ বোধ হয় নিজের বাদের ঘর। শূলপাণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে মৃত্তিকাবেদির উপরে তুর্গাপূজা হইতে পারে।

তুর্গার মূর্তি হইবে দশভূজা এবং সিংহোপরি স্থাপিতা। মূর্তি সাধারণতঃ মুন্নায়ী হইত। কিন্তু অন্য উপাদানের দারাও উহা নির্মিত হইত বলিয়া মনে হয়; কারণ শূলপানি বলিয়াছেন যে, মুন্মায়ী প্রতিমাপক্ষে দেবীর স্নান দর্পনে বিধেয় এবং মূর্তি স্পান্যোগ্য হইলে স্নান প্রতিমাতেই করণীয়। সান্তিকী, রাজসী ও তামদী—এই ত্রিবিধ পূজাই বঙ্গীয় শ্বতিকারগণের অন্থমানিত বলিয়া মনে হয়। সান্তিকী পূজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ প্জোপকরণ। রাজদী পূজাতে পশুবলি হইবে এবং পূজোপকরণ হইবে আমিষ। তামদী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য; এইরূপ পূজায় জ্বপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং পূজোপকরণ মন্ত্র মান্ত মান্ত এবং পূজোপকরণ মন্ত্র মান্ত মান্ত এবং পূজোপকরণ মন্ত্র মান্ত মান্ত্র পূজোপকরণ মন্ত্র মান্ত মান্ত্র পূজাপকরণ মন্ত্র মান্ত মান্ত্র মান্তর মান্ত্র মান্ত মান্ত্র মান্ত্র মান্ত্র মান্ত্র মান্তর মান্তর মান্ত্র মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্ত্র মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্ত্র মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্তর মান্ত্র মান্তর মা

'কালিকাপুরাণের' প্রমাণবলে শূলপানি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত তুর্গাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এই ব্যবস্থাস্পারে মাত্র পঞ্চোপকরণের দারা দেবীপূজা হইতে পারে, যথা—পূষ্প, চন্দন, ধৃপ, দীপ ও নৈবেছ। প্রতিকূল আর্থিক অবস্থাদি হেতু যে বছ দ্রব্যাদি দারা পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে কেবল ফুল জল অথবা শুধু জলের দারা পূজার বিধান আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত তুর্গাপূজা সংক্রাম্ব আচার অফুটানের মধ্যে শক্রবলি এবং শবরোৎসব কৌতৃহলোদ্দীপক। 'দেবীপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতিতে শক্রবলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মানকচুর পাতায় ঢাকা একটি পুতৃসকে বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশাস এই যে, ইহা দ্বারা একবংসর পর্যন্ত

শক্রভয় ছইতে মৃক্ত থাকা যায়। 'তুর্গোৎসববিবেক', 'তুর্গাপূজাতত্ব' প্রভৃতি
নিবন্ধগুলিতে শক্রবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের বিভাভৃষণ ভট্টাচার্য
নামক জনৈক অপ্রদিদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'তুর্গাপূজাপদ্ধতি'তে এই প্রথার
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথা বাংলা দেশে কখনও বিলুপ্ত হয়
নাই। শ্লপানি, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ সন্তবতঃ এই অফুষ্ঠানটিতে
বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করেন নাই।

বন্ধীয় শ্বৃতিনিবন্ধসমূহে বিবিধ দশমীক্নত্যের মধ্যে শবরোৎসবের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাহ্দদারে পরস্পর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিবে। যে এইরূপ গালাগালি অপরকে করিবেনা এবং যাহাকে অপরে গালাগালি করিবেনা, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাগভাজন হইবে। 'শবরোৎসব' শব্ধটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রদক্ষে জীমৃতবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের স্থায় সমস্ত শরীর প্রাদি দ্বারা আবৃত ও কর্দমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাল্থ করিতে হয়।

বঙ্গীয় শ্বতিশাস্ত্রকারগণের মতে, বিভিন্ন মাদে নিম্নলিখিত ধর্মাফুষ্ঠান ও আচার প্রধান:

বৈশাথ —প্রাতঃস্থান, প্রাক্ষাণকে জলঘটদান, মস্বসহ নিম্বপত্ত ভক্ষণ, বিষ্ণুকে শীতলজলে স্থান করান।

জ্যৈষ্ঠ-আরণ্যষষ্ঠী, সাবিত্তীব্রত ও দশহরা।

আষাঢ়—চাতুর্যাম্ম বত।

শ্রাবণ-মনসাপজা।

ভাদ্র-জনাইমীবত ও অনস্করত।

আশ্বিন — তুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষীপূজা।

কার্তিক — প্রাতঃস্থান, দীপান্ধিতায় দিনে উপবাদ ও পার্বণপ্রান্ধ, সন্ধ্যায়
পিতৃপুক্ষের উদ্দেশ্যে উদ্ধাদান প্রভৃতি; দ্যুতপ্রতিপদ, প্রাতৃন্ধিতীয়া।
স্থাহায়ণ — নবারপ্রান্ধ।

পৌষ-এই মানে উল্লেখযোগ্য কোন অফুষ্ঠানের বিধান নাই।

মাঘ — রটস্কীচতুর্দনী, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতঃসান ও স্বরোপাদনা, বিধান সপ্তমীত্রত, আরোগ্যসপ্তমীত্রত, ভীমাইমীতে ভীমপূজা।

ফাৰ্ম-শিবরাত্রিত্রত।

কৈত্র—শীতলাপুজা, বাক্ষণীস্থান, অশোকাইমী, রামনবমীত্রত, মদনত্রয়োদশী ও মদনচতুর্দ্দশী তিথিতে প্রপৌত্রাদির সোভাগ্য কামনায় এবং দমত বিপদ হইতে ত্রাণলাভের আকাজ্জায় মদনদেবের পূজা কর্তব্য। রঘুনন্দনের মতে এই পূজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে অল্লীল ভাষার প্রয়োগ বিধেয়।

বর্ত মান প্রসন্ধ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তান্ত্রিক অমুষ্ঠানের কথা বলা আবশুক। 'তন্ত্রসারে' শক্রর অনিষ্ঠকয়ে বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি কতক অমুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিভ হইয়াছে। এই দকল অমুষ্ঠানে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মাস্থচান। শ্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝার, এই সম্বন্ধে বাঙালী স্মৃতিকারগণ প্রাচীন স্মৃতির বচনাদি আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্যে ক্রটি প্রদর্শন করিয়া নিজস্ব সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। শূলপাণির মতে, সম্বোধন পদের দারা আহৃত উপস্থিত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্তে হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের উপযুক্ত স্থান ও সময়, শ্রাদ্ধকর্তার পক্ষে কোন্ কোন্ কর্ম বর্জনীয়, শ্রাদ্ধে কাহাকে এবং কত জনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কোন্ থাছাদ্রব্য দেয় অথবা বর্জনীয়, শ্রাদ্ধের অধিকারী ক্রে—ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী স্মৃতিশান্তে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

#### (খ) নীতিবোধ

বন্ধীয় শ্বতিকারণণ বিবিধ বাসনকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। অবৈধ বৌনসম্বন্ধের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরপ সম্বন্ধের মধ্যে গুর্বঙ্গনাগমন সর্বাপেক্ষা নিন্দিত। 'গুর্বঙ্গনা' শব্দের অর্থ, বাংলাদেশের শ্বতিকারগণের মতে, মাতা। মাতার সপত্নী, ভারী, আচার্যক্তা, আচার্যানী এবং স্বীয় কত্তা প্রভৃতির সহিত যৌনসংসর্গও গুর্বঙ্গনাগমনের তুল্য। যে কোন লোকের পক্ষে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির স্ত্রী, নিয়তরবর্ণের স্ত্রীলোক, রজকপত্নী, রজন্মনা নারী ও গুর্বতী নারীর সহিত সহবাদ এবং ব্রন্ধচারীর পক্ষে বে কোন নারীর সহিত

সহবাস প্রায়শ্চিত্তার্ছ; কিন্তু গুর্বস্থাগমনজনিত পাপের তুসনায় ইহাদের সঙ্গে বৌনসম্পর্কের পাপ স্থাত্তর। গোপ্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত যোনিসম্পর্কেও পাপজনক বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আধুনিক দৃষ্টিভদীতে ধাহা নীতিবিগহিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের স্থিতিবারগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দাসী ও অবিবাহিতা নারীর সহিত যৌনসংযোগ অন্ততঃ শৃদ্ধের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না বলিয়া মনে হয়; কারণ, দায়ভাগে (৯।২৯) জীম্তবাহন শৃদ্ধের ঔরসেও দাসীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্ত পিতার অন্থমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্প্তরাং দেখা ধায় এরপ জারজ পুত্র সমাজে স্বীকৃত হইত।

প্রাচীন শ্বতির অন্থারণে বন্ধীয় শ্বতিতেও বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত স্থান্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। একমাত্র স্ত্রীর অসভীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক অপরাধে তিনি পতির সহাবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইতেন না।

তুর্গাপূজা প্রসঙ্গে শবরোৎসবের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। অপ্রাব্য ভাষায়-গালাগালি এই উৎসবের অঙ্গ। মনে হয়, ইহা অনার্য প্রভাবের একটি নিদর্শন।

জ্যেষ্ঠ আতার পূর্বে কনিষ্ঠ আতার বিবাহ বাঙালী শ্বতিকারগণ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ এত পাপজনক যে, ইহার সঙ্গে দংযুক্ত সকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যস্ত, পতিত হইবেন। জ্যেষ্ঠ আতা যদি পত্তিত বা বেখাসক্ত, ছল্চিকিৎশ্ব ব্যাধিযুক্ত এবং বোবা, আন্ধ, বধির প্রভৃতি না হন, তাহা হইলে তাহার অনুমতিক্রমে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ আতা অপরাধী হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দ্রের কথা। একজনের উদ্দেশ্বে বাগ্দভা ক্যাও অপরের বিবাহের অযোগ্যা।

#### (গ) পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

পাপ ছুই প্রকার—বিহিত কর্ম না করা এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাপের ফলও ছুই প্রকার—মৃত্যুর পর নরকে বাদ অথবা জীবিত কালে পান, ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপারে দমাজে অচল হইয়া থাকা। ইচ্ছাকত বা অনিচ্ছাকত এই উভয়বিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফল সম্বন্ধে 'যাজ্ঞবদ্ধ্যম্বৃতি'র একটি বচন ( ৩)৫।২২৬ ) বিতর্কের স্পষ্টি করিয়াছে। বচনটি এই:

> প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো ষদজ্ঞানক্বতং ভবেৎ। কামতো ব্যবহার্যস্ত বচনাদিহ জায়তে॥

দিতীয় পংক্তিতে 'ব্যবহার' পদের স্থলে 'অব্যবহার' পাঠ ধরিয়া দ্লপাণি শ্লোকটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানকত পাপ প্রায়ন্চিত্তের দ্বারা দ্রীভূত হয়; কিছু জ্ঞানাকত পাপ ইহা দ্বারা অপগত হইলেও পাপকর্মকারী সমাজে অব্যবহার্য থাকিবে।

প্রায় কিন্ত শক্ষি শ্লপাণির মতে, 'প্রায়' ও 'চিত্ত' এই তুইটি পদের ছারা গঠিত; 'প্রায়' অর্থাং তপ ও 'চিত্ত' বলিতে ব্ঝায় নিশ্চয়। অতএব প্রায় কিন্তভাবে কানা যায়। প্রাচীন শান্ত্রীয় প্রমাণমূলে রঘুনন্দন মনোজ্ঞ উপমার সাহায্যে প্রায়ক্তিরে ফল ব্ঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রকালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও ষজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়।

পাণকারীর বয়দ, বর্ণ, দে পুরুষ বা স্থী —এই দকল বিবেচনার প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য হয়।

ব্রহ্মহত্যা, স্থরাপান, ন্তেয়, গুর্বদ্বনাগমন এবং এই চতুর্বিধ পাপাচরণকারীর সহিত সংদর্গ —এই পাঁচটি মহাপাতক বা গুফ্তম পাপ বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে। বিশ্ববর্ণের কোন বাক্তি সম্ভানে স্থরাপান করিলে মৃত্যুই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত; বিকল্প বাবস্থাস্থলারে চতুর্বিংশতিবার্ষিক ব্রত অফুর্চেয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে স্থরাপানের প্রায়শ্চিত্ত দাশবার্ষিক ব্রত; তাহা সম্ভবপর না হুইলে ১৮০টি ত্র্যুবতী গাভী দান।

নরহত্যা প্রণক্ষে বলা হইয়াছে যে, ভুগু হত্যাকারীই দোষী নহে। নিম্নলিথিত ব্যক্তিগণও অপরাধী:—

(১) অনুমন্তা—'ক) যে হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, অপর যে
ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হইবে না তাহাকে সে বাধা দিবে।
(থ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না।

- (১) অমুগ্রাহক—(ক) যে বধ্য ব্যক্তিকে অমুমনস্ক করে।
  - (খ) বধ্যব্যক্তির সাহায়ার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে বে বাধা দেয়।
- (৩) নিমিত্তী—(ক) ষৎকর্তৃক ক্রোধোৎপাদন হেতৃ কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণনাশে ক্রতসম্বন্ধ হয়।
- (8) প্রযোজক—(ক) যে অনিচ্ছক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃত্ত করে।
  - (খ) হত্যার প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে যে উৎসাহ দেয়।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক সহদেশ্যে কৃতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে ঐ ব্যক্তি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় না; অর্থাৎ হত্যা মাত্রই গুরুতর অপরাধ নহে, যদি তাহাতে হত্যার অভিসন্ধি না থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত প্রদক্ষে বন্ধীয় শ্বতিশাস্ত্রে তন্ত্রতা ও প্রদন্ধ নামক তুইটি নীতি শীক্ত হইয়াছে। একই প্রকার পাপাচরণ পুনঃ পুনঃ করিয়া একবার মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপমুক্ত হওয়া যায়—এই নীতির নাম তন্ত্রতা। এক ব্যক্তি গুরুতর ও লঘুতর পাপ করিয়া গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হইতেও মুক্ত হইবে—এই নীতির নাম প্রদন্ধ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মহাপাতকীর সংদর্গেও মহাপাতক জন্মায়। নিম্নলিখিত রূপ সংদর্গ পাপজনক :—

এক শ্যায় শন্ধন, একাদনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভাণ্ড বা পক্কান্ত্রের মিশ্রণ, পাতকীর জন্ম যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহযান ইত্যাদি।

পাতকীর জন্ম যজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংস্কর্ম, পাতকীর উপনয়ন ও পাতকীর সহভোজন—এইরপ সংসর্গ সন্থ পাতিত্যজনক । নিম্নলিখিতরূপ সংসর্গ একবংসর কালের জন্ম হইলে পাতিত্যজনক হয়:

পাতকীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, একাদনে উপবেশন, এক শয্যার শয়ন ও সহযান।

প্রাচীন শ্বতির প্রমাণাফ্সারে বন্ধীয় শ্বতিতে অতিক্বছ্ন, চান্দ্রায়ণ, তপ্তক্বছ্ন. পরাক, প্রাজাপত্য, সাস্থপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। নানা কারণে এইরূপ ব্রতাস্থান সকলের পক্ষে সন্তবপর নহে বলিয়া ধেফুলফলন

বা ব্রতের পরিবর্তে ব্রাহ্মণকে ধেমুদানের ব্যবস্থা আছে; ব্রতভেদে দেয় ধ্ধেমুক্ত সংখ্যা বিভিন্নরপ<sup>1</sup>

### (ঘ) বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা

হিন্দুসমাজ বান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে প্রকিষ্ঠিত। এই চারিবর্ণের জন্মই বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবন্ধ আছে। এই প্রদক্ষে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্ত স্থাপনের প্রয়াস শ্বতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ উচ্চতম বর্ণ। কিন্তু অপর তুইটি বিজবর্ণের, অর্ধাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের, তুলনায়ও শৃদ্রের স্থান সমাজে অতিশন্ধ হেয়।

শুদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এক বিবাহ ভিন্ন অন্ত কোন সংস্কারে শুদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র আছে, কিন্ত শুদ্রের নিজস্ব কোন গোত্র নাই। উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি কতক প্রকার হেয় কার্য করিলে শুদ্রবং পরিগণিত হইবেন। যেমন, ঋতুমতী কল্লাকে বিবাহ করিলে তাহার পতি শুদ্রত্বা বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তাঁহার সহিত কথোপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শুদ্র কর্তৃক প্রস্তুত খাত্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিনা জলে শৃদ্রপক দ্রব্য এবং শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তুত দধি ও শক্তর ব্রাহ্মণের ভোজা।

আইন কান্থনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণগণের স্ববর্ণ-পক্ষপাতিত্ব এবং শৃদ্রের প্রতি অবজ্ঞা পরিক্ষৃট। রাজা বিচার কার্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, 'দুঃনীল' হইলেও ছিজ এইরূপ প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শৃদ্র 'বিজিতেক্রিয়' হইলেও এই কার্যের অযোগ্য।

বিচারে যখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তথন সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের ব্যবস্থা শুদ্রের জন্ম এবং বিজগণের পক্ষে অপেকাকত সহজদাধ্য দিব্য প্রযোজ্য।

পুরাণ ও তদ্রের প্রভাবে বন্ধীয় স্থৃতিকারগণ ধর্মাচরণে স্ত্রীলোক এবং শৃক্তকে কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তান্ত্রিক দীক্ষালাভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শৃক্ত উভরেরই আছে। 'দেবীপুরাণে' চণ্ডাল, পুরুদ প্রভৃতি অস্ত্যন্ধ জাতিকে দেবীপুলার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 'দেবীপুরাণে'র মতে, দেবীপুলায় উচ্চতর নিশুলি ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্ শৃদ্রও শ্রেয়। বলীয় শ্বতিকারগণ ছর্গাপুলায় শৃদ্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রদক্ষে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ণাশ্রম বহির্ভূতি ক্লেছগণ হিন্দুর অপর কোন পূজাপার্বণের অধিকারী না হইলেও ভূর্গাপূজার তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

চারিটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বহু সঙ্কর বর্ণের বাস ছিল। প্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাংলা দেশে রচিত বলিয়া বিবেচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' (৩।১৩) ছত্রিশটি সঙ্কর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—চতুরাশ্রম, এই ক্রমই বন্ধীয় শ্বিজ্ঞিস্মৃত্র স্থীয়ত হইয়াছে। কোন একটি আশ্রমে মাস্থ্যকে থাকিতে হইবে, কারণ অনাশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্যাদি করিবার অবোগ্য। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দনের একটি বিধান উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীই গৃহ; স্বতরাং, বিবাহের দ্বারা গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ লাভ করা যায়। তাহা হইলে দেখা যায়, বিপত্নীক ব্যক্তি গার্হস্থাশ্রমচ্যুত হয়। কিন্তু, পরিণত বয়দে কেহ বিপত্নীক হইলে তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন না; ফলে আমরণ তাঁহাকে অনাশ্রমী থাকিতে হইবে। এই সমস্থার সমাধানকল্পে রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে বিধান করিয়াছেন যে, আটচ্ছিশ বংসর বয়ক্রেমের পরে কেহ বিপত্নীক হইলে তাঁহাকে বলা হইবে রপ্তাশ্রমী। অতএব তিনি অনাশ্রমী বলিয়া পরিগণিত হইবেন না এবং গৃহস্থের কর্ত্তর্যে তিনি অধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, উক্ত বয়দের পরে বিপত্নীক ব্যক্তির বিবাহ তাঁহার অন্থুমোদিত ছিল না।

### (ঙ) নারীর স্থান

বৈদিক যুগে শাস্তাদির চর্চা এবং ধর্মান্থলান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার প্রুম্বের তুলনার কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদে বছ ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী-ঋষির নাম ও তাঁহাদের নামান্ধিত স্কোদি পাওয়া যায়। উপনিষ্দেও বিচ্নী মহিলারণ

১। বাংলা বেশের ইতিহাস ১ব ৭৩ ( ভৃতীয় সং ) ১৭৬ পৃষ্ঠা।

পুক্ষগণের সংশ্ব শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখা যায়। পরবর্তী কালে কিন্তু এই সকল ব্যাপারে জীলোকের অধিকার সম্বন্ধ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাসহজ্ঞেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্বতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মহুসংহিত!'তেই বলা হইয়াছে যে, নারীর পৃথক্ভাবে করণীয় কোন যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহার যেন কোন সন্তাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ ব্রতাহ্যানে স্ত্রালেক্রই অধিকার ঘোষণা করা হইয়াছে; ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক কারণও বিভ্যান।

অক্সান্ত প্রদেশের শ্বতিনিবন্ধগুলির ন্থায় বন্ধীয় শ্বতিগ্রন্থসমূহেও একদিকে যেমন আছে প্রাচীন শ্বাতর প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে প্রাণের প্রভাব। স্থতরাং ব্রতাদি ব্যতীত অন্তপ্রকার ধর্মান্থটানে শ্বতিনিবন্ধকার স্থীলোককে অধিকার দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রতাদিতে পতির অন্থমতিক্রমে নারীর অধিকার বন্ধীয় শ্বতিশান্তে শীকৃত হইয়াছে।

তাত্রিক দীক্ষায় কিন্তু বাঙালী শান্তকার ত্রীলোকের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা দেশে কুমারীপূজার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইহা তাত্রিক প্রথা। 'তন্ত্রসারে' কৃষ্ণানন্দ প্রমাণবলে বলিয়াছেন যে, কুমারীপূজা ব্যতিরেকে হোমাদির সম্পূর্ণ ফল পাওয়া ষায় না। এক বৎসর হইতে ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত বয়ন্ধা কুমারী পূজিতা হইতে পারে। মহাপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা নবমী তিথিতে, কুমারীপূজা অবশ্য কর্তব্য। 'দেবীপূরাণে'র মতে, কুমারী কল্যাম্বয়ং দেবীর মৃত প্রতীক; স্মতরাং, দেবীপূজায় কুমারীপূজা অবশ্য করণীয়। এই পূরাণে নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

নারীর প্রতি সমাজের যে চিরস্তন শ্রন্ধা ও অমুকম্পা, বন্ধীয় শ্বতিশাস্ত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। একই অপরাধের জন্ম পুরুষ অপেক্ষা নারীর লঘুতর দণ্ডের বিধান দেখা যায়। পাপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্তও স্ত্রীলোকের পক্ষে লঘুতর।

বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধে রজোদর্শনের পূর্বেই কন্সার বিবাহ অবশ্রকরণীয় বলিয়া নির্দেশ আছে; রজোদর্শনের পরে কন্সার পিত্রালয়ে বাদ অতিশয় পাপজনক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু, ইহাও বলা হইয়াছে যে অপাত্তে বিবাহ অপেক্ষা কন্সার আমরণ পিত্রালয়ে বাদও শ্রেয়। দাধারণতঃ জ্যেষ্ঠা কন্সার পূর্বে কনিষ্ঠা কন্সার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরপত্যাদির হেতু জ্যেষ্ঠা কন্সার বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে কোন দোষ নাই।

প্রাচীন শ্বভির প্রমাণ অস্থারনে জীম্ভবাহন 'আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার স্থীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্নী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্নীকে যে অর্থাদি অবশ্র দান করিবেন উহার নাম 'আধিবেদনিক'। জীম্ভবাহনের পরবর্তী কোন বাঙালী শ্বভিনিবন্ধকার এই শ্রেণীর স্থীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ বাঙালী নিবন্ধকার বল্লালদেনের (গ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) পরবর্তী। বল্লাল-প্রবৃত্তিত কৌলীক্যপ্রথার প্রবৃত্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রভিষ্ঠিত হইমাছিলেন, তাহার জক্ত একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বছ স্থী বিবাহ করিতেন। বহু বিবাহ এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধহয় 'আধিবেদনিক'-এর প্রচলন নৃপ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহার বিধান করেন নাই।

প্রাচীন শ্বভির স্থায় বন্ধীয় শ্বভিশান্ত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্নীর পৃথক সন্তা শীকৃত হয় নাই। পতির সহিত বিবাহ-জনিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারস্ত্রে পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীর যথন অধিকার জন্মে, তথনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকারিণী; ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার দান বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কতক প্রকার স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব স্থীকৃত হইয়াছে।

কোন কলা যদি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার ভাতার। এইরপ ক্ষেত্রে, প্রাচীন শ্বৃতি অফুসারে, ভাতা বা ভাতৃগণ 'তৃরীয়ক অংশ' দান করিয়া বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। যাজ্ঞবন্ধ্যের টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে 'তৃরীয়ক' শব্দের অর্থ কলা পুত্র হইলে পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করিতেন তাহার চতৃর্থাংশ। 'তৃরীয়'-পদের আভিধানক অর্থও এক চতৃর্থাংশ। জীম্ভবাহন ও রঘুনন্দন 'তৃরীয়ক' পদের অর্থ করিয়াছেন বিবাহোচিত দ্রব্যাদি। ইহা হইতে মনে হয়, বালালী শ্বার্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে কলার কোন প্রকার অংশের কল্পনা করিতেও কৃতিত।

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্ অবস্থান, ঘুরিয়া বেড়ান, অসময়ে নিস্তা, অপরের গৃহে বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অভিশয় নিন্দনীয়। পতি বিদেশে থাকিলে নারী তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন এবং অতিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন করিবেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অসজ্জিতা থাকিবেন না, কারণ এক্রপ অবস্থায় থাকিলে তাঁহাকে বিধবার স্থায় মনে হইবে।

দ্ধীলোকের স্বাভন্তা নাই—মহুর এই নির্দেশ অসুসারে স্বভিকারগণ যে ভুরু

ইহলোকে নারীর পতি হইতে স্বাতস্ত্র্য অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে, পরলোকেও পতি-পত্নীর আত্মার স্বতম্ব দত্তা স্বীকার করিতে তাঁহারা কৃষ্ঠিত। প্রমাণবলে বন্ধীয় আর্তিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন অভ্য সময়ে তদীয় আত্মার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পিগুদান বিধেয় নহে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন অভ্য সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিগু হইতেই তাঁহারা স্বীয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে রঘ্নন্দনপূর্ব-মূগের শ্লপাণি ও শ্রীনাথ 'প্রাত্মতী' কন্তাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য এই যে, কন্তা প্রাত্মতী হইলে তাহার পুত্রিকাপুত্র হইবার আশক্ষা থাকে না। 'পুত্রিকাপুত্র' শক্ষটির অর্থ দিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিকা সেই পুত্র; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি কন্তাকেই স্বীয় পুত্ররূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি সকল্প করিতে পারেন যে, কন্তার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মিবে সে-ই তাহার পুত্রস্বরূপ হইবে। মনে হয়, শ্লপাণি শ্রীনাথের মূগেও বাংলাদেশে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন ছিল। ইহাদের মতে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশক্ষা না থাকিলে ভ্রাত্হীনা কন্তা বিবাহযোগা।

প্রাচীন স্থৃতির অফ্সরণক্রমে বন্ধীয় স্মার্তগণ পৌনর্ভবা কল্পাকে বিবাহে বর্জনীয়া বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত সাত প্রকার কল্পা পৌনর্ভবা বলিয়া অভিহিত — (১) বাগ্দেন্তা, (২) মনোদত্তা, (৬) ক্ষতকৌতুক মন্ধলা, (৪) উদকস্পশিতা, (৫) পাণিগৃহীতী, (৬) অগ্লিপরিগতা, (৭) প্রভূপিতা। এই বিধান হইতে দেখা যায়, বিধবা ত দ্রের কথা, একজনের উদ্দেশ্যে বাগ্দতা কল্পাও অপরের পক্ষে বিবাহের অযোগা।

বন্ধীয় শ্বতিকারগণের মতে, জীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাড়া তাঁহার সঙ্গে স্থামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেন হয় না। সগোত্রা কল্পার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্রা কল্পাকে বিবাহ করিলে তাহার উপর স্থামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সজ্ঞানে এইরূপ বিবাহের জন্ত পত্নীর বর্জন ও চাক্রায়ণ প্রায়শ্চিত বিধেয়। কিছু এই সকল ক্ষেত্রেই জীর ভরণপোষণ স্থামীর অবশ্র কর্তব্য; স্থতরাং বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় না। নিমন্তর বর্ণের ব্যক্তির সহিত সহবাসের ফলে জীর গর্ভোৎপত্তি, শিশ্ব বা প্তের সহিত সহবাস হেতু জীর গর্ভোৎপত্তি, জীর অক্সবিধ হীন বাসনে আসক্তি বা তৎকর্তৃক ধননাশ

এই কয়েকটি কেতে বিবাহবন্ধনের সম্পূর্ণ ছেমন বন্ধীয় শার্তগণের অন্থমোদিত বিলিয়া মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্ম স্ত্রী পরিত্যজ্ঞা এমন কি বধ্যাও। উজ্জরণ সহবাসাদির ফলে স্ত্রী ষতক্ষণ গর্ভবতী না হইবেন, ততক্ষণ তিনি প্রায় কিত্ত বারা দোষমূক্ত হইতে পারেন। ব্যাভিচারিণী পত্নীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীর ব্যভিচারই একমাত্র অপরাধ যাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর।

#### (চ) খাছ ও পানীয়

বন্ধদেশের যে সকল শ্বতিনিবন্ধ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক, উহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ খাছা ও পানীয় সহন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে শ্লপাণি নিষিদ্ধ খাছা দ্রব্যগুলিকে নিয়লিখিত শ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন:—

- (১) জাতিহু

  র্ভ ন সভাবতঃ অপকারী ; যথা—রস্থন, পেঁয়াজ প্রভৃতি।
- কিয়াত্ই পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কোন কারণে দ্বিত।
- (৩) কালদ্বিত—পর্বিত।
- (৪) আশ্রয়দ্বিত—ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহা মনদ আশ্রয় বা
  পাত্রে রক্ষণ হেতু দৃষিত বস্তকে ব্রায়।
- (e) সংদর্গচৃষ্ট—স্থরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংদর্গে দৃষিত।
- (৬) শহল্লেথ—বিষ্ঠাতুলা; যে পদার্থের দর্শনে মনে দ্বণার উদ্রেক হয়।

'বৃহদ্ধম'পুরাণে' (৩।৫।৪৪-৪৬) অমাবস্থা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, ঘানশী তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রাস্তি ভিন্ন অন্থান্ত দিনে মৎস্তভক্ষণের বিধান আছে। এই পুরাণের মতে, রোহিত, শক্ল, শফরাদি মৎস্থ এবং শুক্লবর্ণ সশব্ধ মৎস্থ ব্যান্ধণের ভক্ষা।

সিদ্ধ চাউল, মৃত্তবির ভাল ও মংশ্র ভক্ষণ অক্সান্ত প্রদেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ হুইলেও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ইহা অক্সোদন করিয়াছেন। হিন্দু যুগে ভবদেব ভট্টও ব্রাহ্মণদের মাছ মাংল থাওয়া সমর্থন করিয়াছেন। প্রভরাং বাংলা দেশে আমিষ ভক্ষণ বরাবরই প্রচলিত ছিল।

বাংলা দেশের স্বৃতিশাস্ত্রে স্থরাপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ হইরাছে। ইহা পঞ্চবিধ ১। বাংলা দেশের ইভিহাস প্রথম খণ্ড ( ভূতীর সং ) ১৯৪ গৃঃ। মহাপাতকের অস্ততম। পৈষ্টা, গৌড়ী ও মাধ্বী—এই জিবিধ মশ্য হ্বরা নামে অভিহিত। এই তিন প্রকার হ্বরা যথাক্রমে, অন্ন, গুড় এবং মধু হইতে জাত। হ্বরা শব্দের ম্থ্যার্থ পৈষ্টা হ্বরা; ইহা পান করিলে দ্বিজ্ঞগণের মহাপাতক হয়। অপর ছিবিধ হ্বরা শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, অপর ছুই দ্বিজ্বর্ণের পক্ষে নহে। হ্বরাপান সংক্রান্ত ব্যবস্থা হুইতে মনে হয়, সমাজে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 'পান' শব্দের অর্থ, শ্লপানির মতে, 'কগুদেশাদধোনয়ম্' অথাৎ গলাধাকরণ; হুতরাং হ্বরার স্পর্শে, এমন কি মুথে লইয়া গিলিয়া না ফেলা পর্যান্ত, কোন পাতকের সম্ভাবনা ছিল বালয়া মনে হয় না।

### (ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান

প্রাচীন শ্বতিতে বহুদংখ্যক দংস্কারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক কয়টি সংস্কার সমাজে প্রচালত ছিল, তাহা বলা কঠিন। হলাযুধের 'আহ্মণসর্বস্থ' নামক গ্রন্থে একটি তালেকায় নিয়ালাখত দশার্ট সংস্কারের উল্লেখ আছে :—

গভাধান, পুংস্বন, দামস্তোন্ধন, জাতকম, নামকরণ, নিজ্ঞান, অন্ধ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এহ তালিকায় রঘুনন্দন যোগ কার্য়াছেন দামস্তোন্ধরনের পরে শেষ্যস্তাহোম এবং উপনয়নের পরে সমাবতন। হলায়ুধও এহ ত্হাটর উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত তালিকার অস্তভূক্ত করেন নাই। হহা হহতে মনে হয়, এহ ত্হাট সংশ্বারকে তেমন প্রাধান্ত দেভয়া হহত না।

বিবাহ সথক্ষে ক্ষেকাট বিধিন্বেব এইরপ। স্থারণতঃ অংশাচ ধর্মান্থলীনের প্রেভিবন্ধক। কিন্তু, বিবাহ আরক্ষ হ্রবার পরে অংশাচ কোন বাধা স্থি কারতে পারে না। মলমাসে ধর্মকায় নায়ক। কেন্তু, বিবাহারভের পরে মলমাস বিবাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, বিবাহারভের পরে কল্যার রজোদর্শন হইলে বিবাহ পশু হয় না। নান্দীম্থ বা বুক্ত্রাক্ষের ছারা বিবাহায়প্রানের স্ক্রনা হয়।

কৃত বা হাঁচি সাধারণত: অশুভস্চক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিবাহে ইহা শুভস্চক। বিবাহে যন্ত্ৰসঙ্গীত ও স্ত্ৰীলোকের বঠসঙ্গীত এবং উল্ধানি শুভাবহ।

বিবাহস্থলে একটি গাভী বাঁধা থাকিবে। অর্হণান্তে বর পূর্বনিযুক্ত একজন নাপিতের অন্থরোধে উহাকে মুক্ত করিবেন। ষণিও দানমাত্রেই দাতা বসিবেন পূর্বমুখ হইয়া এবং গ্রহীতা হইবেন উত্তরমুখ, তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শব্দের অর্থ কেহ কের করিয়াছেন এই যে, দাতা হইবেন উত্তরমুখ এবং গ্রহীতা পূর্বমুখ। রঘুনন্দনের মতে, দাতা পশ্চিমমুখ হইবেন।

বিবাহামুষ্ঠানের অঙ্কস্বরূপ রঘুনন্দন জন্মালিকা বা মৃথচন্দিকার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে জন্মালিকা শব্দে ব্যায় সেই প্রথা যাহাতে বর ও কল্পাকে পরস্পারের সন্মুখীন করিয়া তাহাদিগকে পুস্পমাল্যে ভ্ষিত করা হয়। ইহা হইতে মনে হয়, জন্মালিকা শব্দি প্রথমে মালা ব্রাইলেও পরে যাহাতে ঐ মালা ব্যবন্ধত হইত সেই অমুষ্ঠানকেই ব্রাইত।

বিবাহ সংক্রান্ত সকল অফুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষাব ও লবণবর্জিত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ত্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন।

বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে খণ্ডরালয়ে পৌছিয়া কন্যা সেইদিন সেখানে অন্নগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কন্যার পুত্র না হওয়া পর্যন্ত কন্যার পিতা কন্যাগৃহে আহার করিবেন না।

বন্ধীয় শ্বতিশাস্ত্রে বহু ব্রতের বিধান আছে। ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া শূলপাণি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সহল্প এবং যাহা 'দীর্ঘকালাফু-পালনীয়' তাহা ব্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রত আরক্ষ হইলেও ব্রত আরক্ষ হইলেও ব্রতের আরস্ক। উপবাস ব্রতের অপরিহার্য অন্ধ হইলেও অশক্তপক্ষে নিম্নলিখিত স্তব্যক্তক্ষণে কোন দোষ হয় না:

জল, ফল, মূল, ঘৃত, হৃগ্ধ, আচার্যের অন্নমতিক্রমে যে কোন থান্তদ্রবাদ এবং ঐষধ।

উপবাদে অক্ষম ব্যক্তির রাজিতে ভোজনে কোন পাপ হয় না। ঋতুমতী, অস্তঃদত্ত্বা বা অস্থ্যপ্রকারে অন্তন্ধা নারী স্বীয় ব্রতের জন্ম প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন এবং উপবাসাদি কায়িকক্বত্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ব্রতদিনে নিয়লিখিত কর্ম বর্জনীয়:

শভিভ ও নান্তিক ব্যক্তির সহিত আলাপ, অস্তাজ, পভিতা ও রজাম্বলা

নারীর দর্শন, স্পর্শন ও উহাদের সহিত কথোপকথন, গাত্রাভ্যন্ধ, তাত্মভন্দণ, দস্তধাবন, দিবানিন্দা, অক্ষকীড়া ও স্ত্রীসন্তোগ।

যদিও মহুর মতে (৫।১৫৫) ব্রতে ও উপবাদে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, তথাপি বাংলা দেশের স্মৃতিকারগণ পতির অহুমতিক্রমে এই সকল কার্যে পত্নীর অধিকার স্থীকার করিয়াছেন।

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহস্থের ও বিধবার উপবাস কর্ণীয়।
পূর্বোন্ গৃহী কৃষ্ণপক্ষে এই উপবাস করিবেন না। যাহার পূর্ত বৈষ্ণব তিনি
কৃষ্ণপক্ষে একাদশীর উপবাস করিতে পারেন। ছাইম বর্ষের উপ্রে ও অশীতিতম
বর্ষের নিম্নে যাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্য করণীয়। একাদশীতে
নিরম্ব্ উপবাসই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিম্নলিখিত যে কোন দ্রব্য
ভক্ষণ করা যায়:

হবিষ্যান্ন ফল, তিল, চৃগ্ধ, জল, দ্বত, পঞ্চাব্য। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব দ্রব্য অপেক্ষা পর প্রব্য প্রশন্তভর।

#### ৪। বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি

মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন যুগের পোরাণিক ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন। সাধারণতঃ উপাস্ত দেবতা অহুসারে হিন্দুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। যদিও অনেকেই পৃথকভাবে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতিকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করিতেন তথাপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় সকলেই শ্বতিশাল্পের নিয়ম অহুষায়ী একত্রে ঐ পঞ্চ দেবতারই পূজা করিতেন। স্মৃতরাং বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিনটি প্রধান এবং সৌর ও গাণপত্য এই তুইটি অপ্রধান সম্প্রদায় থাকিলেও সাধারণতঃ হিন্দুদের মধ্যে বেশার ভাগকেই শ্বার্ত পঞ্চোপাসক বলাই যুক্তিসক্ত। নিত্য ও নৈমিন্তিক ধর্মকার্যে পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' (পঞ্চদেবতাকে প্রণাম) মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অর্ঘ, প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চদেবভার পূজা করিতেন। সাধারণতঃ ইষ্টদেবতার মূর্তি বা প্রতীক কেন্দ্রন্থলে এবং অন্ত চারি দেবতার শ্বতি ও প্রতীক চারি কোণে রাথিয়া পূজা করা হইত। এখনও যে

গৃহত্বের বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ-শিলা ও মৃৎ-শিবলিকের পূজা হয় ইহা পঞ্চোপাসনারই চিহ্ন।

এই ধর্মাছ্টানের পদ্ধতি সাধারণভাবে দকল হিন্দুদের দম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তবে মধ্যযুগে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অভঃপর তাহার দম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতক্সদেবের স্মাবির্ভাবের ফলে ষোড়া শতকে বাংলায় এক অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুখান হয়। গোপীগণের কিশোর রুষ্ণের সহিত ও রাধার লাস্য ও মাধুর্যভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবদ্যক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের বিকাশ—ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্তের পূর্বেও যে এই বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের "গীতগোবিদ্দ" ও চণ্ডীদাসের 'পদাবলী' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চৈতন্তের জন্মের অল্প কিছুকাল পূর্বে শ্রীমাধ্বেক্স পূরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ জন শিয়ের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী ও প্রবিভ স্থাচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের দঙ্গে চৈতন্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জনিয়াছিল। কিন্ধ তথাপি কৃষ্ণভক্তিমূলক বৈষ্ণবধ্ব চৈতন্তের পূর্বে বিশেষ প্রভাব বিন্তার করে নাই। 'চৈতন্ত ভাগবতে' ও সম্বন্ধে চৈতন্তের অব্যবহিত পূর্বেকার নবন্ধীপের অবস্থা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—

"রুক্ষনাম ভক্তি শৃত্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দস্ত করি বিষহরি প্জে কোন জন।
পুস্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥"
ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্তু,
"না বাধানে যুগ্-ধর্ম ক্রফের কীর্তুন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা সবার মুখেতেও নাহি হরিকানি। গীতা ভাগবত যে যেজনে বা পড়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহুবায়॥

সকল সংসার মন্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণু-ভক্তি কারে। নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহে। নানা উপহারে।
মত্যমাংস দিয়া কেহে। যক্ষ পূজা করে॥"

তবে হরিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবদ্বীপে ছিলেন—তাঁহাদের অগ্রণী অদৈতাচার্য ক্রফের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিয়া নিতান্ত হৃঃথ পাইতেন। হৈতক্তদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ) জাঁহার তুঃথ দূর করিলেন। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বংসর বয়দে ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর রুফ্ডমন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং ইহার ছুই বৎসর পরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১৫১০ ঞ্রী: )। তাঁহার গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশস্তর। দীক্ষাকালে নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতক্ত, সংক্ষেপে চৈতক্ত। সন্ন্যাদ গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময় পুরীতেই থাকিতেন; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রীক্ষের লীলাভূমি বুন্দাবন তথন প্রায় জনশৃত্ত হইয়া কোনক্রমে টি কিয়াছিল— তিনি আবার ইচাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পরেই নিত্যানন্দ, অদৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্বদগণ চৈতন্তকে ঈশরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবগণের মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ (প্রপত্তি) ইহাই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা। কিন্তু এই নিছাম ভক্তি শান্ত, দাস্ত, সথা, বাৎসলা ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক ক্লফের প্রতি গোপীদের ও রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্তের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই প্রেমের উচ্ছাদে তিনি সত্য সত্যই সময় সময় উন্মাদ ও সংজ্ঞাশৃক্ত হইয়া পড়িতেন এবং এই প্রেম-রস আস্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ হরিষ্কৃষ্ণ নাম দ্বীর্তনের প্রচলন করিয়াছিলেন। সপরিকর চৈতন্ত বছ লোকজন দমভিব্যাহারে খোল করতালের বাছ সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন .এবং খনেক সময় ভাবাবেগে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। ক্লফের প্রতি রাধিকার প্রেম

তিনি নিজের জীবনে আশ্বাদন করিতেন। কিন্তু এ প্রেম দির্য ও দেহাতীত।
ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথা। প্রীচৈতন্ত নিজে কোন
তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বৃন্দাবনবাদী ছয়জন
গোস্বামী শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির
উপর স্থাপিত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোস্বামীর
নাম — রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট।

এই ছয় গোস্বামী ও অক্সান্ত বৈষ্ণবগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রান্থের মূলকথা 'গৌরপারম্যবাদ' অর্থাৎ চৈতন্তই চরম সন্তা ও পরম উপেয়; চৈতন্ত একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা। এই দেশে 'গৌরনাগরভাব'ও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগাহ্ণগা ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ চৈতন্তকে নাগর এবং নিজেকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া উপাদনায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মতে, গোপীগণ 'রুষ্ণবধ্', রুষ্ণের স্বকীয়া নারী; স্পতরাং গোপীগণের সহিত প্রকীয়াবাদ বিলাস নহে। গোপগণের সহিত গোপীগণের বিবাহ ও যৌনসম্বন্ধকালে গোপীগণ ক্লফের মায়াশক্তিবলে প্রাক্তর ভিলেন এবং তাহাদের পরিবর্তে তদক্ষকাবী কায়িকরূপ গোপগণের সংস্পর্শে আদিয়াভিলেন।

গৌডীয় বৈষ্ণবৰ্গণ ভক্তিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্তি চইতে পারে—
শুদ্ধা. জ্ঞানমিশ্রা, বোগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা; শুদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। অকৈতবা
ভক্তির ডুইটি অবস্থা—বৈধী ও রাগাহুগা। শাস্থোক্ত বিধিন্বারা প্রবর্তিত হয়
বলিয়া বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে। রাগ বা সহজ চিত্তবৃত্তির অহুগমন
করে বলিয়া বিতীয় অবস্থার নাম রাগাহুগা; ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন
প্রয়োজন নাই।

জীবকর্ত্তক ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ প্রাপ্তিই মৃক্তি। একমাত্র প্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর; স্কতরাং, ভগবৎপ্রীতিই চরম কামা। শাস্ত, দাস্তু, মৈত্রা, বাংসলা ও মাধুর্য—এই পাঁচটি ভগবংপ্রীতির মূলীভূত ভাব; ইহাবা উদ্ভবোত্তর শ্রেয়।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাংলা দেশের বৈষ্ণবগণের ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামৃটি ধারণা করা যায়। তাঁছাদের আচার, আচরণ ও ধর্মাফুচান সম্বন্ধ বহু তথা লিপিবছ আছে 'হরিস্তক্তিবিলাস' ও 'সংক্রিয়াসারদীপিকা" নামক তুইখানি গ্রন্থ। এই চুই গ্রন্থে পুরাণ ও তন্ত্রের গভীর প্রভাব বিভামান; কিছু প্রচলিত

শ্বতিশান্তের অহুদরণ ইহাদের মধ্যে নাই। 'হরিভক্তিবিলাদে' গুরু, শিল্প, দীকা, দৈনন্দিন ধর্মামুষ্ঠান, বিফুভক্তির স্বরূপ, ভক্তিতত্ত্ব, পুরল্চরণ, মৃতিনির্মাণ, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে শ্বতিশান্তের সংস্কারগুলির কোন উল্লেখ নাই। 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'য় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, শ্বতিশাস্ত্রোক্ত বিধান বৈষ্ণবঙ্গণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থে প্রাচীনতর কতক শ্বতিগম্বের, বিশেষতঃ বাঙালী শ্বতিকার ভবদেব ভট্ট ও অনিক্লম্ব ভট্টের শ্বতি-নিবন্ধের অন্নসরণ লক্ষণীয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবৰ্গণ সনাতন শ্বতিশাস্ত্ৰকে সম্পূৰ্ণরূপে বর্জন করেন নাই। উক্ত উভয় গ্রন্থে পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রান্তপ্রদন্ধ বন্ধিত হইয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাদে' সংস্কারের উল্লেখ ন। থাকিলেও অপর গ্রান্থে সংস্কারদমূহের ব্যবস্থা আছে; তবে সংস্কারগুলির অনুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত স্মার্ড মত অনুষায়ী নহে। 'সংক্রিয়া-সারদীপিকা'য় ভগবদ্ধর্মের আচরণ অক্তান্ত দেবদেবীর উপাসনা, পূর্বপুরুষের পূজা, এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অহুষ্ঠানাদি অপেক্ষা শ্রেয়। কৃষ্ণপূজা সকল পূজা অপেকা শ্রেষ্ঠ। বিবাহপ্রদক্ষে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, বর শ্বতিশাস্ত্রোক্ত পঞ্চোপাদনা অর্থাৎ গণেশ, বিব, তুর্গা, সূর্য ও বিষ্ণুর পূজা সহত্ত্ব পরিহার করিবেন। নবগ্রহ, লোকপাল এবং ষোড়শমাতৃকার পূজাও তাহার পক্ষে বর্জনীয়। ইহাদের পরিবর্তে বিষক্দেন, দনক প্রভৃতি পঞ্চ মহাভাগবত তাঁহার পূজা। এতদ্বাতীত কবি, হবি, অস্তরীক্ষ প্রভৃতি ঘোগীন্দ্র, বন্ধা, ভকদেব প্রভৃতি ভাগৰত, পৌর্ণমাদী, লক্ষী প্রভৃতি বৈষ্ণবীও তৎকর্ত্ব পূজনীয়। তিনি যদি রাধা; कृष्ण वा विकृत কোন অবভারের উপাদক হন তাহা হইলে আহুষদ্দিক-দেৰতাগণের পূজাও তাঁহার পক্ষে বিধেয়।

কিন্তু এই সম্দয় শাত্র রচনার পূর্বেই চৈতক্তের সাত্তিক ভাবষুক্ত দিব্য প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ রাধারুক্তের আদর্শাহুষায়ী ভগবদ্ভক্তির ও প্রেমের তরক্ত সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার স্থাষ্ট করিল—রাধারুক্ষের লীলা ও হরিনাম কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তির বক্তায় যেন ভূবিয়া গেল। ইহাতে আহ্নষ্টানিক হিন্দুধর্মের আচার বিচারের এবং জাতিভেদের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না। স্ত্রীলোক, পূক্র এবং আচগুল সকলকেই প্রেমের ধর্মে দীন্দিত করিয়া তাহাদের মনে ভগবংপ্রেম ও সাবিকভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল চৈতক্তের আদর্শ ও কক্ষ্য।

রাধাককের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতত্ত্বের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্ত তাহা বছল পরিমাণে দান্তিক ভাব শৃত্ত হইয়া নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য দমগ্র ভারতে দমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু দাধারণ নরনারীর দৈখিক দজোগের যে বাস্তব চিত্র বর্তমান যুগে দাহিত্যে ও দমাজে হেয় ও অশ্লীল বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার নগ্নরূপও জয়দেব অন্ধিত করিয়াছেন। গীতাগোবিন্দের ঘাদশ সর্গে রাধাক্তফের কামকেলির যে বর্ণনা আছে বর্ডমান কালে কোন গ্রন্থে তাহা থাকিলে গ্রন্থকার তুর্নীতি প্রচারের অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হইতেন। চণ্ডীদাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধ একজন বৈষ্ণবদাহিত্যের মহারথী লিথিয়াছেন যে "মাদিরদের ছড়াছড়ি থাকায় কাব্যথানি প্রায় Pornography পর্যায়ে পড়িয়াছে।" ওধু তাহাই নহে। এই কাব্যে বর্ণিত ক্লফের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি লিথিয়াছেন —কবির ক্লফ কামুক, কপট, মিথ্যাবাদী, অভিশয় দান্তিক এবং প্রতিহিংদা পরায়ণ। · · বাধারুফের প্রণয় কাহিনীর ইহা অত্যন্ত বিকৃত রূপ। এমন কি কৃষ্ণকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারংবার রাধাকে বলিয়াছেন যে তাহার দেহসজ্যোগের জন্মই তিনি (ক্লফ) পৃথিবীতে অবতার হইয়া জন্মিয়াছেন ( অবতার কৈল আহেন তোর রতি আদে )। আনক পণ্ডিতের মতে এই ক্লফ্ষকীর্তন চৈতক্তের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত। স্থতরাং জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনশত বংদর যাবং রাধাক্বফের প্রেমের ছন্ম আবরণে কামের নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব ধর্মকে কলুষিত করিয়াছিল। অবশ্য চণ্ডীদাদের পদাবলীতে ও অক্সত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমের আদর্শও চিত্রিত হইয়াছে। তবে উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসেরও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূলস্ত্ত এই যে যদি খাঁটি ও মেকী টাকা একত বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাঁটি টাকা লোপ পায়। চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন "ব্ৰেজকিনী প্ৰেম নিক্ষিত হেম কামগন্ধ নাহি তাহে।" কিন্তু সাধারণ মামুষ 'রজ্ঞকিনী প্রেম' এই ছুটি কথার উপর যতটা জ্বোর দিয়াছে, 'কামগন্ধহীন প্রেমের' উপর ততটা নহে। চণ্ডীদাদের পদাবলী ও প্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও ( এ বিষয়ে কেহ কেহ সম্পেছ করেন ) কৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণই জনপ্রিয় হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই কল্যতার মৃত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্ত । চৈতন্তের বলিষ্ঠ পৌরুষ

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—বোড়েশ শতাব্দার পদাবলী সাহিত্য, ২৮৪ পৃঃ

२। अ २७४-६ गृः

বিশুদ্ধ সান্ত্রিক ভাব ও অনস্থাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধা-ক্ষক্তের প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্মকে এক অতি উচ্চ ন্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্য অফুভৃতি, প্রাণোরাদকারী কীর্ত্তন এবং রাধাক্ষণ্ডর প্রেমের যে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমন্ত কল্মতা ধূইয়া ফেলিল। বৈষ্ণবধ্যে তথন নৃত্তন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রদক্ষে চৈতক্যদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার আজ্ঞায় বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সহিত কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রিয় শিশ্ব হরিদাস তাঁহারই ভোজনের জন্ম একজন বর্ষীয়সী ভক্তিমতী মহিলার নিকট ইইতে উৎকৃষ্ট চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিয়মভক্ষের অপরাধে তিনি হরিদাসকে ত্যাগ করিলেন।

"হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ।

হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন।।"

অক্তান্ত ভক্তগণের অন্তরোধ উপরোধেও তিনি বিন্দুমাত্ত টলিলেন না। বলিলেন, "মান্দুষের ইন্দ্রিয় তুর্বার, কাষ্টের নারীমৃতি দেখিলেও মৃনির মন চঞ্চল হয়। অসংখত-চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া প্রী-সম্ভাষণের ফলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া বেজাইতেছে।" মনের হুংথে হরিদাদ প্রয়াগে ত্তিবেণীতে ভ্বিয়া আত্মহত্যা করিল।

এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈতন্তের আদর্শ ও দৃষ্টাস্তে বাঙ্গালী হিন্দু ষেন এক নবীন জীবন লাভ করিল। পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্ত রুফ্চ নাম করিয়া প্র্নায় পড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে পৌরুষের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন মধার্গে তাহার তুলনা মিলে না। নবছীপের মুসলমান কান্ধির ছকুমে যখন চৈতন্তের প্রবৃত্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্তনীয়াদের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্তত্ত্ব বাইবাব প্রস্তাব করিলেন। অবৈষ্ণব নবদ্বীপবাদী কেহ কেহ খুদি হইয়া বলিলেন "এইবার নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইবে—বেদের আজ্ঞা লঙ্খন করিলে এইরূপই শান্তি হয়।" কিন্তু চৈতন্ত দৃচ্ন্বরে ঘোষণা করিলেন, কান্ধীর আদেশ অমান্ত করিয়া এই নবনীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব।

"ভান্ধিব কাজীর ঘর কাজীর হুয়ারে। কীর্তন করিব দেখি কোনু কর্ম করে॥ তিলাধেকো ভয় কেহ না করিও মনে। তিন শত বংদরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্মকার্থে ম্দলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই—মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংদের অদংখ্য লাস্থনা ও অকথ্য অপমান নীরবে দহ্য করিয়াছে। চৈতক্তের নেতৃত্বে অদন্তব দন্তব হইল। চৈতক্ত কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রদর হইলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বাধা দিতে অগ্রদর হইল। কিন্তু বিশাল জনদম্দ্র মার মার কাট কাট শব্দে তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রদর হইতেছে দেখিয়া কাজী পলাইল এবং দংকীর্তন নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যান্তব হইল।

চৈতন্তের আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অফুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেথরের বাড়ীতে যে দেবমূর্তি ছিল তাহা স্বর্ণ নির্মিত মনে করিয়া যবন সৈক্ত তাহা কাড়িয়া নিতে আসিল।

> "বক্ষে রাথিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল। চন্দ্রশেথবের মুগু মোগলে কাটিল॥"

কিন্তু চৈতন্তের এই পৌক্ষরের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাস্ত ও মাধুর্য ভাবেই বিজোর ছিলেন—পৌক্ষকে মর্যাদা দেন নাই। এই বৈষ্ণবদের হাতে চৈতন্তের আদর্শের কিন্তুপ বিক্কৃতি ঘটিয়াছিল কাজীর সহিত বিরোধের বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সমদাময়িক চৈচজ্ঞ-চরিতকার রন্দাবনদাসের চৈতন্তুভাগবত গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত আছে। চৈতন্তের আদেশে তাঁহার অফ্চরেরা যে কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের দাসবৃত্তিস্থলত মনোভাবের সহিত চৈতন্তের এই উদ্ধৃত ও 'হিংসাত্মক' আচরণ স্থানত হয় না—সম্ভবত কতকটা এই কারণে ইত্রং কতকটা মৃদলমান রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্তের জীবনের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে প্রাধান্ত দেন নাই এবং বিকৃত করিয়াছেন। সমসাময়িক বৃন্দাবন দাস ছিলেন গৃহত্যাগ্রী সন্ন্যাসী—কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি সব নিখিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি স্থলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরং শাহের রাজত্বকালে। স্থতরাং যদিও বৃন্ধাবন দাস লিখিয়াছেন

১। टेडिक्स कान्यक ( मधा चंक ) २० काशाहा

ষে কাজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপু একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি মুরারি গুপু এই ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী
চৈতন্তু-চরিতকার কবিকর্ণপূর পরমানন্দ দেনও তাঁহার পদান্ধ অন্তুসরণ করিয়াছেন।
চৈতন্তের সমসাময়িক জন্মানন্দ মাত্র ভুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা ও পলায়নের উল্লেখ
করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পরে বুদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বুন্দাবনে
বিসায়া তাঁহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ 'চৈতন্তুচরিতামৃত' রচনা করেন। তথন আকবরের রাজ্য কেবল শেষ হইয়াছে। স্থতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়া মুসলমান
সরকারের ভীতি অনেকটা কম থাকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা,
তাহার ঘর, বাগান ধ্বংদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তথন বৈষ্ণবদের মধ্যে দীন দাস্থ ভাবের মহিমা পৌক্ষরে স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব
তিনি লিথিয়াছেন ধে, এই হিংসাত্মক ব্যাপারে চৈতন্তের কোন হাত ছিল না,
ইহা কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকের কাজ। চৈতন্তু কাজীকে ডাকাইয়া
আনিলেন।

বিনম্ভ বচনে "প্রভু কহে—এক দান মাগি হে তোমায়।
সংকীর্তন বাদ ধৈছে না হয় নদীয়ায়॥"
কৃষ্ণাদ কবিরাজ কাজীর ঘটনা সংক্ষেপে বলিয়া তারপর লিথিয়াছেন :—
"বৃক্ষাবন দাদ ইহা চৈতন্ত মঙ্গলে।
বিস্তারি বলিয়াছেন প্রভু কুপাবলে॥"

অথচ তাঁহার মতে চৈতন্য কাজীর ঘর ও বাগান ধ্বংস করার আদেশ দেন নাই। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্ট আছে:—

"ক্রোধে বলে প্রভু 'আরে কাজি বেটা কোথা।
বাট আন ধরিয়া কাটিয়া কেলোঁ নাথা।
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া হার।
হার ভান্ধ ভান্ধ' প্রভু বলে বার বার।"
এই কথা শুনিয়া "ভান্ধিলেক যত সব বাহিরের হার।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।
পুড়িয়া মক্ষক সব গণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেটি অগ্নি দেহ চারি ভিতে।"

১। হৈতক্ত-চরিতামৃত, আদি, ১৭ অধ্যার।

চৈতন্তের সহিত কাজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অমুমতি ভিক্লা, স্পন্ন দর্শনে কাজীর ভয় ও তজ্জ্য কীর্তনের নিষেধাক্তা প্রত্যাহার, কাজীর বৈষ্ণব ধর্মে ভিচ্চ প্রভৃতি কৃষ্ণনাসের অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈতন্ত্য-ভাগবতে নাই। সমসাময়িক বৃন্দাবনদাসও প্রায় শতবর্ষ পরে বৃন্দাবনের গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণনাস কবিরাজ রচিত চৈতন্ত্যের জীবনীতে যে সম্পূর্ণ পরস্পর বিষণ্ণ ভূইটি চিত্র অমিত হইয়াছে তাহা হইতে ব্রা যায় শ্রীচৈত্য সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্ত্য যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই চৈতন্ত্য যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই চৈতন্ত্য যাহা হইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বৎসর বাংলার বৈষ্ণবগন চৈতন্ত্যের কেবল একটি মৃতিই ধ্যান ও ধারণা করিয়াছেন—কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন ভূল্প্তিত ধূলিধূসরিত দেহ। কিন্তু তাহার যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পূত চরিত্র ভক্তের সামান্ত নীতিশ্রস্তাও ক্ষমা করে নাই এবং যিনি ত্রাচারী যবনকে শান্তি দিবার জন্ম সদলবলে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন "নির্যতন করেঁ। আজি সকল ভূবন"—বাঙালী তাহা মনে রাথে নাই। বাংলার পরাক্রান্ত স্থলতান হোসেন শাহের রাজ্যে মৃদলমান অত্যাচারের বিক্রন্ধে মাথা তুলিয়া দাড়াইয়া তিনি যে সাহস ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙালী তাহা অচিরেই ভূলিয়া গিয়াছিল।

বস্তুত চৈতন্তের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।
তিনি দংবল্প করিয়াছিলেন যে, স্থী, শৃদ্র, মূর্য আদি আচণ্ডালে প্রেম ভক্তি দান
করিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবধৃত নিত্যানন্দকে
পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। বলিলেন "তুমি যদি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন কর,
তবে মূর্য, নীচ, দরিদ্রে, পতিতকে আর কে উদ্ধার করিবে।" ইহার ফলে জাতিভেদের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমাজের নিম্নন্তরের যে সম্দয়
শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিভেছিল তাহাদের এক বড়
অংশ বৈষ্কব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা দলে
দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। নিত্যানন্দ এবং তাঁহার সহচর ও অমুবর্তীদের
প্রচারের ফলে তাহা সম্ভবত অম্ভত আংশিক পরিমাণে রহিত ইইয়াছিল।

চৈতন্য যে আফুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়া স্ত্রী পূক্ষ ও উচ্চ নীচ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের স্চনা দেখা দিল। বহু শুদ্ধ এবং খুব অল্প সংখ্যক হইলেও মুদলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল।

জাতিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের ধবন সংসর্গ থাকা সংজ্ঞেজ আছৈত আচার্য তাঁহাকে প্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈচ্চ, কায়স্থ ও অক্যান্ত জাতির সঙ্গেও কীর্তনে 'ঘবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম'। ব্রাহ্মণেতর জাতির সাধকের। নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল। রঘুনাথ দাস কায়স্থ হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি থুড়া শৃদ্ধ ও অক্যান্ত নীচ জাতীয় বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুরের শিশ্ব হইলেন। প্রীথণ্ডের নরহরি সরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ ব্যাহ্মণেরা তাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা লইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিল। বলরাম দাসের পদে আছে, "দংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" অর্থাৎ কুলবধ্রাও প্রকাশ্যে দংকীর্তনে যোগ দিতেন। শিবানন্দ দেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মোদকের মাতার দৃষ্টাস্ত হইতে মনে হয় বছ নারী প্রতি বংসর রথযাত্রার সময় প্রীচৈতক্তকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী থেতুড়ি মহোংসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বছ শিশ্তকে মন্ত্রদানও করিয়াছিলেন। অক্তৈ-পত্নী সীতা দেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবৃতিত করেন তাহা তাঁহার শিশ্বা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জ্ঞানা যায়। প্রানিবাস আচার্যের কত্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বছ শিশ্তকে মন্ত্র দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সম্দয়ের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। বরং নৃতন ভাবে নানাবিধ কলুমতার আবির্ভাব হইল।

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণৰ ধর্মের প্রচাবে এগুলির প্রভাব অনেকটা কমিয়াছিল কিন্তু শীদ্রই বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। ইহারা প্রচলিত ধর্মমত এবং সামাজিক রীতিনীতি ও অফ্টানের ধার ধারিত না। বিভিন্ন পথে মৃক্তিলাভের সন্ধান করিত। ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ বর্তমান মৃপের ভাষায় পরস্তীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার। বর্তমান কালের ক্ষচির অমর্যাদা না করিয়া ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই ক্ষে

১। ড: বিমানবিহারী মজুমদার—পদাবলী সাহিত্য পৃ: ৩১৫-৬

এই পরকীয়া প্রেম যে স্বকীয়া প্রেম স্বর্ধাৎ পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম স্থাপেকাই স্থাধাস্থিক হিদাবে স্থানক শ্রেষ্ঠ — ইহা বাংলার বৈষ্ণব সমান্ত্রেও গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের মহারাজা এই মত খণ্ডন করিবার জন্ম কয়েকজন বৈষ্ণব পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা দেশে স্বকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ধ করিয়া স্বর্ধান্ত বাংলা দেশে স্থাদিলেন। ছয়মাদ বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবিপদ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরী ভজন প্রভৃতি এমন নানাপ্রকার স্বন্ধ্রীয়া বাংলায় প্রচলিত ছিল, স্ক্রুচি লজ্মন না করিয়া তাহার বর্ণনা করা স্বন্ধন্তব।

শ্রীচৈতল্যদেব যে বিশুক্ক সান্ত্রিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার এই পরিণতি হইয়াছিল। তবে ইহা কেবল সহজিয়া ও বৈষ্ণ্য ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। তান্ত্রিক ধর্মেও বীভংদতা চরমে উঠিয়াছিল। আফুলানিক ব্রাহ্মণা ধর্মেও ইহার প্রভাব দেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে মানবদেহের অঙ্গশ্চক অশ্লীল কথা দুর্গা পূজায় উচ্চারণ করিবে, কারণ দুর্গা ইহা উপভোগ করেন। কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোৎসবে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে। দুর্গাপূজার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করা যায় না কিন্তু ইহা না করিলে বা না বলিলে নাকি ভগবতী ক্রুদ্ধা হইবেন। রাধাক্ষরে লীলা বর্ণনায় গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রস্থিত গ্রন্থে যে নরনারীর দেহ সজ্যোগের নয়চিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরবর্তী অনেক পদাবলীতেও ইহার অফুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর একথা নিঃদন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে যে শ্রেণীর অশ্লীলতা আজ্বাল ভব্য সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনে দণ্ডনীয়—মধ্যমুগে ধর্মের স্ক্রে আবরণে তাহা ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে দোযাবহ বলিয়া মনে হইত না।

কিন্তু কেবল এই এক বিষয়েই হৈতক্তদেবের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। জাতি-ভেদের কঠোরতা দূর করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্বামীর অক্ততম গোপাল ভট্টের-মতে কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন। নীচ জাতীয় লোক উচ্চ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন না। মধ্যমুগে বাংলার বাহিরে রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি যে প্রচলিত ধর্মবিশাদ ও সংস্থারের বিরুদ্ধে বিক্রোহ করিয়া হিন্দু মুদলমান নির্বিশ্বে অসাম্প্রদায়িকভাবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশাদ ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। বাংলাদেশে ইহাদের পূর্বেই চর্যাপদে তাহার স্বষ্ঠ ইন্ধিত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতক্রদেবও এই প্রকার সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন—তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন ধর্ম ও আচারের সহিত যোগস্ত্র একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতক্রের পরবর্তী কালে এবং কতকটা পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহন্ধিয়া এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার উপাদকেরা শাস্ত্রোক্ত ধর্মমত ও আচার অমুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমাত্র গুরুর নির্দেশে অথবা শ্বীয় অস্তরের অমুভৃতিজাত প্রেম, বৈরাগ্যা, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্ণয় করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি এবং নির্বিচারে তাঁহার আদেশ পালন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞা অন্থুসারে এই দকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অঙ্গ্লীলতা, ঘূর্নীতি ও ব্যভিচার ছিল এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে তাহা অনেক সময় উৎকটরূপে দেখা দিত দে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের মতামত ও সাধন প্রণালী অনেকটা গুহু রহস্তে আবৃত থাকিলেও ইহাদের বাহ্নিক ও আচার-ব্যবহার দম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতেই ইহা প্রান্তীয়মান হইবে। কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং অনেকগুলির একটা ভাল দিকও আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এজন্য ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বছ প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মসাধনার ধারা। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত এক বা একাধিক ছোটখাট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বতরাং সাধারণত তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও ভান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। তক্রশান্ত্রের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাল্তে ভান্ত্রিকদিগকে বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, দিদ্ধান্তাচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বতরাং ইহাদের মধ্যে ক্রেলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ। ক্রেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্চুক হইলে ভাহাকে

ঐ সম্প্রনায়ভূক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ অফ্টানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে পূর্বেকার ধর্মদংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বুদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে <del>ত্তরু ও</del> শিক্স আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্ভকী ও তাঁতির কন্তা, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্তা, ব্রাহ্মণী, একজন ভ্স্বামীর কন্তা ও গোয়ালিনী) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্ত্রীলোক বদে। গুরু তথন শিশুকে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 'আজি হইতে লজ্জা-দ্বণা, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। মছা, মাংসা, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্ট-দেবতা শিবকে শ্বরণ করিবে এবং মন্ত মাংল প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ মনে করিবে। ইহার পর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মত্য পান ও মাংদ ভক্ষণ করে—গোমাংদও বাদ যায় না। মতা পান করিতে করিতে চেলা সম্পূর্ণ বেহুঁদ হইয়া পড়ে তথন দে অবধৃত দংজ্ঞা পায় এবং তাহার নৃতন নাম-করণ হয়। তারপর গুরুও অন্যান্ত সকলে চলিয়া যায় কেবলমাত্র (চলা ও একটি স্ত্রীলোক থাকে। তান্ত্রিকেরা অনেক বীভংস আচরণ করে যেমন মামুষের মৃতদেহের উপর বসিয়া মড়ার মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের একত্র স্থরাপান ইত্যাদি।

তান্ত্রিকেরা তাহাদের এই সমৃদয় আচাবের সমর্থনকল্পে যে দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করে তাহার মর্ম এই: কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যদন মান্ত্র্যকে পাপের পথে চালিত করে। এই সমৃদয় দ্র না করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় না। শান্ত্রকারেরা এই জক্ত কঠোর তপস্থা ও ইন্দ্রিয় সংযমের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা থুবই কষ্টকর—প্রায় অসাধ্য বলিলেই হয়। তান্ত্রিক বামাচারীরা এইজক্ত প্রলোভন পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও য়থেচ্ছ ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থ দ্বারা মান্ত্রের মনকে ইহা হইতে বিম্থ করেন। অর্থাৎ পুন: পুন: অজ্যাসের ফলে এই সমৃদয়ের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না এবং এই ভাবে ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাচারীরা বলে যে সাধারণ সয়্লাসীরা কঠোরতা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সংসার হইতে দ্রে থাকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্তু বামাচারীরা প্রলোভন সম্মুথে থাকিলেও ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিতে সমর্থ হন। বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই ভান্তিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা

করে। প্রেমের ঘারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। স্থতরাং প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়াই এই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আদক্তিই বেশী প্রবল হয় স্থতরাং ইহাই এই প্রেমের প্রথম দোপান এবং প্রথমে স্থুল দেহজাত ও নিক্কষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও ক্রেমে ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবার ইহার সঙ্গে আর একটু যোগ করে। মান্থ্যের মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহা চরিতার্থ হইলেই মন শাস্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহাকে ভগবানের ধ্যানে সমাহিত করা যায়। কেহ কেহ মানবদেহের শিরা উপশ্রের উপর ইহাব প্রভাব অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তির জাগরেণ প্রভৃতি নানা ব্যাখ্যা করেন।

**সহজিয়ারা অনেক শাথায় বিভক্ত—**্যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেডা, সহজিয়া প্রভৃতি। ইহা ছাড়া কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, স্থীভাবক, কিশোরী ভজনী, রামবল্লভি, জগন্মোহিনী, গোড়বাদী, দাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাধার সহজিয়াদের ধর্মমত, দামাজিক প্রথা ও দাধন প্রণালীর মধ্যে ষ্থেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে। ইহাদের উৎসবে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বহু স্ত্রীলোক ইহাতে যোগ দেয়। ঘোষপাড়া, রামকেলি, নদীয়া, শান্তিপুর, থড়দহ, কেন্দুলি, এবং বীরভূম, বাঁকুডা ও মেদিনীপুর জিলায় সহজিয়াদের বহু কেন্দ্র আছে। সহজিয়াদের শাস্ত্র সবই প্রায় হাতে লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায় – কিন্তু ইহাব ভাষা সাদ্ধ্যভাষা – সাংকেতিক ও চুর্বোধ্য। অষ্টাদশ শতাঝীর প্রথমভাগে সহজ বাংলা ভাষায় লিথিত কয়েকথানি পুঁথি আছে। এই দকল শাস্ত্রে পরকীয়া প্রেমের সমর্থনে কেবল তমুশাল্ম নহে, অথর্ব-সংহিতা, ছান্দোর্গ্যোপনিষং ও বৌদ কথাবভুর উল্লেখ করা হইয়াছে। অথর্বের উক্তি এম্বলে প্রযোজ্য নহে – কারণ ইহাতে দ্বীলোকের সহিত একাধিক ভৃতপূর্ব স্বামীর মিলনের কথা আছে। ইহাতে দ্রীলোকের বহু বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়া প্রেম সমর্থিত হয় না। ছালোগ্যোপনিষদে দিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' এই বচনে পরস্তী সংগ্যের অমুমোদন আছে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্টে ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে তিনি লিথিয়াছেন "পরন্ত্রীগমনের নিষেধ বিধায়িকা স্থতি এই বামদেব্য সামোপসনা ভিন্ন অক্ত স্থানেই বুঝিতে হইবে।" কিন্তু ইহা পুৰ প্রবল যুক্তি নহে—কারণ একথানি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক উপনিষদ যদি কোন উপাসনায় পরস্ত্রীগমন অন্থুমোদন করে তবে তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা সেই দৃষ্টান্ত বারা।
নিজেদের সমর্থন করিতে পারে।

বৌদ্ধগ্রন্থ কথাবত্ত,তে 'একাধিপ্পয়ো' নামক একটি প্রথার উল্লেখ আছে। যে কোন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পারের প্রতি আরুষ্ট হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে।

এই দকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ধে পরকীয়া-প্রেমের ভিত্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তির দাধনা হয়ত একটি প্রাচীন দাধনার ধারার অন্থকরণ বা উদ্বর্তন মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান যুগে আমরা ইহাকে যে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি তাহা হইতে অন্তর্মপ ছিল। এই প্রদক্ষে আরণ রাখা কর্তব্য যে মধ্যযুগের কয়েকজন প্রধান আর্ত পণ্ডিতও তন্ত্রোক্ত দাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত শান্ত্রকারেরা ইহাকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত স্থপরিচিত ছিল। কয়েকটি এথনও আছে। তু একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছি। কর্তাভঙ্গা সম্প্রদায় আউল্টাদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খুষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নদীয়া জিলার নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে নৈহাটির নিকট ঘোষপাড়া নিবাদী দদ্গোপ জাতীয় রামশরণ পাল ইহার কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুদলমান উভয়ই তাঁহার শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিত এবং তাহাকেই ইষ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই मुख्यानारायत थूर ममुक्ति हम ७ ७ एक्टन मःथा। व्यमुख्य दक्ति हम। এই नलात मस्था নিমুক্তাতীয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীরা কৃষ্ণকে ষেমন ভাবে কায়মনপ্রাণে ভজন করিত ইহারাও দেইরূপ করিত। ঘোষপাড়ার মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত, ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল অত্যস্ত অধিক। উনবিংশ শতাব্দীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামহলাল পালের অধাক্ষতায় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু ঐ যুগের নীতির আদর্শ অফুসারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহারঃ ফলেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

"ম্পষ্টদায়ক" সম্প্রদায় ছিল কর্ডাভজার ঠিক বিপরীত। এই সম্প্রদায়ের

লোকেরা গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করিত না এবং তাঁহার কর্তৃত্বও ব্ব দীমাবদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত দৈদাবাদনিবাদী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর শিশু রূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তাভঙ্গা দলের ফ্রায় ইহারও বছ দংখ্যক গৃহস্থ শিশু ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাদী ও সন্ন্যাদিনীর হাতে। ইহারা এক সঙ্গে এক মঠে জাতা ভগিনীর ফ্রায় বাদ করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও চৈতন্তের স্থতিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। সন্ন্যাদিনীরা ভদ্রেঘরের মেরেদের আধ্যাত্মিক উপদেশ দিত। এই দকল মেরেরাও মঠে আদিত। কলিকাতাই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

সংগীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তেরা স্ত্রীলোকের পোষাক পরিত, স্থ্রীলোকের নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের নাম রুষ্ণ ও চৈ চল্লের নামে নৃত্য গীত করিত। নিম্প্রেণীর লোকেরা ইহাদের শিয়াত্ব গ্রহণ করিত। মালদহ জিলার জঙ্গলিটোলা ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রদায়ের কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তিজনক ও অল্পীল বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্ণীয়। মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসন্তেরা ধেমন প্রাচীন হিন্দু শান্তের বিধি ও হিন্দুর প্রচলিত ধর্মাছার্চান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ম করিয়া এক উদার বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গ্রন্থ। এই সমুদয় গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার জনতিপূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়া সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল ভাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্থতরাং বাংলার এই সাধনা যে মধ্যযুগে ভারতের অল্পান্ত স্থানের অন্তর্নপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলামীয় স্থকী প্রভাবের ফল নহে ভাহা সহজেই অন্থমান করা যায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ সরোক্তপাদের ( অর্থাৎ সরহ-পাদের ) বিদাহাকোর নামক প্রস্থের সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি।

"ধর্মের স্ক্র উপদেশ গুরুর মৃথ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়া কিছু জ্ঞান ক্রান্ত হইবে না। গুরু বাহা বলিবেন, নিবিচারে তাহা পালন করিবে।" ষড়দর্শন থণ্ডন করিয়া সরোক্ষহ জাতিভেদের তীত্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "রাক্ষাণ ব্রক্ষার মুখ হইতে হইয়াছিল; যথন হইয়াছিল, তথন
হইয়াছিল, এখন ত অন্তেও যেরূপে হয় ব্রাক্ষাণও দেরূপে হয়, তবে আর ব্রাক্ষাণত্ব
রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাক্ষাণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে
ব্রাক্ষাণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাক্ষাণ হয়, তারাও পড়ুক"। "হোম
করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধে ব্যায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।"

বেদ সম্বন্ধে উক্তি:--

"বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।"

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে উক্তি:—

'ঈশরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাথে; মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বিদিয়া থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বিদয়া ঘন্ট। চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষ্মিটমিট করে, কানে খুস্ খুস্ করে ও লোককে ধাঁধা দেয়।'

'ক্ষপণকেরা ( জৈন দাধু ) আপনার শরীরকে কট দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মৃত্তি হয় তাহা হইলে শৃগালকৃক্রের মৃত্তি আগে হইবে, যদি লোমোৎপাটনে মৃত্তি হয় তবে... ('তা জুবই
নিত্তামহ' ইতি ), ময়্রপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মৃত্তি হয় তবে ময়্র ও মৢগের মৃত্তি
হওয়া উচিত, তৃণ আহার করিলে যদি মৃত্তি হয় তাহা হইলে হাতী-বাড়ার আগে
মৃত্তি হওয়া উচিত।'

'যে বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবির আছেন, কাছারও দশ শিশু, কাহারও কোটি শিশু সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্মাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়।'

'দহজ পদ্বা ভিন্ন পদ্বাই নাই। সহজ পদ্বা গুরুর মূথে শুনিতে হয়। যে যে উপায়েই মুক্তির চেটা করুক না কেন, শেষে সকলকে দহজ পথেই আদিতে হইবে।'

এই সমৃদয় উজির ঐতিহাসিক মৃল্য খৃবই গুরুতর। প্রচলিত সংস্কার,
আচার ও ধর্মায়প্রানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগরে বাংলার উনবিংশ
শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনেশাঁদের (Renaissance) কথা শ্বরণ করাইয়া দেয়।
আর এই সাধনের ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ণব
সহজিয়াদের অম্বরূপ ধর্মত তাহা প্রতিপন্ন করে। এই সহজিয়াদের একটি
প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বাউল সম্প্রদায়। ইহা এখনও একেবারে বিল্প্ত হয় নাই এবং
ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা সহজিয়া মতের প্রতিধানি ভনিতে পাই।

ংশর্ম সম্প্রদায়ে সাধারণত ষেদ্ধপ প্রথাবদ্ধতা, গতামুগতিকতা, এবং রীতিপ্রবণতা দেখা যায়, বাউলেরা তাহা হইতে অনেকটা মুক্ত।

ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত অহুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ আচার অমুষ্ঠান পূজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—বরং এগুলি তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের স্বষ্টি করে মাত্র এবং মামুষ যে অমুষ্ঠানের ও ধর্মতের অপেক্ষা অনেক বড় এই গানগুলির মধ্য দিয়া তাহা অতি স্থন্দর ও সহজভাবে ক্রুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:

"বাউলেরা জাতি, পঙ্কি, তীর্থপ্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন না।
মানবতত্বই তাঁদের সার। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাচর, সেখানেই সাধনা।
তাঁদের সাধনার মূল তত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানের সঙ্গে সমান হতে হবে।
ভগবানও ঐশ্ব্যময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল।
ভাই বাউল?বলেন—

'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিথারী।'

এই বাউলেরা শাস্ত্রবিধি মানেন না। তার পাগল তো কোন নিয়মের ধার ধারে না। তাই তাঁরা দেওয়ানা বা পাগল। বাউল বা বাতৃল কথার অর্থণ্ড পাগল। বাউলেরা তাই গান করেন —

'ভাই তো বাউল হৈম্ব ভাই। এখন বেদের ভেদ বিভেদের আর তো দাবি দাওয়া নাই।'

েলোক চলাচলের পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না। —

'গতাগতের বাংঝা পথে

আজায় না ঘাদ কোনমতে।

এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলেরা অগ্রসর হতে নারাজ। তাই তাঁরা লোক প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্তও বোঝেন না। তাঁরা চান মানুষ, কিন্তু দে মানুষ আন্ত মানুষ, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ মানুষই ব্যক্তি, ইংরেজীতে বাকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই বে দব—

'আন্ত অস্ত এই মাহুষে, বাইরে কোথাও নাই'।<sup>2</sup>

<sup>&</sup>gt;। क्लिंटियाहम स्मन, वार्तात्र माधना १७--৮৪ शृ: :

হওীদানের উক্তি শ্বরণীর—"নবার উপরে মাতুব সতা ভাতার উপরে নাই।"

লোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তো ভগবানের দিকে যাবার প্রেমপথের দব বাধা—
'তোমার পথাঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই
কথে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে॥'

এই জীবস্ত প্রেম কি মৃত শান্তের কাছে মেলে ? তার খবর মেলে জীবস্ত মান্থ্যের কাছে। তাঁরাই গুরু। শান্তভারগ্রস্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমে-প্রাণে-রসে ভরপুর গুরু। তিনি যে বিশেষ একটি মান্ত্য তা নয়। নিথিল চরাচরের সব-কিছুই গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনস্তকাল ধরে দেই দীক্ষা দিচ্ছেন। তাই বাউলদের—

'অধিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন। গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?'

'আমাদের জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাদিত করে রেখেছি। সেই জেলধানার নামই ঠাকুর ঘর। দেখানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু দময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা বা মোলাকাত করে আসি। এইটুকু মোলাকাতেই মন তৃপ্ত ছবে! যদি তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বর, তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেড়ে দিতে হবে না?—

'ও তোর কিদের ঠাকুর ঘর ? (যারে) ফাটকে ভূই রাখলি আটক ভারে আগে থালাদ কর।'

সহজিয়া বৈষ্ণবদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ রাধা ও ক্ষেত্রর প্রেমের মধ্য দিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। বাউলদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তরেই পরমাত্মা আছেন তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিলেই পরমাত্মা বা ভগবানের উপলব্ধি হয়। এই 'মনের মাত্ম্বই' বাউলের ভগবান এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং এই সম্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন যে বাউলদের উপর স্থাী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে। কিন্তু স্থামতের উপর যে উপনিবদ ও সহজিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং স্থামীদের চিন্তা ও সাধনার ধারা যে ভারতবাসীদের নিকট কোন নৃতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও অনেকেই শীকার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মধ্যমুগে যে বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রধায় নিরপেক্ষ, যুক্তিমূলক, আচার-অমুষ্ঠানবজিত, জাতিভেদ ও সর্বপ্রকার শ্রেণী েনরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও বিশুদ্ধ অস্তর্নিহিত প্রেম ও ভব্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উদার দার্বঙ্গনীন ধর্মমত ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া কবীর, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতি বছ সাধুসন্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই যুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে ইদলামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার। উৎপত্তির অক্তম কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে মুদলমান দংস্পর্শে আদিবার বহু পূর্ব হইতেই এই দাধনার ধারার দহিত পরিচিত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বতরাং ইহা বাংলার সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিনন্ধত। কথীর বা নানকের উপর ইসলাম কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা অপ্রাদঙ্গিক। কিন্তু চৈতত্ত্বের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহাতে ইদলামের কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। চৈতন্তের সহিত কবীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয়। চৈতন্ত কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মৃতি দেখিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইয়াছিল। তিনি বুন্দাবন প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। জাতিভেদ না মানিলেও তিনি ইহা কিংবা প্রাচীন হিন্দুপ্রথা ও অহুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। কিছুকাল পরেই তাঁহার সম্প্রদায় জাতিভেন ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সমৃদয়ই কবীর, নানক ও ইসলামীয় ধর্মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। চৈতন্তের ধর্মতের সহিত ইহাদের যে সাদৃত্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার প্রভাবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিনঙ্গত। অর্থাৎ চৈত্ত্য ও বৈষ্ণৰ সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধনা দ্বারাই অল বা বেশী পরিমাণে প্রভাবাধিত হইয়াছিলেন। অন্ত কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার দপকে কোন যুক্তি বা প্রমাণও নাই। নাথ সম্প্রদায়ও অনেকটা সহজিয়াদের মতন—কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ বা হিন্দুধর্ম হইতে নাথ পন্থ গ্রহণ করেন।

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে খুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কায়-সাধন, হঠযোগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং মৃত্যুর হাত হইতে

পরিজ্ঞাণ লাভ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এবং শিয়া রাণী ময়নামতী ও তাঁহার পুত্র গোপীচান্দের কাহিনী বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষ প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা খোগী নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এখনও ইহারা বহুসংখ্যায় বিজ্ঞান। সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্জাবী, মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষায় রচিত ধর্মণান্ত্র এককালে এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ও প্রাধান্তর সাক্ষ্য দিতেছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।
শূলপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান নামে এই সম্প্রদায়ের তুইথানি বাংলা ভাষায় রচিত
ধর্মণান্ত্রে এই লৃপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের পরিচয় ও পূজার অফুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে।
বর্তমানে হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিয়প্রেণীর মধ্যেই ইহা প্রচলিত। কিন্তু
ধর্মজ্বল নামক এক প্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহার পূর্বপ্রভাব ও অনেক কাহিনী জানা
য়য়। এক অমিতবলশালী যোদ্ধা লাউদেনের মুদ্ধবিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই
সম্পয় কাহিনী রচিত হইয়াছে। ইহাদের মতে লাউসেন পালরাজগণের সমসাময়িক
ছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। স্করেম পালরাজগণের সমসাময়িক
ছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। স্করেম লাউসেন কাল্পনিক ব্যক্তি
বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পূজাকে বাংলায় বৌদ্ধর্মের শেষ নিদর্শন
বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও ধর্মঠাকুরের পূজায়
হিন্দুদের দেবী, তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাদেরও মধেষ্ট
নিদর্শন পাওয়া যায়। উচ্চপ্রেণীর হিন্দুদের বিক্লদ্ধে এই সম্প্রদায়ের আক্রোশ এবং
বিজ্ঞান মূলনমানদের প্রতি সহাম্বভৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এইরূপ আরও অনেক ধর্মত প্রচলিত ছিল বাহা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অন্তর্বতী নহে এবং স্মৃতিশাল্প অন্থ্যাদিত আচার ব্যবহারেরও বিরোধী। ধাদশ শতাদ্দী হইতেই বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক কমিয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বাড়িয়াছিল। এমন কি, এই দকল মতের সমর্থনে প্রাণের অন্তক্তরণে তাক্ষ্য, বাক্ষণ, আগ্নেয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে ক্রিম প্রাণ প্রস্থ রচিত হইয়াছিল। তারপর মৃদলমান আক্রমণের ফলে ক্রেয়াদশ শতাদ্দীতে হিন্দুসমান্দে অনেক বিপর্বয় ঘটে। বিশেষত অনেক দৌকিক ধর্ম প্রতাবশালী হইয়া উঠে এবং অনেক অনাচার সমান্ধে প্রবেশ করে। সমান্ধের

३। २०२-२०० गुडा सहेरा।

নায়ক স্মার্ভ পণ্ডিতগণের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া তুই বিপরীত রক্ষের হয়। এক দল এই নৃতন ভাবধারা ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়া প্রাচীনের দহিত নৃতনের সামঞ্জক্ত সাধন করিতে চাহেন। অপর দল ইহাদিগকে "আধুনিক" এই আথাা দিয়া বাঙ্গ-বিদ্রুপ করেন। প্রথম শ্রেণীভূক্ত তুইজন প্রধান স্মার্ভ ছিলেন শূলপাণি ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি। শূলপাণি তান্তিক ধর্ম এবং ইহার শাক্ত অপ্রামাণিক বলিয়া একেবারে ত্যাগ করেন নাই বরং পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতির অম্প্রমাণন না থাকিলেও দোল, রাদলীলা প্রভৃতি বিধিসন্ধত হিন্দু আচরণ বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীনাথ আচার্য আবও অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন যে শান্ত বহিন্ধুত হইলেও দেশপ্রসিদ্ধ আচার ব্যবহারও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এই স্ত্র অম্ব্যায়ী মংস্মৃতক্ষণ প্রভৃতি অম্ব্যাণন করিলেন।

তান্ত্রিক ধর্ম ও জাচার পুরাপুরি সমর্থন না করিলেও তিনি তান্ত্রিকগ্রন্থ — গাকড় তদ্ধ, কন্দ্র-যামল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে জনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বল্লালনেন তাঁহার দানদাগরে তান্ত্রিক ও এই শ্রেণীর অর্বাচীন গ্রন্থগুলিকে ভণ্ড প্রতারকের লেথা বলিয়া একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন। স্নতরাং দেখা যায় যে মধ্যমুগের প্রথম ভাগেই গোঁড়া হিন্দুদের ভিতরেও পরিবর্তনের স্ত্রেপাত হইয়াছিল। কিন্ধ ইহা বেশীদ্র অগ্রদর হয় নাই, কারণ প্রাচীনপন্থী স্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নৃতন পন্থার তীত্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি শ্রীনিবাদ আচার্যের শিশ্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও গুকর জনেক মত খণ্ডন করিয়া প্রাচীন পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন। রঘুনন্দন অগাধ পণ্ডিত ও স্থনিপুণ নৈয়ায়িকের কৌশলসহকারে যে সম্দয় মত প্রতিষ্ঠা করিলেন বাংলার রক্ষণশাল হিন্দুসমাজ তাহাই গ্রহণ করিল। পরে আধুনিক স্মার্তদের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ক্যিয়া গেল। কিন্ধ রঘুনন্দনও তন্ত্রশাল্র সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ করেন নাই এবং কোন কোন বিষয়ে তন্ত্রের দাহায়ে শ্বন্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কলিমুগে যে সমন্ত আচার বর্জনীয়, রঘুনন্দনের তালিকায় তাহার মধ্যে সমৃদ্ধযাত্রার উল্লেখ নাই।

কিন্তু সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাচীন আদর্শও অনেক পরিমাণে থর্ম হইল।
বৃহত্ত্বপূরাণ সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক
পরিবর্জনের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা ঘাইতে পারে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে
ক্রাহ্মণেরা মন্ত, মাংস, মংস্ত সহকারে দেবপূজা করিতে পারে, শাল্তামুদারে নরবলি

দিতে পারে, আপৎকালে শৃন্ধদিগকে ধর্মোপদেশ ও মন্ত্র দান করিতে পারে এবং পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতে পারে।

যবন অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি তীত্র বিদ্বেষ এবং দ্বণাও এই গ্রান্থে পরিক্ট হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে যবনের সংস্পর্শ ও তাহাদের ভাষা ব্যবহার স্বরাপানের তুল্য দ্বণীয়। তাহাদের অন্ন গ্রহণ আরও দ্বণীয় এবং ক্লেচ্ছ যবনী সংসর্গ সর্বথা পরিত্যক্ষা।

মধাযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ধর্মজীবনের চিত্র দেখিতে পাই তাহাও শ্বৃতিশাস্বের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চৈতন্ত ভাগবতকার হৃংথের সহিত বলিয়াছেন
যে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইয়াছে। ধর্মের নামে যাহা প্রচলিত তাহা হয়
তান্ত্রিক সাধনা অথবা লৌকিক দেবদেবীর পূজা। এক তান্ত্রিক সাধনার কথা তিনি
লিথিয়াছেন:

"রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্তা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার স্যুন ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
গাইয়া তা সবা সক্ষে বিবিধ রমন॥"

'মল, মাংস দিয়া যক্ষ পূজার' কথাও লিথিয়াছেন। শ্রীক্রম্বকীর্তনে নর-কপাল হস্তে থাগিনীর ভিক্ষা কবার কথা আছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তান্ত্রিক অন্তর্গানের কর্মিত দেওয়া হইরাছে। শক্তিত্বমূলক তান্ত্রিক সাধনা যে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত এবং মধ্যযুগেই ইহা বক্ষদেশীয় স্মার্তগণের স্বীকৃতি লাভ করে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক শাস্ত্রু সাধনার প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সকল ধর্মেই দেখা যায়। মূলতঃ বেদাস্তের ব্রদ্ধ ও মায়া, সাংখোর পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তল্পের শিব ও শক্তি একই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও রাধা এবং রাম ও সীতা—এই সকল যুগলও এই লত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইহারা সকলেই অভিন্ন এবং আজ্ব পর্যন্তর রাধা-শ্রাম, ভবানী-শঙ্কর, সীতা-রাম প্রভৃতি একই ভগবানের বিভিন্ন মৃত্তিরূপে পূজা পাইক্লা আদিতেছেন। নানারূপে বিভিন্ন ধর্মমত্তের এই অপূর্ব সমন্বন্ন বা সামঞ্জ্যে বাংলায় মধ্যযুগের হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য।

চৈতন্ত তাগবতকার বর্ণিত মললচতী, মনসা বা বাশুলী প্রভৃতি লৌকিক দেবী-গণের পূজা এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেবীর মাহাস্থা-বর্ণন ও পূজা প্রচলনের জন্ম এক শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হয়। এইগুলি মঙ্গল-কাব্য নামে-পরিচিত। সেকালে পাঁচালী গায়করা ইহা অবলম্বন করিয়া গান গাহিত।

মকলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ, ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশে নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমৃদ্র অথ্যাত বা অল্লথ্যাত দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, অথবা যে সব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও সমাজের উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি বা সম্মানের আসন পান নাই, প্রধানত তাঁহারাই মকলকাব্যের উপজীব্য। ইহাদের মধ্যে মনসা, মজলচণ্ডী, শীতলা, কালিকা, ষষ্টী, কমলা, বাঙলী, গঙ্গা, বরদা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতির নাম করা ঘাইতে পারে। এই সকল মকলকাব্য ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মনসা ও মকলচণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচনং করিয়াছেন। প্রগুলি পাচালীগানের বিষয়-বস্ত হওয়ায় এই তুই দেবী সমাজেব সর্বশ্রেণীর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের মর্যাদা ও ভক্তের সংখ্যাও বাডিয়াছে।

শুধু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রসিদ্ধ মক্ষলকাব্যগুলির উদ্দেশ্ত নছে। যে আত্মাণজি স্ট্রের মূল কারণ, যিনি চণ্ডীরূপে মার্কণ্ডের পুরাণে পূজিতা এবং সাংখ্যে প্রকৃতি বলিয়া অভিহিতা, সেই মহাদেবী আর উল্লিখিত লৌকিক দেবীগণ যে অভিন্ন ইহা প্রতিপাদন করা তাহাদের অক্সতম উদ্দেশ্য। মনসা ও মক্ষলচণ্ডী সম্পর্কীয় কাব্যে ইহা পরিক্ষ্ ইহায়ছে। মনসা প্রাচীন পৌরাণিক যুগের দেবী নহেন। সর্প-দেবী নামে তিনি নানা স্থলে পূজিতা হইতেন এবং ক্রমে শিবের কন্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শিবভক্ত চাঁদ সদাগর যথন অবজ্ঞাভরে মনসাকে পূজা করিয়ে কিছুতেই রাজী হইলেন না তথন দৈববাণী হইল যে মনসাও ভগবতী একই দেবী। চাঁদ সদাগর ইহা মানিয়া লইয়া মনসাকে পূজা করিয়া স্থ করিলেন: "আত্মাণজি সনাতনী, মৃক্তিপদ-প্রদায়িনী, জগতে পূজিতা তৃমি জয়া।"

মনদাও তখন তাঁহার স্বরূপ প্রকট করিলেন:

"আকাশ পাভাল ভূমি স্ক্রন সফল আমি
শক্তিরূপা নবাকার মাতা।
মহেশের মহেশরী মনোরূপা স্থক্মারী
লক্ষীরূপা নারায়ণ বথা॥"

মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের আরাধ্যা দেবী অস্পৃষ্ঠ ব্যাধ সমাজের দেবী। তিনি বনে গোধিকারপে ব্যাধ কালকেতৃকে দেখা দেন এবং শৃকর মাংস তাঁহার পূজার ব্যবহৃত হয়। খুলনার আরাধ্যা দেবী এই দেবী হইতে ভিন্ন এবং সভ্য ভব্য সমাজে মেয়েদের ব্রতের দেবী। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রসাদে এই ছুই দেবী মিলিয়া গিয়াছেন এবং পূরাণোক্তা মহাদেবী তুর্গা ও চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

এইরপে যটা, শীতলা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে শহর গৃহিণী শৈলস্থতা রূপে বণিত হইয়াছেন। ব্যাঘ্রভয় নিবারণী কমলা দেবীও 'সকলের শক্তি'ও 'জগতেব মাতা', 'পরম ঈশ্বরী জগতের মা' এবং 'ব্রহ্মা বিষ্ণু হর' তাঁহাকে নিত্য পূজা করেন।

আজ পর্যন্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় সর্বশ্রেণীরই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ও পাঁচালীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই করার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সন্তবত আর একটি কারণও ছিল। যথন দলে দলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দ্রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তথন এই বিপর্যয়ের প্রতিকার ধরুপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্রা এই সকল দেবীকে সন্মান ও স্বীকৃতি দিয়া নিম্নশ্রেণীদিগকে কিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে বাথিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই শ্রার্ত রঘুনন্দ্রন কৃত্য-তত্ব অধ্যায়ে এই সকল লৌকিক দেবীদের পূজার বিধি দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতৃ আখ্যানেও নিম্নশ্রণীর আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীর অধিকার ছিল না, বাংলা সাহিত্যের উদ্বেব সেই শ্রেণীর দাবি ও সংস্কৃতি সমাজের সকল ন্তরের কর্ণগোচরে আনার স্ক্র্যোগ মিলিয়াছিল।

এই বাংলা সাহিত্যের কল্যাণেই আমরা শ্বতি-বহির্ভূত ধর্মের আরও কিছু বিবৰণ পাই। ব্যান্ত কৃষ্ণীরাদিকে দেবতা শ্রেণীর পর্যায়ভূক করা ও তংসংশ্লিষ্ট বহু কৃসংস্কারপূর্ণ অন্ত্র্চানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় স্মাজেই ইহা প্রচলিত ছিল।

জলদেবতা কুন্তীরবাহন কালুরায় ও অরণ্যদেবতা শাদ্ লবাহন দক্ষিণরায়— এই চুই দেবতার পূজা এখনও প্রচলিত আছে।

মধ্যযুগের শেষে যে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গন্ধায় সন্তানবিসর্জন, চড়কের শাত্রঘাতী বীভৎস ষত্রণা প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাও এই সংস্থারেরই পরিণ্ডি মাত্র।

মধ্যযুগে প্রবর্তিত যে করেকটী নৃতন ধর্মাস্থান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে তুর্গাপ্জা ও কালীপূজা এই তুইটিই প্রধান। ইহার মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই তুই অমুষ্ঠানের নিগৃঢ় সংযোগ।

বর্তমানকালে যে পদ্ধতিতে হুর্গাপৃদ্ধা হয় চতুর্দশ শতান্ধী বা তাহার কিছু পূর্বেই তাহার স্বত্তপাত হইয়াছিল; কিন্তু সম্ভবত ষোড়শ শতকের পূর্বে তাহা ঠিক বর্তমান আকার ধারণ করে নাই।

চৈত্রসূভাগবতে প্রাছে:

"মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে। তুর্গোৎসব কালে বাভা বাজাবার ভরে॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে যোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই তুর্গাপূজা খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ এই যে মহুদংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুলুক ভট্টের পূত্র রাজা কংস নারায়ণ নয় লক্ষ টাকা বায় করিয়া তুর্গাপূজা করেন এবং রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শান্ত্রী যে তুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন তাহাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত। অবশ্য ইহার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্তর্মতও আছে। তবে তুর্গাপূজা প্রথম হইতেই সাত্ত্বিক ভাবে সাধনার অপেক্ষা রাজসিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উৎসব বলিয়াই পরিগণিত হইত।

মিথিলার কবি বিভাপতি তুর্গাভক্ততর ক্সিনীতে কার্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সনেত প্রতিমায় শারদীয়া তুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বতরাং মিথিলায়ও চতুর্দশ শতকে অন্তর্মপ তুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার তুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল, এরপ কোন প্রমাণ নাই।

মধ্যমুগের প্রথম ভাগে তুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও ক্রিয়াদির সম্বন্ধে কালবিবেক ও বুহদ্ধর্মের উল্কি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত যে এই সমৃদ্য় অশ্লীলতা তুর্গাপূজার অঙ্গীভূত ছিল বিদেশীয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে ভাহা জানা যায়। উনবিংশ শতাকীর গোড়ার দিকে লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি।

"দিনের পূজা শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মৃত্তির সন্মুখে এক<sup>রু</sup>

<sup>()</sup> वहा -२० खबाहि।

বৈশার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত স্ক্রা যে তাহাকে দেহের আবরণ বলা যায় না। গানগুলি অতিশয় অস্ত্রীল এবং নৃত্যভক্তী অতিশয় কুংসিত। ইহা কোন ভদ্র সমাজে উচ্চারণ বা বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা সকলেই ইহা উপভোগ করেন—কোন রকম লজ্জা বোধ করেন না।" লেথক ১৮০৬ পৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রাজা রাজক্বফের বাড়ীতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াভিলেন।

পূজায় পাঁঠা ও মহিষ বলি দম্বন্ধ তিনি লিখিয়াছেন, "নদীয়ার বর্তমান মহারাজার পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঁঠা বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,৭৬৮ পাঁঠা বলি দেন। একজন সম্ভ্রাস্ত হিন্দু আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পূজায় ১০৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন।

"বলি শেষ হইলে ধনী-দরিক্ত নির্বিশেষে উপস্থিত দর্শকবৃদ্দ নিহত পশুর রক্তন লিপ্ত কর্দম গায়ে মাথিয়া উন্মতের মত নাচিতে আরস্ত করে এবং তারপর রাস্তায় বাহির হইয়া অল্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অক্তান্ত পূজা-বাড়ীতে গমন করে।"

মোটের উপর একথা বলিলে অত্যক্তি হইবে না যে তুর্গাপূজায় রাজদিক ও তামসিক ভাবের যেরূপ প্রাধান্ত ছিল তদ্মপাতে সাত্তিক ভাবের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে প্রচলিত কালীপূজার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত ক্বঞ্চানন আগমবাগীশ। তাঁহার তন্ত্রপার প্রস্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। অনেকে
মনে করেন ক্বঞানন্দ চৈতক্তদেবের সমসাময়িক। কিন্তু অনেকের মতে 'তন্ত্রপার'
নামক তন্ত্রপান্ত্রের সার-সক্ষলন-প্রন্থ পরবর্তী কালে রচিত।

দীপালি উৎসবের দিনে কালীপূজার বিধান ১৭৬৮ প্রীষ্টাব্দে রচিত কাশ্মনাথের 'কালীসপ্রাবিধি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার থুব বেশী পূর্বে কালীপূজা সম্ভবত বাংলাদেশ হুপরিচিত ছিল না। প্রচলিত প্রবাদ অন্থুসারে নবদীপের মহারাজা ক্ষ্ণচন্দ্রই কালীপূজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাঁহার প্রজাদিগকে এই পূজা করিতে বাধা করেন।

তন্ত্রপারে কালী ব্যতীত তারা, বোড়নী, ভ্রনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের দাধনবিধিও সংকলিত হইরাছে। এই দম্বয় দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় ভন্তসাধন বিশেব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্লফানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শাক্ত সাধকগণ বোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন বিখ্যাত কালীসাধক রামপ্রসাদ সেন্ তাঁহার গানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

তুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু তুর্গাপূজা সাত্তিক সাধনার বিকাশ হিসাবে কালীপূজা অপেক্ষা অনেক নিমন্তরের। এইজন্ত তুর্গাপূজার প্রচলন ও জাঁকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী-পূজাই অধিকতর উচ্চন্তরের বলিয়া গণ্য হয়।

## ৫। বাস্তব সমাজের চিত্র (ক) নানা জাতি

শ্বতিশাস্ত্রে হিন্দুর সামাজিক ও গার্হয় জীবন এবং লৌকিক ধর্মসংস্কার ও ধর্মার্ম্পানের বিধান আছে। এই সমূদ্র ও অক্তান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে যে আদর্শ হিন্দু সমাজের চিত্র পাওয়া যায়—বান্তব জীবনে তাহা কতদ্র অফুস্ত হইত তাহা বলা শক্ত। সমাজের বান্তব চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। যোড়শ শতান্দীতে (আং ১৫৭৯ খ্রীষ্টান্দ ) রচিত মুকুন্দরামের কবিকত্বণ চণ্ডীতে কালকেতৃর ন্তন রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে এবং অক্তান্ত প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অভিত হইয়াছে তাহা বাংলাদেশের মধায়ুগের বান্তব চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যোড়শ ও সপ্তদশ শতান্দীর অক্তান্ত কয়েকথানি গ্রন্থে বিশেষত বৈঞ্চব সাহিত্যে ইতন্ততে বিশ্বিপ্ত সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ। এই সমৃদ্রের সাহায্যে বাঙালী সমাজের যে চিত্র আমাদের মানসচক্তে ফুটিয়া ওঠে তাহার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছি।

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈগু সাধারণত এই তিন জাতিরই প্রাধান্ত ছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার নিজের জন্মস্থান দাম্ব্রা গ্রামের বর্ণনা আরম্ভে লিথিয়াছেন:

## কুলে শীলে নিরবন্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈছা দাম্কায় সজ্জন-প্রধান।

💮 প্রায় একশত বংসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন জ্বাতিরই প্রাধান্ত ছিল

বিজয় শুণ্ডের মনসামলল হইতেও আময়া তাহা জানিতে পারি। ব্রাহ্মণেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বাংলা দেশের ইতিহাসের প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ, কৌলীগুপ্রথা ও কুলীনদের বাসস্থানের নাম অফুসারে গাঁঞীর স্টে, এবং এ বিষয়ে কুলজীর উজ্জি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। মৃকুল্পরাম প্রায় চিল্লিণটি গাঁঞীর উল্লেখ করিয়াছেন—চাটুতি, মৃখটী, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গলি, ঘোষাল, প্তিতৃও, মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পালধি, মাসচটক প্রভৃতি। ইহার অনেকগুলি এখনও বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধিস্কর্মপ ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বর্ণিত ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন থুব সান্থিক প্রক্লতির ও বিদান। বেদ, আগম, পুরাণ, শ্বতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহাদের পারদর্শিতা ছিল ও নানা স্থান হইতে বিদ্যাধীগণ তাঁহাদের নিকট পড়িতে আসিত। কিন্তু মূর্থ বিপ্রেরও অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহাদের সংখ্যাই বেশী ছিল; তাই মৃকুন্দরাম ইহার সবিস্থার বর্ণনা করিয়াছেন:—

"মূর্থ বিপ্র বৈদে পুরে নগরে যাজন কবে
শিথিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান॥
ময়রাঘরে পায় থও গোপঘরে দিবভাও
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
গ্রাম যাজী আনন্দে সাঁতরি॥" (৬৪৯ পৃঃ)

বিবাহাদি অফুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্ত ত্রাহ্মণ এক কাহন দক্ষিণা আদায় করিত।
ঘটক ত্রাহ্মণেরা উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-সভা মধ্যে কুলের অখ্যাতি
করিত।

গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ গ্রাহ্মণেরা শিশুর কোটি তৈরী করিত এবং গ্রহদোষ কাটাইবার জন্ম শাস্তি স্বস্তায়ন করিত। মৃকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত যে সব বৌদ্ধ গ্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ভাহারা হিন্দু সমাজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ গ্রাহ্মণেরা তাহাদের পৌরোহিত্য করিত না। **এইজন্ত** বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিত একং বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত।

জ্ঞাদানী ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা প্রাহ্ম ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ করিত, এই কারণে "পতিত" বলিয়া গণ্য হইত।

বৈছ জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ন্থায় সেন, গুপ্ত, দাদ, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধি ছিল।

> "উঠিয়া প্রভাত কালে উর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে বদন-মণ্ডিত করি নিরে। পরিয়া লোহিত ধৃতি কাঁথে করি খৃঙ্গি পুঁথি গুজরাটে বৈলজন ফিরে॥" (৩৫২ পুঃ)

বৈষ্ণগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"বটিকায় কার যশ কেহ প্ররোগের বশ নানা তন্ত্র করয়ে বাধান।"

ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে কোন কোন বৈছা ঊষধের অর্থাৎ বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে ব্যাধির উপশম করিতেন। রোগ কঠিন দেখিলে বৈছেরা রোগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে পনাইতেন। চিকিৎসা বৈছদের প্রধান বৃত্তি হইলেও অন্যান্ত শাস্ত্রেও তাঁহাদের পারদর্শিতা ছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থে চৈতন্তের ভক্ত বৈছা চন্দ্রশেখরকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে এবং বৈছাজাতীয় পুরুষোত্তম "হরিভক্তি তত্ত্বসার সংগ্রহ" গ্রন্থের উপসংহারে নিজে শর্মা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বহু, মিত্র উপাধিধারীরা ছিল কুলের প্রধান। ইহা ছাড়া পাল, পালিত, নন্দী, সিঁংহ, দেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাও ছিল। বর্তমান কালে রথবাত্রার জন্ম প্রসিদ্ধ মাহেশ গ্রামের ঘোষেদের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইহা কায়স্থদের একটি প্রধান সমাজ স্থান ছিল। ইহারা লেখাপড়া জানিত এবং ক্ষষিকার্য করিত।

বৈষ্ণর পদকর্ত্তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈহ্য, কায়স্থ এই তিন জাতির লোক<sup>ই</sup> দে**থিতে পাও**য়া যায়।

ৃষধ্যযুগে ত্রাহ্মণ, বৈছা, কায়স্ত প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস ও শ্রেণীভেদ, ূএবং, বিভিন্ন শ্রেণীর শাখা ও তদস্তর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ম ও অপকর্ম বিচার, তদহুলারে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভোজ্যায়তা প্রভৃতির বিতারিত আলোচনা এবং সামাজিক বহু খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের নাম কুলজী অথবা কুল-শাস্ত্র এবং গ্রন্থকর্ভারা ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে' এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের বিবরণের যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু যে শ্রেণীভেদের বর্ণনা আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্ম বে সম্বন্ধ রীতিনীতির উল্লেখ আছে তাহা মধ্যযুগের বাংলারসম্বন্ধে মোটামুটি সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহু সংখ্যক কুলজী গ্রন্থের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকখানি সবিশেষ প্রশিক্ষঃ

- ১। হরিমিশ্রের কারিকা
- ২। এডুমিশ্রের কারিকা
- ৩। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী
- 8। সুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা
- বাচম্পতি মিশ্রের কুলরাম
- ৬। বরেন্দ্র কুলপঞ্জিকা (এই নামে অভিহিত বহু ভিন্ন ভিন্ন পু<sup>\*</sup>থি পাওয়া গিয়াছে)
- ৭। ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ
- ৮। রামানন শর্মার কুলদীপিকা
- ১। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা
- ১০। সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্তার্ণব

ত নং পুঁথি ছাপা হইয়াছে এবং ইহা সম্ভবত পঞ্চাশ শতান্ধীর শেষে রচিত।
৬, ৭ ও ৮ নং গ্রন্থের নির্ভর্ষোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া ষায় নাই। অক্সঞ্চলি ষোড়শ
ও সপ্তদেশ শতান্ধীর পূর্বে রচিত এরপ মনে করিবার কারণ নাই। ১০ নং গ্রন্থ
ছাপা হইয়াছে কিন্তু ইহা যে পুঁথি অবলম্বন করিয়া রচিত তাহার কোন উল্লেখ
নাই। ৺নগেক্স নাথ বহুর মতে ১ ও ২ নং গ্রন্থ ত্রেয়েশ ও দ্বাদশ শতান্ধীতে
রচিত এবং ১ নং গ্রন্থ হরিমিশ্রের কারিকা স্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি
এই তুই গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধি উদ্ধৃত করিয়া বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ
প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বছ অফ্রোধ-উপরোধনত্বেও ঐ তুইখানির পুঁথি

১। বিশ্বত বিবরণ ভারতবর্ধ, ১৩১৬ ভাতিক সংখ্যা-৬২৭ পৃষ্ঠ।

কাহাকেও দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্যান্ত কুলজীর সহিত এই পুঁথিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করে। তথন দেখা গেল যে এই গ্রন্থ প্রাচীন নহে এবং বহু মহাশন্ত্রের উদ্ধৃত অনেক উক্তিও এই পুঁথিতে নাই। স্নতরাং এই তুই পুঁথির মৃল্যু খুব বেশী নহে।

কুলশান্তের সংখ্যা অনস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ, ঘটকগণের বংশ-ধরগণ এইগুলি রক্ষা করিয়াছেন ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। মধ্যযুগে বাংলায় দামাজিক মর্যাদালাভ ষেরূপ আকাজ্জণীয় ছিল, দামাজিক গ্লানি এবং অপবাদও সেইরপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তুত মধাযুগে বাঙালী হিন্দুর সন্মুথে উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎসম্পর্কিত বিচার বিতর্কদারা সামাজিক মর্যাদালাত জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। স্বতরাং ইহা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্থদ্বারা বা অন্ত কোন প্রকারে বনীভূত করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রানায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বৃদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের সামাজিক প্লানি ঘটাইবার জন্ম প্রাচীন কুলশাম্বের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করাইয়াছেন কিংবা' নৃতন কুলশাস্ত লিথাইয়া পুরাতন কোন ঘটকের নামে চালাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বহু কৃত্তিম কুলজী-পুঁথি রচিত হইয়াছে। ইহাতে আন্তর্য বোধ করিবার কিছু নাই। কারণ, জাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্ম ইহার উৎপত্তিস্থচক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বচন এবং অনেক তথা-কথিত প্রাচীন সংহিতা ও তন্ত্রগ্রন্থ যে প্রক্নতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্বেণ্ড কুলশাস্ত্রগুলিতে প্রধানত ব্রাহ্মণদের কথাই আছে। বছ বৈশ্ব কুল-পঞ্জিকার মধ্যে তুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রামকাস্ত দাস প্রণীত কবিকণ্ঠহার ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভরত মলিক কৃত চন্দ্রপ্রভা ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কায়স্থদের বছ কুল-পঞ্জিকা আছে; কিন্তু, কোন গ্রন্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

কুলশান্ত মতে হিন্দুর্গেই ব্রাহ্মণ, বৈছ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে গুণারুসারে কৌলীয়া প্রথার প্রবর্তন হয়। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার 'মৃথ্য' ও 'নৌন' এই ছই প্রেণীভেদ হইল। অফ্যান্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্তিয়, কাপ (বংশজ), সপ্তশতী প্রস্তৃতি নামে আখ্যান্ত ইইলেন। কৌলীয়া প্রথা প্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—কিন্তু ক্রমে ইহা বংশামুক্রমিক হয়। পরে নিয়ম হইল কুলীনকন্তা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার দেই ঘর হইতে কন্তা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপ আদানপ্রদানের বিচার করিয়া মাঝে মাঝে কুলীনগণের পদমর্যাদা স্থির করা হইবে। এইরূপ 'সমীকরণ' অনেকবার হইয়াছে। সর্বশেষে সম্ভবত পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীল-চাত করিলেন এবং অল্পােষাপ্রিত অন্য কুলীনগণকে ছত্ত্রিশ ভাগ অথবা মেল-এ বিভক্ত করিলেন। প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ কঠোর নিয়ম করা হইল যে কালক্রমে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ছাড়া অন্ত কুলীন পরিবারের সহিতও ক্লীনদের বিবাহ হইতে পারিত না। ইহারই ফলে কুলীন সমাজে পুরুষের বছ বিবাধ, কঞার বেশী বয়দ পর্যস্ত বা চিরকালের জন্ত অনুঢ্তা ও অবশুস্তাবী ব্যভিচারের উদ্ভব হইল। কোন কুলীন ৫০, ৬০ বা ততোধিক বিবাহ করিয়াছে, বা অশীতিপর বুদ্ধের সহিত পিসী, ভাইঝি সম্পর্কান্বিতা ১০ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্কা ২০।২৫টি অনুঢ়ার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে এরপ দৃষ্টাস্ত বিংশ শতাস্থীতেও দেখা গিয়াছে। বলা বাছল্য অনেক বিবাহিতা কুলীন কন্যা বিবাহ রাত্রির পরে আর স্বামীর মূথ দর্শন করিবার স্থযোগ পাইত না।

ব্রাহ্মণ, বৈজ, কায়স্থ ব্যতীত অক্যান্য জাতি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে প্রথম ভাগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মধ্যযুগ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এরূপ অনেক জাতি ও তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ আছে।

- ১। বণিক গোপ—ইহাদের ক্ষেতের ফদলে বাড়ী ভরা থাকিত।
  "মূগ, তিল গুড় মাদে গম সরিষা কাপাদে
  সভার পূর্ণিত নিকেতন।" (৩৫৫ পৃঃ)
- ২। তেলি—ইহারা কেহ চাব করিত, কেহ ঘানি হইতে তৈল করিত, কেহ কেহ তৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত।
- ৩। কামার—কুড়ালি, কোদালি, ফাল, টাদ্বী প্রভৃতি গড়িত।

- ৬। মোদক—ইহারা চিনির কারখানা করিত এবং খণ্ড (পাটালি গুড়), লাড়ু, প্রভৃতি

''পদরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে শিশুগণে করয়ে যোগান।" (৩৫৭ পঃ)

- ৭। তুই শ্রেণীর দাস "মৎস্থা বেচে করে চাষ।

  তুই জাতি বৈদে দাস"॥ (৩৫৯ পঃ)
- ত। কিরাত ও কোল—হাটে ঢোল বাজাইত।
- ৯। সিউলীরা—থেজুরের রস কাটিয়া নানাবিধ গুড় প্রস্তুত করিত।
- ১০। ছুতার—চিডা কৃটিত, মৃড়ি ভাঙ্গিত, ছবি আঁকিত।
- ১১। পাটনী—নৌকায় পারাপার করিত, ইহার জন্ম রাজকর আদায় করিত।
- ১২। মারহাটারা—"'শোল**লে** পিলুই কাটে;

ছানি কাঁড়ে চকে দিয়া কাঁটা।" (৩৬১ পৃঃ)

প্রথম পংক্তির অর্থ দুর্বোধ্য- সম্ভবত প্লীহা কাটার কথা আছে।

জীবিকার্জনের এই সম্দয় বৃত্তির সহিত বেশ্যাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে। কামিলা বা কেরলা জাতিকে 'জায়াজীব' বলা হইয়াছে। সম্ভবত ইহারা স্ত্রীকে ভাড়া দিয়া জীবিকা অর্জন করিত (৬৬১ প্রঃ)।

ইহা ছাড়া ক্ষত্রি, রাজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহারা মল্ল-বিদ্যা শিক্ষা করিত। বাগদিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"নানাবিধ অস্ত্র ধরে দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।" (৩৫১ পৃঃ)

ষিক্ষ হরিরামের চণ্ডীকাব্যে (১৬শ শতান্দী)' এইরপ তালিকা আছে। ইহার
নিধ্যে শ্রেষান্ধী ব্রাহ্মণ, অষষ্ঠ, সদ্গোপ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতান্দীর মধ্যভাগে
(১৭৫২ খ্রীষ্টান্দ) ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির যে বর্গনা
দিরাছেন ভাছার সহিত ছই শত বৎসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিকন্দণ চণ্ডীর বর্ণনার
ষ্থেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্কতরাং এই তুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যমূপের বিভিন্ন
ভাতির বাস্তব চিত্র অন্ধিত করা যায়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্ধ এই তুই

<sup>ি (</sup>১) ৰঙ্গনাহিত্য পরিচয়, পুঃ ৩১৫।

জাতির উল্লেখ। তাহার পরেই আছে

"কায়ন্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি। বেলে মলি গন্ধ সোনা কাঁদারি শাঁধারি॥ গোয়ালা তামূলী তিলী তাঁতী মালাকার। নাপিত বারুই কুরী (চাষা) কামার কুমার॥ আগরি প্রভৃতি (ময়য়া) আর নাগরী যতেক। যুগি চাদাধোবা চাদাকৈবর্ত অনেক॥ দেকরা ভুতার ফুড়ী ধোবা জেলে গুড়ী। চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ভোম মুচী শুড়ী॥ কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়য়। কোল কলু বাাধ বেদে মাল বাজীকর॥ বাইতি পটুয়া কান কদবি যতেক।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আচারিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (বাাধ বা শাকুন শান্তবিৎ) বালিয়া (ঐক্রজালিক ?), ও বাদিয়া (সাপুড়ে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথবা বৃত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি না ভাহা বুঝা যায় না।

মধায়ুগে প্রাচীন যুগের ন্যায় ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। ইস্লামের বিধি অনুসারে হিন্দু কোন মুসলমান দাস রাখিতে পারিত না, কিন্তু মুসলমান হিন্দু দাস রাখিতে পারিত। মুসলমানেরা হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া বছ হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করিত। ইহারা গৃহে ভূতোর কার্যে নিযুক্ত হইত কিন্তু যুবতী জ্রীলোক অনেক সময়ই উপপত্নী বা গণিকাতে পরিণত হইত। মুসলমান স্থলতানেরা ভারতের বাহির হইতে বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আনম্বন করিতেন। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিদিনিয়া হইতে আনীভ বছ লাস বাংলার ছিল। ইহানিগকে খোলা করিয়া রাজপ্রাসাদে দায়িত্বপূর্ব করে কিয়ুক্ত করা হইত। এই হাবদী খোজারা যে এককালে খুব শক্তিশালী ছিল এবং একন কি বাংলার স্থলতান প্রাক্রীন হিল ভাহা পূর্বেই

<sup>)।</sup> वस्तीत माधा लाहित्स (मध्या स्ट्रेस)। वत्र कान-- ३० शृः।

२। यज-माहिका भतितत्र--गृः ७३६

বলা হইয়াছে। অক্সান্ত অনেক মৃদলমান ক্রীতদাদও মধ্যুদ্রে থুব উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিল। কেহ কেহ রাজনিংহাদনেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইবন্ বজুতার অমধ্বিবরণী (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জানা যায় ষে, দে সময় বাংলা দেশে থুব স্থবিধাতে দাদদাদী কিনিতে পাওয়া যাইত। ইবন্ বজুতা একটি যুবতী ক্রীতদাদী ও তাঁহার এক বন্ধু একটি বালক ক্রীতদাদ ক্রম করিয়াছিলেন।

হিন্দুদের মধ্যেও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদাসীরা গৃহকার্বে নিযুক্ত থাকিত। অনেক সময় কোন কোন যুবতী স্ত্রালোককে উপপত্নীরূপেও জ্ঞাবন-যাপ্ন করিতে হইত। দাস-ব্যবসায় থুব প্রচলিত ছিল। বছ বালক-বালিকা এবং বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক অপদ্ধত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইত। এইরূপ ক্রয়-বিক্রম প্রকাশভাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রয় করিত। এইরূপ বিক্রয়ের দলিলও পাওয়া গিয়াছে। মগ ও পর্তুগীজেরা যে দলেদলে স্ত্রী-পুরুষকে ধরিয়া নিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আমেরিকার দাদদের তুলনায় ভারতীয় দাদ-দাদী অনেক দদয় ব্যবহার পাইত। তবে কোন কোন স্থলে দাদগণকে অত্যস্ত নির্যাতন আর লাম্থনাও দহু করিতে হইত।

অষ্টাদশ শতানীতে দাসত্ব প্রথা থুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়ছিল।
ছভিক্ষের সময় অথবা দারিদ্রাবশতঃ লোকে নিজেকে অথবা পুত্রকল্পাকে দাসথত
লিথিয়া বিক্রয় করিত। তথনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান
সমাজে দাস রাথা একটি ফ্যাশান হইয়া দাড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ থুটান্দে সার উইলিয়ন
জোনস্ ছুরীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "এই জনবছল শহরে এমন কোন
পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই চলে ষাহার অন্তত একটিও অল্পবয়ন্ধ দাস নাই।
সম্ভবত আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন কিরুপে দাস-শিশুরদল বোঝাই করিয়া
বড় বড় নৌকা গলা নদী দিয়া কলিকাতায় ইহাদের বিক্রয় করিবার জল্প লইয়া
আনে। আর ইহাও আপনারা জানেন যে এই সব শিশু হয় অপহত না হয় ত
ভুক্তিক্ষের সময় সামাল্য কিছু চাউলের বিনিময়ে ক্রীত।" আফ্রিকা, পারশ্র উপসাগরের উপকৃল, আর্মেনিয়া, মরিশাস্ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান
হইত। বাংলাদেশ হইতেও বছ দাস-দাসী ইউরোপীয়ান বণিকেরা ভারডের
বাহিরে চালান দিত। কলিকাতায় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীতদাসের ব্যবদা
ক্রিত এবং এই উক্তেজ কেবল বাহির হইতে দাস-দাসীই আনিত না তাহাদের

সম্ভান-সম্ভতিও বিক্রন্ন করিত। কলিকাতার ইউরোপীর ও ইউরেশিরান পরিবার দাস-দাসীদের উপর নিষ্ঠ্র অত্যাচার করিত। ১৭৮৯ ঞ্জীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্পমেন্ট ভারত হইতে ক্রীতদাস বাহিরে পাঠানো বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। উনবিংশ শতান্দীতে দাসত্বপ্রথা ও দাস-ব্যবসায় রহিত হয়।

সমসাময়িক সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যযুগে বাংলা দেশে তুথা-কথিত অনেক নিয়প্রেণী নানা কারণে সমাজে মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

হাড়ী, ভোম প্রভৃতি যুদ্ধবিষ্ঠার পারদর্শিতার জন্ম সম্মান পাইত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মাতা তাঁহাকে এক হাড়ি জাতীর গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে বলিয়াছিলেন। শৃন্মপুরাণ-রচয়িতা ভোম জাতীর রামাই পণ্ডিত ধর্মের পূজার পুরোহিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদা পাইতেন। সহজিয়া ধর্মে চণ্ডালীমার্গ এবং ভোদ্বীমার্গ মৃক্তির লাধনম্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাদের সহিত রজকিনীর নাম পদাবলীতে যুক্ত আছে। স্থৃতি ও পুরাণের গঞ্জীর বাহিরে দহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি যে সকল নব্যপদ্ধী ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সকল নিম্ন জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীরাও সে যুগে বর্তমান কালের তুলনায় অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিত।

স্থবর্ণবিণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির লোক বাণিজ্য করিয়া লক্ষপতি হইত এবং সমাজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিত। মন্থলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্ত বণিত হইয়াছে। আর্ত রঘুনন্দন সমৃদ্ধধাত্তা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্ত বণিকেরা যে এই নিষেধ না মানিয়া সমৃদ্ধপথে বাণিজ্য করিত, মন্ধলকাব্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই ব্যাপারে বান্তবের সহিত আদর্শের প্রভেদ অত্যন্ত বিশ্বয়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্ব প্রভৃতি উচ্চবর্শেরা ষাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিদর্জন দিয়া বণিক্রন্তি অবলঘন না করে সেইজন্তই রঘুনন্দন সমৃদ্ধবাত্তা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই প্রদক্ষে উল্লেখযোগ্য যে গন্ধবণিক, স্থবর্ণবিশিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং যটাবর দেন, গলাগাদ দেন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন। মধুস্থান নাপিত নলনময়ন্তী কাহিনী বাংলা কবিতার বর্ণনা করিয়াছেন (১৮০> খ্রীঃ)। ভিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা এবং পিতামহও সাহিত্যক্ষেত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আইয়াল শতানীতে মাঝি কায়েৎ, রামনারায়ণ

গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি পু<sup>\*</sup>থির লেখকরপে উলিথিত হইয়াছেন। <sup>১</sup> ইহা হইতে বুঝা যায় যে শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অস্থায় জাতির লোকও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সদুগোপ জাতীয় রামশরণ পাল কর্তাভঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ভিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যবনের স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলে হিন্দুর জাঙিপাত হইত। চৈতল্যচরিভামতে স্থবৃদ্ধি রায়ের কাহিনী ইহার একটি জলস্ত দৃষ্টাস্ত। স্থলতান হোসেন শাহ বাল্যকালে স্থবৃদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরি করিজেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্ম স্থবৃদ্ধি তাঁহাকে চাবৃক মারিয়াছিলেন। স্থলতান হইবার পর হোদেন শাহের পত্নী এই কথা শুনিয়া স্থবৃদ্ধির প্রাণ বধ করার প্রভাব করেন। স্থলতান ইহাতে অসম্মত হইলে তাঁহার স্থী কহিলেন, তবে তাহার জাতি নম্ভ কর। অভএব "করোয়ার পাণি তার মুখে দেয়াইলা", অর্থাৎ মৃদলমানের পাত্র হইভে জল খাওয়াইয়া স্থবৃদ্ধি রায়ের জাতিধর্ম নম্ভ করা হইল। স্থবৃদ্ধি কাশীতে গিয়া পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিন্তের বিধান চাহিলেন। একদল বলিলেন "তথ্য মৃত্ত থাইয়া প্রাণ ত্যাপ কর।" আর একদল বলিলেন, "অল্পদোষে এক্লপ কঠোর প্রায়শ্ভিত্ত বিধেয় নহে"। তথন চৈতল্যদেব কাশীতে আসেন এবং স্থবৃদ্ধি তাঁহার কাছে নিজের কাহিনী ব্যক্ত করেন। চৈতল্যদেব বলিলেন, তৃমি বৃন্দাবনে গিয়া "নিরস্তর কর ক্ষকনাম সংকীর্তন"। ইহাতে তোমার পাপ খণ্ডন হইবে এবং ভূমি কৃষ্ণচরণ পাইবে।

ব্দুতাচার্যের রামায়ণের নিম্মলিখিত উক্তি হইতে মনে হয় বেং যবনস্পর্শে ক্লাতি নষ্ট হওয়ায় হিন্দু সমাজে যে ভালন ধরিয়াছিল তাহা রোধ করার জন্ত একদল উলারপদ্বী ইহার প্রতিবাদ করিতেন।

"বল করি জাতি যদি লএত যকনে। ছয় গ্রাদ অন্ন যদি করায় ভক্ষণে॥ প্রায়শ্চিত করিলে জাতি পায় সেই জনে।"

এইরপে মৃদলমান কর্তৃক কোন কুলন্ত্রী ধবিত হইলেও সমাজে বাছাতে নেই পরিবার আজিয়াত না হয় দেবীকরের মেলবন্ধনে দেজতা কতকগুলি মেল 'যবন+দোবে' তুই বলিয়া উদ্দিখিত হইরাছে। অর্থাৎ দ্বিত হইলেও তাহারা ব্রাক্ষণদমাজে স্থান ক্রাইনাছে। সম্ভবত একই রক্ষমের দোবে এক বা একাধিক মেলের স্কৃতি ইইত

<sup>) |</sup> K. K. Datta, History of Bengal Subah, p. 8

তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ভোজ্যান্ধতা বজায় থাকিত। তবে এই সমুদ্য চেষ্টায় খুব বেশী কাজ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন স্পর্শে হিন্দু জাতিচ্যুত হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। আবার পিরালী, শেরথানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মত কোন কোন পরিবার জাতিত্রাই হইয়াও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নাই। দেবীবর ঘটকও যবন-দোষে তৃষ্ট তৈরব ঘটকী, দেহটা, হরি মজুমদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের মেল উল্লেখ করিয়াছেন। তখন দক্ষিণ বাংলায় মগদের অত্যাচার ছিল—দেই জন্মই 'মঘ দোষে' তৃষ্ট বাঙ্গাল মেলের উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবীবর ঘটকের মেল বর্ণনা পড়িলে মনে হয় বাংলার ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই কোন না কোন দোষে দৃষিত ছিলেন এবং এইজন্মই অসংখ্য মেলের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া সমাজে ভিন্ন গঙ্গীতে তাঁহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

মৃদলমান ও মগ ব্যতীত আর এক অম্পৃষ্ঠ বিদেশী জাতি—পর্তু গীজ—এদেশে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। পর্তু গীজ ও মগ জলদস্থাদের অত্যাচারের কথা অক্সঞ্জ বলা হইয়াছে। পর্তু গীজেরা অনেকে বাংলায় স্থায়িভাবে বাদ করিত। বরিশালের পূর্বে, নোয়াথালির দক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রাস্তে যে সমৃদয় দ্বীপ ছিল দেখানেই তাহারা বেশীর ভাগ বাদ করিত এবং জলপথে দক্ষাবৃত্তি করিত। দন্দীপ দ্বীপটি কয়েক বংসর যাবং পর্তু গীজ কার্বালোর অধীনে ছিল। তারপর দিবান্তিও গন্স্তালভেদ্ তিবৌ নামক একজন ঘূর্যই জলদস্থা তিন বংসর (১৬০৭-১৬১০ খ্রীঃ) দন্দীপে স্বাধীন নরপতির ক্রায় রাজত্ব করিয়াছিল। তাহার অধীনে এক হাজার পর্তু গীজ ও ঘূই হাজার অন্যান্ত দৈন্ত, ঘূইলত ঘোড়ন পর্যার এবং ৮০ খানি কামান দ্বারা রক্ষিত রণতরী ছিল। বাংলা দেশের কোন কোন জমিদার তাহার মিত্র ছিল। দৈনিক ও দেনানায়ক হিসাবে পর্তু গীজদের খ্ব খ্যান্তি ছিল।

হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভূঙাগ ভাষাদের অধিকারে ছিল। অন্যাম্য বছ হানে ভাষাদের বসতি ছিল। বাংলার বছ জমিদার এবং সময় সময় স্থলভানেরাও পত্'গীজ সেনা ও সেনানায়কদিগকে আত্মরক্ষার্থে নিযুক্ত করিতেন। মুঘল যুগেও বাংলার নবাবেরা পতু'গীজ সৈক্ত পোষণ করিতেন।

পতু দীজেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও বাংলা দেশের কিছু উন্নতি করিয়াছিল। তাহারা একটি অনাথ আশ্রম এবং ক্ষেকটি হাসপাতাল প্রাক্তির। করিয়া এই শ্রেণীর লোকহিডকর কার্বের পথ প্রাক্তিন করিয়াছিল। ভাষারা মিশনারী বিস্থালয় প্রতিষ্ঠা এবং কথনও কথনও এ-দেশীয় ছাত্রদিগের গোয়াতে কলেজে পড়ার বন্দোবন্ত করিত। বাংলা গভ-সাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশেষরূপে ঋণী তাহা সাহিত্য-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এককালে বাংলাদেশের উপকূল-ভাগে পতুর্ণীজ ভাষা বিভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে কথ্য ভাষারূপে ব্যবস্থৃত হইত।

মধ্যযুগে পতু গীজদের নিকট হইতে কয়েকটি নৃতন জিনিস বাংলায় আমদ্দিনী হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তামাক। বর্তমান কালে ইহার ব্যবহারে আমরা এত অভ্যন্ত যে, ইহা যে মাত্র তিন চারিশত বংসর আগে আমেরিকা হইতে পতু গীজেরা আমাদের দেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা আমরা ভূলিয়া যাই। এইরপে জামরুল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালের, ম্যাজোষ্টীন, কেন্তবাদাম, পেণুপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, আতা, নোনা প্রভৃতি ফল, লকা, মরিচ, নীল, রাঙ্গা আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পতু গীজদের আমদানি। ১ 'কেদারা'

সম্রাট আক্বরের সভাসদ আসাদ বেগ বিজাপুর হইতে তামাক আনিরা সম্রাটকে উপহার দেন। আসাদ বেগ লিখিরাছেন যে ইঙার পূর্বে ভিনি কখনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল লয়বারেও ইছা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। স্তরাং অনেকে অমুমান করেন যে বোড়শ শতকের শেবে অৰবা সপ্তদশ শতকের প্রথমে ইহা ভারতে আমদানি হর। কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই ওাহার 'মনসা-বিজয়' কাবো ( ৬৯-৬৭ পুঃ ) লিথিয়াছেন যে মুসলমানেরা ভামাক থাইতে খুব অভ্যয়। তিনি এই কাৰোর একটি লোকে ইহার রচনাকাল ১৪১৭ শকান্দ অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ পৃষ্টান্দ বলিয়া ৰিৰ্দেশ করিয়াছেন। স্তরাং আকবরের, এমন কি পতু'গীজদের ভারতে আগমনের প্রেই ৰাংলা দেশে তামাক প্রচলিত ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত অসকত নছে। আসাদ বেগ আক্ষরকে ভাষাক ্টিপহার দিলে আক্ষর জিজ্ঞাদা করিলেন, ইহা কি ? তথন নৰাব খান-ই-আজম ৰলিলেন যে ইহা তামাক এবং ম**ক। ও** মদিনায় ইহা স্পরিচিত। স্তরাং বাংলা দেশেও বি**ঞ্**দাসের সময়ে মুদলমানদের তামাক থাওটা অভ্যাদ ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অপর পক্ষে বিধাদাদের কাৰো 'ৰড়দহ শ্ৰীপাট' ও 'কলিকাতা'র উল্লেখ থাকার অনেকে মনে করেন ৰে হর ওাঁহার কাব্য রচনার তারিধ**যুক্ত লোকটি** না হয় শ্রীপাট ও কলিকাতার উল্লেধযুক্ত পংক্তি**গু**লি **প্রাক্রিও**। ভাষাকেট্র উল্লেখন কাব্য রচনার তারিধ সম্বন্ধে সংলয়ের পোষকতা করে ও উল্লিখিডরূপে সংশব অপ্রদায়নের সমর্থন করে। (আসার বেগের বর্ণনা-- J. N. Das Gupta, Bengal in the Stateenth Century, pp. 105, 121-2 क्रष्ट्रेण । विध्यमारमञ्जू काल निर्वत-শ্ৰীক্ৰমন্ন মুৰোপাধান প্ৰাণীত 'প্ৰাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্ষম' পৃঃ ১১৯-২৪, ২৮৬-৭, 32 W )

<sup>) |</sup> J. J. A. Campos, History of the Portuguese in Bengal, 253.

ও 'মেক' এই দুইটি প্রাচীন শব্দ আমাদিগকে অরণ করাইয়া দেয় যে সম্ভবত চেয়ার ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমরা পর্তু গীজদের নিকট হইতেই শিথিয়াছি। এইরপ আরও কয়েকটি শব্দ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে উদ্লিখিত হইয়াছে। মধ্যযুগের শেষে তামাক থাওয়ার অভ্যাদ হৈ কিরপ দংকামক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ১২০৮ বাংলা দনে লিখিত "তামাকু মাহাত্ম্য" নামক পুঁথি হইতে বোঝা যায়। ইহাতে আছে "দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অন্তকালে চলে যায় কাশী"; আর "অপমৃত্যু নাহিক তাঁহার"; এবং ইহাতে বহু রোগ সারে।

### (খ) জ্ঞান ও বিছা

লেখাপড়া শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রসক্ষে বান্ধন দের নানাবিধ শাস্ত্রচর্চার উল্লেখ করা হইয়াছে। গঙ্গাতীরে নবন্ধীপ বিভাচর্চার জন্ম বিখ্যাত ছিল। চৈতন্ত্রের সমসাময়িক নবন্ধীপের বর্ণনা কিঞ্চিৎ উল্লেভ করিভেছি।

"নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বণিবারে পারে।

এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥

ত্তিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥

সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।

বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥

নানা দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপ যায়।

নবদ্বীপে পড়িলে সে বিভারস পায়॥

অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্য়।

লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাছিক নির্বয়"॥

\*\*\*

নব্যক্তায় ও শ্বৃতি চর্চার জন্ম নবৰীপ বিখ্যাত ছিল। অধিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমনির সহজে পূর্বেই উল্লেখ করা হইরাছে। তাঁহার সহজে অনেক পর বাংলার পণ্ডিভ-সমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই বে, মিথিলার পক্ষণর মিশ্রের চতুলাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ বিচারে পক্ষণরকে পরাত ক্রিয়াছিলেন।
কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন না বে রঘুনাথ শিরোমনি পক্ষণর মিশ্রের

<sup>&</sup>gt;। टेडक्क-काश्वक--वावि. २व व्यथातः।

ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা বলেন, রঘুনাথের গুরু ছিলেন বাস্থানের সার্বভৌম। বাস্থানের সম্বন্ধেও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তৎকালে মিথিলাই নব্যক্তায়-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং যাহাতে এই প্রতিপত্তি অক্ষ্ম থাকে এই জন্ত উক্ত শাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থভলি বা তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাহিরে কেহ লইয়া যাইতে পারিত না। প্রবাদ এই যে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাস্থাদের সার্বভৌম চারি খণ্ড 'চিস্তামনি' ও 'কুস্থমাঞ্জলি'র কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নর্বছীপে 'সর্বপ্রথম' ন্তায়শাস্ত্রের চতুপ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুলপ্রচলিত হইলেও এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। নৃতন যে সমৃদয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাস্থাদের পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাঁহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্তায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল; কারণ, মিথিলার নব্যন্তায়ের গ্রন্থে 'গৌড়মতের' উল্লেখ আছে।

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাস্থদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতক্সদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদীপে যবনরাজ যে অত্যাচার করেন তাহার বিবরণ জয়ানন্দের চৈতক্সমঙ্গল হইতে পরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া উপসংহারে জয়ানন্দ লিথিয়াছেন:—

"বিশারদম্বত দার্বভৌম ভট্টাচার। দবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য॥ উৎকলে প্রতাপক্তর ধমুর্ময় রাজা। রত্ত-সিংহাদনে দার্বভৌমে কৈল পূজা॥"

দার্বভৌম বছদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি ও বিপুল রাজসমান লাভ করেন। চৈতক্তদেব বছ তর্ক-বিতর্কের পর তাঁহাকে বৈদান্তিকের মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদে বিশাস করান। প্রোঢ় বাস্থানের তরুণ যুকক সন্ধানীর ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন। বাংলার এই ছুই স্থমন্তান স্থামিকাল উড়িফার বস্বাস করিয়া যে রাজসমান ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন তাহা একার্থারে বাংনার গান্তিতা ও গোঁরব স্চিত করে।

শধ্যযুগে বাংলায় সাত্তিক প্রকৃতি ও পথিতাগ্রগণ্য অনেক ত্রান্ধণের নাম পাওরু। যায় । আবার ঐবর্ষণালী ভোগবিলাসী ত্রান্ধণেরও উল্লেখ আছে। চৈতক্ত- ভাগবতে পুণ্ডরীক বিভানিধির সভার যে বর্ণনা আছে তাহা প্রায় রাজ্যভার সদৃশ:

> "দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে। দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ তঁহি দিব্য শধ্যা শোভে অতি স্ক্ষ্নাদে। পট্ট-নেত বালিস শোভয়ে চারিপাশে॥

দিব্য ময়্রের পাথা লই ছই জনে। বাতাদ করিতে আছে দেহে দর্বক্ষণে॥"

পরম ভক্ত পুগুরীক চৈতন্তের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; কিন্তু তিনি বিষয়ীর মত থাকিতেন। স্থতরাং এই চিত্র যে অস্তত বিষয়ী বিত্তশালী ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রযোজ্য দে বিষয়ে দক্ষেহ নাই।

পণ্ডিতদের রাজসম্মানও অনেকটা রাজসিক ভাবেরই ছিল। রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র কেবল মার্ভ পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি রঘ্বংশ, মেঘদ্ত, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, গীতপোবিন্দ প্রভৃতি কাব্যের এবং অমরকোষের টীকাও লিখিয়া-ছিলেন। গোড়েশ্বর জলাল্দীন এবং বারবক শাহ তাঁহাকে বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জ্বল মণিময় হার, ছ্যুতিমান কুণ্ডলঘয়, দশ অস্থানির জন্ত রত্নথচিত ভাশ্বর উমিকা (রতনচ্ড়) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তারপর নৃপতি তাঁহাকে হন্তিপৃঠে বসাইয়া ম্বর্ণ-কলসের জলে অভিষেকান্তে ছ্ত্র, হন্তী ও অধ এবং রায়মুক্ট উপাধি দান করেন। বহুস্পতির পুর্বো রাজমন্ত্রী-পদ লাভ করেন; কিন্তু তাহা সত্বেও তাঁহারা দিগ্রিজয়ী পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

<sup>&</sup>gt;। टेक्क **कानव**क, मधा-- १म व्यथात

el Indian Historical Quarterly, XVII, 458 ff, XXIX, 183.

০। রারস্কুট সভবত উচ্চ রাজপণে অধিটিত ছিলেন: হতবাং এই সম্বর সমান কোল পাতিভার জভ না হইতেও পারে। রারস্কুট সকলে অনেক ভর্কবিভর্ক হইরাছে। (Ind. Hist. Quarterly (XVII, 442; XVIII, 75; XXVIII, 215; XXXX, 183, XXX, 264 জারা।) রারস্কুট ১০৭০ জীয়াকে জীবিত ছিলেন, হতরাং জারার প্রেরা, অবং সভবত ভিনিত হলভান বারবক পাবের অক্সাহভারন ছিলেন।

জমিদার ও ধনী লোকেরা বাষিক বুদ্তি অথবা ভূদপ্পত্তি দান করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভরণপোষণ করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটোরের রানী ভবানী ও নদীয়ার মহারাজা রুঞ্চন্দ্র বছ সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদিগকে বৃদ্ধি দিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় সাহায্য করিয়াছেন।

দে যুগে প্রাচীন কালের রাজাদের স্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিখিজয়ে বাহির হইতেন। বিভাবতার জন্ম প্রাদিদ্ধ বছ স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিলে তাঁহার দিখিজয়ী উপাধি হইত। চৈতন্মের সময়ে নবছীপে এইরূপ এক দিখিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। চৈতন্ম-ভাগবতে ইহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই দিখিজয়ী পণ্ডিত "পরমসমৃদ্ধ অশ্বগজযুক্ত" হইয়া আসিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হইতে জানা খায় যে বড় বড় পণ্ডিতগণ তথন হাতী বা ঘোড়ায় চড়িয়া বছ লোকলম্বর সক্ষেলইয়া চলিতেন।

বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র এইরপ দিথিজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরান্ত করিয়া হাতী, উট ও বহু লোকলস্কর সহ নবদ্বীপে আদেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে? সকলেই গলার ঘাটে স্থানরত রঘুনাথ শিরোমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কানা—তাই তাঁহাকে দেখিয়া পক্ষধর মিশ্র ব্যঙ্গমিশ্রিত স্থরে বলিলেন: "অভাগ্যং গৌড়-দেশস্থ যত্ত্র কাণঃ শিরোমণিঃ।" (গৌড়দেশের তুর্ভাগ্য বে এক কানা পণ্ডিতের শিরোমণি)। কিন্ধু প্রবাদ অকুসারে এই কানা পণ্ডিতের নিকটই তিনি তর্কে পরান্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজা ক্ষণ্টন্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও স্থপণ্ডিত ছিলেন এবং সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত ভারে, ধর্মশান্ত ও দর্শনের আলোচনা করিতেন। তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নদীরা ব্যক্তীত আরও কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বাশবেড়িরাতে অনেক্তালি চতুসাঠী ছিল—এগুলিতে প্রধানত ন্তায়শান্তের অধ্যাপনা হইত। ক্লিবেণী, কুমারহট্ট, ভট্টপলী, গোন্দলপাড়া, ভদ্লেখর, জন্মনগর, মন্দ্রিলপর, আন্দল ও ক্লিলিতে বহুসংখ্যক চতুসাঠী ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত শ্বৃতি ও স্থায়ের চর্চায়, যে বান্ধণেরাই অগ্রণী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অস্থাস্ত জাতীয় লোকেরা, বিশেষত বৈষ্ণ জাতি, যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতও নানা সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাওল ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত । ধর্মঠাকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও সংস্কৃত চর্চা করিতেন। প্রীযুক্ত স্কুমার সেন লিথিয়াছেন: "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনও ভোম ও বাগ্নী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে"। কয়েকজন খ্রীলোকও সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

বাংলাদেশের নানা স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম বহু চতুম্পাঠী ও টোল ছিল। বর্ধমানের এক চতুম্পাঠীতে দ্রাবিড়, উৎকল, কানী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানের ছাত্র ছিল। কান্যমা চক্রবর্তীর আত্ম-কাহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম ভট্টাচার্বের টোলে অমরকোষ, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, পিন্ধলের ছন্দংস্ত্র অথবা প্রাকৃতপৈন্দল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশ, নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন।

কবিকন্ধণ-চণ্ডীতে শ্রীমন্তের বিভাশিকা প্রসঙ্গে স্থানীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা হইতে তৎকালে এই সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। প্রথমেই স্বাছে:—

"রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা

স্থায় কোষ নাটিকা

গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।"

তারপর পিন্ধলের ছন্দাংস্ত্র, দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, মেঘদ্ত, কুমারসম্ভব, সপ্তশতী, রাঘবপাগুবীয়, জয়দেব, বাসবদন্তা, কামন্দকী-দীপিকা, ভাশ্বতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈশ্ব ও জ্যোতিব শাল্প, শ্বতি, আগম, পুরাণ প্রভৃতি।

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল তাহা বলা কঠিন। মধ্যমুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাকীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সহক্ষে একটি মোটামুটি ধারণা করা যায়।\* গ্রামে ধড়ের ঘরে, কোন বাড়ীর

১। समूमात्र (नव, मधाबूरभन्न बारना ७ बाजानी, ०० गृः।

२। ज्ञानवामारक्त्र अञ्चलिते पुः ६। वहे अर्थ गांत्र विवस्त्रत्रक वर्षमा चारक। ( गृः ००-५ )

চণ্ডীমগুপে বা থোলা জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়েরা খুব সামান্তই বেতন পাইতেন; কিন্তু ছাত্ররা বিভা সান্ধ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিত। গুরুমহাশয়েরা বেতের ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাত-পা বাঁধা, বুকের উপর চাপিয়া বদা প্রভৃতি শান্তির ব্যবহাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়দিগের বিভাব্দি খুব সামান্তই থাকিত। ছাত্রেরা ছয় সাত বৎসর পাঠশালায় থাকিয়া বাংলা পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত শিথিত। কড়ি ও পাথরের ক্টি দিয়া সংখ্যা গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া হইত। হিসাব রাখা, চিঠিপত্র, দলিল ও দরখান্ত লেখা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত। শিশুরা প্রথমে বালির উপর থড়ের কুটা দিয়া লিখিত। তারপর থড়ি দিয়া মাটির মেজেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলাপাতায়, তালপাতায়, খাগ বা বাঁশের কঞ্চি দিয়া লেখা অভ্যাস করিত। তুলা দিয়া কাগজ তৈরি হইত— যাহারা তৈরি করিত তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জপত্রে পুঁথি লেখা হইত। হরিতকী ও বয়ড়ার রস প্রদীপের কাল ভূষায় মিশাইয়া কালী তৈরি হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শতকরা আটজনের বেশী ছাত্র পাঠশালায় পড়িত না এবং ছয়ঞ্জনের বেশী লেখাপড়া জানিত না। তবে এই সংখ্যা সমস্ত মধ্যযুগের পক্ষেই প্রযোজ্য কিনা বলা শক্ত।

টোল ও চতুম্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা হইত। সাধারণত গুকুর গৃহেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। ইহার ব্যয়ের জন্ম রাজা ও ধনী লোকেরা বার্ষিক বৃত্তি দিতেন।

পাঠশালা ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি দারা লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

### (গ) স্ত্রীজাতির অবস্থা

সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদের পাঠশালায় বাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের কথা আছে। স্বতরাং তাহারা মোটাম্টি লিখিতে পড়িতে জানিত। 'কবিক্ত্ণ-চঙী'তে লহনা, থুলনা ও লীলাবতীর পত্ত লেখা ও পত্ত পাঠের উল্লেখ আছে। দয়ারামের 'সারদামশ্লে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাস-ভুজনীর আয়ুচ্নিতে ছেলেমেছেদের একত্তে পাঠশালায় বাওয়ার কথা আছে। তুই এক স্থলে—যেমন রামপ্রসাদের বিভাফন্দর ও ভারতচক্রের অমদামঙ্গলে—নায়িকা বিছার উচ্চশিক্ষার উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা কতদূর বাস্তব সত্য তাহা বলা ষায় না। রাণী ভবানীও স্থানিক্ষতা ছিলেন বলিয়া প্রাদিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিছুৱী মহিলা ছিলেন। দৃষ্টাস্তম্বরূপ इंगे विशानकात, रहे विशानकात, श्रियमना प्तवी, विक्रमभूदात जाननमात्री प्तवी ववः কোটালিপাড়ার বৈজয়ন্তী দেবীর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে হটা বিভালম্বার সমধিক প্রসিদ্ধ। রাঢ় দেশের এই কুলীন বালবিধবা ব্রাহ্মণকতা সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যতায়ে পারদর্শী হইয়া কানীতে একটি চতুস্পাঠী স্থাপন করেন ও বিত্যালন্ধার উপাধিতে ভূষিত হন । ইনি সভায় ক্যায়শান্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্যের ক্যায় বিদায় লইতেন। ১৮১০ গ্রীষ্টাব্দে ইনি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিত্যালন্ধার, রাচদেশবাসী নারায়ণ দাদের কক্ষা। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলেও নারায়ণ দাস ক্সাকে লেখাপড়া শিথাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মেধাশক্তি দেখিয়া যোল সতর বৎসর বয়সের সময় এক ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখেন। রূপমঞ্জরী গুরুগৃহে টোলের ছাত্রদের দঙ্গে ব্যাকরণ পড়িতেন। তারপর দাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অক্তান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনেকে তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, চরকসংহিতা ও নিদান প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক কবিরাজ চিকিৎসাদয়ন্ধে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন, মাথা মূড়াইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত শিখা রাখিতেন এবং পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। প্রায় একশত বংদর বয়দে ( বাংলা ১২৮২ দন ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিন্তু এইরূপ কয়েকটি মহিলার কথা জানা গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্বীশিক্ষার' যুব বেশী প্রচলন ছিল না। সম্রান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মেয়েদের শিক্ষালানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের লেথাপড়ার প্রথা এক রকম উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার প্রধান কারণ ছইটি। প্রথমত, হিন্দুদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে লেখাপড়া শিথিলে মেয়ে বিধবা হইবে। ছিতীয়ত, বাল্যাবস্থা পার হইতে না হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বংসরে কক্ষাদান যুব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বংসরের অধিক বয়স পর্যন্ত কল্পার বিবাহ না নিলে। গৃহস্থ নিন্দ্রনীয় ছইতেন এবং ইহা অমন্তলের কারণ বলিয়া বিবেচিত ছইত।

১। 🖣 মাৰেন্দ্ৰনাৰ ৰজ্যোশাখাল, চতুস্থানী বৃংগ বিছুদ্ধী বলম্ছিলা (৭—১১ পুঃ). ৮

মন্ধলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহা পড়িলে মনে হয় উনবিংশ শতান্দীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যস্ত—রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে এথনও যে সব অহুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল। অধিবাস, বাসি বিবাহ, বাসর ঘরে পুরস্তীদের নির্লজ্জ ও অশ্লীল আচরণ, কুথাত দিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কোতুক প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা মন্ধলকাব্যগুলিতে আছে।

একটি বিষয়ে মধ্যমূরে বিবাহ-প্রথা বর্তমান যুগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল। এখন কক্সার পিতা বর-পণ দেন—তথন বরের পিতা কক্সা-পণ দিতেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্ধু ক্রমশ বর-পণের প্রথা প্রচলিত হয়।

**অন্ন** বয়দে বিবাহ হওয়ায় বালিকা বধুর শভরবাড়ী গমনের কালে বিয়োগবিধুরা কল্পা ও তাহার মাতা, ভাতা, ভগ্নীর বাধা দে যুগের ∙ছড়ায় ধ্বনিত
হইয়াছে।

"ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।

ধীরে বাওরে মাঝি আমি মায়ের (ভাইয়ের, বুনের) কান্দন শুনি ॥" বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের 'বিধবাদের ন্তায়ই তাহাদের অশন-বসন-ভ্ষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকার্ত পিতা-মাতা নিয়ম লজ্ঞান না করিয়া বালবিধবা কন্তার শাঁথা সিন্দ্রের অতাব দ্র করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্ষেমানন্দের মনসামন্দলে আছে:

> "থনি.বদলে দিব<sup>°</sup>কাঁচা পাটের শাড়ী। শঙ্খ (শাঁখা) বদলে দিব স্থবর্ণের চূড়ী। সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি॥"

এ বিষয়ে স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর। একাদশীতে বালিকা, বুদ্ধা সকল বিধবাকেই একেবারে উপবাদী থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগেও কোন কোন বৃদ্ধাশীল পরিবারে এই নিষ্ঠুর বিধান নিতান্ত বালিকা বয়সের বিধবাকেও পালন করিতে দেখা গিয়াছে। অষ্টাদশ শতান্দীর মধ্যভাগে মহারাজা রাজবল্পভ বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজা রম্পচক্ষের প্রতিকূলতায় কৃতকার্য হন নাই।

পুরুষের বছবিবাহ তখন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের দুঃথ এবং প্রতিকার-শ্বন্ধপ নানা প্রকার ঔষধ থাওয়াইয়া ও অক্তান্ত প্রক্রিয়া ছারা ছামী বশ করার কথা শ্বনেক মন্ত্রকাব্যে উদ্লিখিত হইয়াছে। পুরুষের বছবিবাহের ফলে পারিবারিক **জ্বণান্তির কথা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলীনক্সার** ছংখের কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহের সময় নববধ্র সঙ্গে অসংখ্য যুবতী দাসী এমন কি বধ্র ভগ্নীকেও যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হইত। এই প্রথা নাকি আধুনিক যুগেও উড়িয়ায় ও অক্যান্ত স্থানে প্রচলিত ছিল।

সমাজে যে খ্রীলোকের সতীত্বের সম্বন্ধে স্পন্দেহ ও অবিশাস প্রচলিত ছিল, কবিকঙ্গ-চণ্ডীতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। থ্রনা বনে বনে ছাগল-চরাইত, এইজন্ম তাহার স্বামী ধনপতি সওলাগরের কুটুম্বগণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিল এবং যতক্ষণ বিধিমতে তাহার সতীত্ব পরীক্ষা না হয় ততদিন তাহার গৃহে ভোজন করিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিতদের ব্যবস্থামত খ্রুনাকে ক্রমে ক্রমে জলেতোবা, সপ্দংশন, অপ্নিদহন, জতুগৃহলাহ, প্রভৃতি নানাবিধ "দিব্য পরীক্ষা" দিয়া নির্দোধিতা প্রমাণ করিতে হইল। এই সমৃদ্ম "দিব্য" পরীক্ষার কতটা প্রাচীন প্রথা অম্বায়ী কবির কল্পনা আর কতটা বাস্তব সত্য তাহা বলা শক্ত।' কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে কুলবগৃর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ভাব বিভ্রমান তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আর একটি প্রমাণও আছে। ধনপতি সওলাগর যথন দীর্ঘকালের জন্ম দ্রদেশে বাণিজ্যমাত্রা করেন তথন খ্রুনা ছয় মাস গর্ভবতী। পাছে খ্রুনার সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্ম ধনপতি এক "জয়পত্র" লিখিলেন:—

"অশেষ মঙ্গল-ধাম খুলনা যুবতী। তোরে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি। দন্দেহ ভঞ্জন পত্ত করিল নির্মিতি॥ যথন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস। দেই কালে নুপাদেশে যাই পরবাস॥<sup>২</sup>"

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে জীলোকের অ্ববরোধ প্রথা ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও অ্তান্ত গোপীগণের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের

- ১। দিব্য পরীক্ষা দ্বারা দোব নির্ণয়ের কথা অস্তান্ত কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের জল পড়া, চাউল পড়া, নল চালা,বাটি চালা প্রভৃতি ইছার স্মৃতি বছন করিতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে দিব্য পরীক্ষার এখা মধ্যমূরেও এচলিত ছিল।
- २। ক্ৰিক্ছণ-চন্তী, বিতীয় ভাগ---৬১৮ পৃঃ

বিবরণ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথা অথবা ঘোমটার প্রচলন তথনও হয় নাই। কিন্তু ক্লতিবাসের রামায়ণে দেখিতে পাই যে সীতার চতুর্দোল কাপড় দিয়া ঘেরা হইয়াছিল।

সম্ভবত সর্বদেশে সর্বযুগেই যুদ্ধ বিপ্রহের সময় সৈল্পদের হন্তে স্থীচ্চাতির লাস্থনা ও অপমানের সীমা থাকে না। মধ্যযুগের বাংলা দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। বহারিন্তান-ই-ঘায়েবি নামক সমসাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থে মুঘল সৈল্প কর্তৃক প্রভাপা-দিত্যের বিক্লেম যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই এই অভিযানের সেনানায়ক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার সৈল্পেরা চারি হাজার স্তীলোক বন্দী করিয়া আনিয়া'সকলকে বিবস্তা করিয়া রাখিয়াছিল। সেনাপতি সংবাদ পাইয়া যখন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তখনও কাহারও অলে কোন পরিধান ছিল না। পাজামা, বিছানার চাদর, আলোয়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন মতে লচ্জা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকৈ গৃহে পাঠান হইল।

সতীদাহের ক্সায় বর্বরোচিত প্রথা তথনও প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্থীলোক স্থেছায় সতী হইতেন, কোন বাধা মানিতেন না এবং জ্বলস্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াও কোন কাতরতা প্রকাশ করিতেন না। আবার অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বা অক্স উপায়ে একবার রাজি করাইয়া তারপর সে মরিতে না চাহিলেও তাহাকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারা হইত। প্রত্যক্ষদশীরা এই তুই রকমেরই বর্ণনা করিয়াছেন।

### (ঘ) আহার

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দ্র ভোজন-দ্রব্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উপভূষ্প রাজাকে ভেট দিবার জন্ম লইল কাঁচকলা, পুঁইশাক, কদলীর মোচা, বেগুন, কচু ও মূলা। স্বতরাং এগুলি প্রিয় থাগুদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। চৈতক্মদেব শাক ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতা 'বিংশতি প্রকার শাক' রাঁধিলেন। ভোজনে বসিয়া প্রভূ শাক পাইয়া খ্ব খুসী হইলেন এবং অচ্যুতা, পটোল, হেলকা প্রভৃতি শাকের মহিমা কীর্তন করিলেন।

১। ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্দে রাজা রামনোহন রার সরকারের নিকট বে দরখান্ত করিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ জোর করিয়া পোড়াইরা মারায় বহ দুয়ান্ত আছে, এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

२। टेव्छना-शानवछ-वाद्याचल, वर्ष व्यथात्र

#### ভোজন বিলাদেরও অনেক বর্ণনা আছে:

"ওদন পায়দ পিঠা পঞ্চাশ বাঞ্জন মিঠা অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা॥"

হৈতক্সচরিতামৃতে দার্বভৌমের গৃহে চৈতক্সদেবের যে ভোজনের বর্ণনা আছে তাহাতে নিরামিষ আহার্যের বিপুল বর্ণনা পাই:—

"পীত স্থান্ধি ঘতে অন্ন সিক্ত কৈল। চারিদিগে পাতে' ঘত বাহিয়া চলিল। ২০৬ কেয়াপত্র কলার থোলা ডোঙ্গা সারি সারি। চারিদিগে ধরিয়াছে নানা বাঞ্চন ভরি॥ ২০৭ দশ প্রকার শাক, নিম্ব স্কুকুতার ঝোল। মরিচের ঝাল, ছানাবডা, বড়ী, ঘোল ৷ ২০৮ চুগ্ধতৃত্বী, চুগ্ধকুত্মাণ্ড, বেদারি, লাফরা। মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা॥ ২০৯ বৃদ্ধকুষাগুবড়ীর ব্যঞ্জন অপার। ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥ ২১০ নব-নিম্বপত্রদহ ভূষ্ট বার্তাকী। ফুল বড়ী পটোলভাজা কুমাণ্ড মানচাকী॥ ২১১ ভৃষ্ট-মাষ, মুদ্গাস্থপ অমৃতে নিন্দয়। মধুরাম বড়ামাদি অম পাঁচ ছয় ॥ ২১২ মুদ্যাবড়া মাধবড়া কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষীরপূলী নারিকেলপূলী আর যত পিষ্ট॥ ২১৩ কাঞ্জিবড়া হুম্বচিড়া হুম্বলকলকী। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥ ২১৪ ঘুতসিক্ত পরমার মুংকুণ্ডিকা ভরি। চাপাকলা ঘনতৃত্ব আত্র তাইা ধরি॥ ২১৫ রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার। গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষোর প্রকার॥" ২১৬ ( চৈত্তম্ভ-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চল পরিচ্ছেম ) আর এক শ্রেণীর ভক্ষ্যন্তব্যের কথা 'চৈতগ্যুচরিতামৃতে' পাওয়া যায়। রাঘব পণ্ডিত যথন অক্সান্ত ভক্তগণ সহ প্রভূর দর্শনের জন্ম প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন তথন সংবৎসরের উপযোগী এই সম্দয় দ্রব্য ঝালিতে করিয়া লইয়া ঘাইতেন। ইহার মধ্যে থাকিত:

> "আত্রকান্থনী আদাকান্থনী ঝালকান্থনী নাম। নেমু আদা আত্র-কোলি ' বিবিধ বিধান॥ ১৪ আমসী আত্রথগু তৈলাত্র আমতা। যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ স্বকৃতা <sup>২</sup>॥ ১৫

ধনিয়া-মহুরী°-তণ্ডুল চুর্ণ করিয়া। লাডু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ২• ভর্তিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর। পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥ ২১ কোলি ভগী কোলিচুর্ণ কোলিথগু আর। কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার॥ ২২ নারিকেলথগুনাড় আর নাড় গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল দকল॥ ২৩ চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমৃত কর্পুর আদি অনেক প্রকার॥ ২৪ শালিকাচুটি-ধান্তের আত্ব-চিড়া করি। নৃতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥ ২৫ কথোক চিড়া হুড়ুম<sup>8</sup> করি ঘুতেতে ভাঞ্জিয়া। চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া। ১৬ শালিভণ্ডলভাজা চূর্ণ করিয়া। স্বতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া॥ ২৭ কর্পুর মরিচ এলাচি লবল রস্কাস। ° চূর্ণ দিয়া নাড্র কৈল পর্ম স্থবাস। ২৮

১। কুল। ২। পুরাতন পাটপাতা। ৩। মৌরী। ৪। মুড়ি। ৫। কাবাব চিনি।

শালিধান্তের ধৈ পুন দ্বতেতে ভাজিয়া।

চিনি পাকে উথরা ' কৈল কর্প্রাদি দিয়া॥ ২৯
ফুটকলাই চূর্ণ করি দ্বতে ভাজাইল।

চিনিপাকে কর্প্রাদি দিয়া নাড়ু কৈল॥'' ৩০

( চৈতক্স-চরিতামৃত, অস্ত্যলীলা—দশম পরিচ্ছেদ)

ফল ও মিষ্টান্নের তালিকায় আছে

"ছেনা <sup>২</sup> পানা <sup>৯</sup> পৈড় <sup>8</sup> আদ্র নারিকেল কাঠাল। নানাবিধ কদলক আর বীজতাল <sup>6</sup> ॥ ২৪ নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমশা বীজপুর <sup>7</sup> । বাদাম ছোহরা দ্রাহ্মা পিগু খর্জুর <sup>8</sup> ॥ ২৫ মনোহরা-লাডু আদি শতেক প্রকার। অমৃত গুটিকা আদি কীরদা অপার <sup>77</sup> ॥ ২৬

·····ইত্যাদি। (মধালীলা—১৪শ পরিচ্ছেদ।)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরও বহু রন্ধনের ও ভোজনদ্রব্যের বর্ণনা আছে । সপ্তদশ শতকের আরস্তে ভারতে গোল আলুর প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

অক্সান্ত তান্ত্রিক আচারের দক্ষে বৈষ্ণবগণ মংশ্য ও মাংস আহার বর্জন করেন। স্তরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে কেবল নিরামিব ভোজ্যের তালিকা পাই। কিন্তু শাক্ত প্রন্থে নিরামিব আমিব তুইরূপ ভোজ্য দ্রব্যেরই বর্ণনা আছে। নারায়ণ দেবের পদ্মা-প্রাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে রন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মিরামিষের মধ্যে আছে—

- ১। বেতআগ = বেতের কচি অগ্রভাগ, স্বাদে ভিক্ত। সিদ্ধ করিয়া অথবা
- ১। মুড়কি। ২। ছানা। ৩। সরবং। ৪। পেড়া। ৫। তালশাস। ৬। পাঁচ জাতীয় লেবুর নাম। ৭। পতুশীকোরা যে অনেক নুতন ফল এদেশে আমেদানি করিয়াছিল তাহা আংক্তঞ উলিখিত হইয়াছে।
- ৮। নারারণ দেবের পালা-পুরাণ, ৫৬-৫৭ পৃ:। কবিকরণ-চণ্ডী, বিতীর ভাগ, পৃ:৩৭৯, ৫১৫-৮, ৬৬৮। বিজ হরিরামের ও বাধবাচার্বের চঞ্জীকাব্য ও বিজ বংশীদাদের সনসামসল (দীনেশচক্র দেন, বঙ্গসাহিত্য প্রিচর, পৃ:৩৩৯, ২২১-৪, ৩৩৫)।
  - ৯। তলোনাশচন্দ্র দাসগুর সম্পাদিত পদা-পুরাণ ৫৬-৫৭ পৃ:।

স্থক ইত্যাদিতে থাওয়া হইত। (ব্যাতাগ ?); ২। বাইঙ্গন (বেগুন ?); ৩। পাটশাক ৪। দ্বতে ভাজা হেলের্চা (হ্যালাঞ্চ ?); ৫। লাউয়ের আগ (লাউয়ের ডগা ?); ৬। মৃগ দাইল আর মৃগের বড়ি; ৭। দ্বতে ভাজা সিন্ধারি; ৮। তিলুয়া, তিলের বড়া, তিল কুমড়া; ৯। মউয়া আলু; ১০। পাকা কলার অফল; ১১। পোর লতার শাক ও আলা দিয়া স্থত (শুক্তা বা শুকত্নি)। নিরামিষ রামা সব দ্বতে সম্ভার হইত।

#### মৎস্থের ব্যঞ্জন

১। (বেদন দিয়া) চিথলের কোল ভাজা; ২। মাগুর মংশু দিয়া মরিচের ঝোল; ৩। বড় বড় কৈ মংশু কাটার দাগ দিয়া জিরা, লবক্ব মাথিয়া তৈলে ভাজা; ৪। মহাশৌলের অন্ধল; ৫। ইচা (চিংড়ী) মাছের রদলাদ; ৬। রোহিত মংশুর মুড়া দিয়া মাদদাইল; ৭। আম দিয়া কাতল মাছ; ৮। পাবদা মংশু ও আদা দিয়া স্থত (শুকত্নি); ১। আমচুর দিয়া শৌল মংশুর পোনা; ১০। বোয়াল মংশুর ঝাটী (তেঁতুল মরিচ দহ); ১১। ইলিদ মাছ ভাজা, ১২। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা, ভাক্বনা, রিঠা, পুঠা (পুটিমাছ) ও বড় বড় চিংড়ী মাছ ভাজা।

সমস্ত ভাজাই তৈল দিয়া হইত।

#### মাংসের ব্যঞ্জন

খাসী, হরিণ, মেষ, কবুতর, কাউঠা (কেঠো, কচ্ছপ) প্রভৃতির মাংস দিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জন ও অম্বল।

## পিঠা

খিরিদা (ক্ষীরের পিঠা), চন্দ্রপূলি, মন্দেহরা, নালবড়া, চন্দ্রকাতি (চন্দ্রকাতি?), পাতপিঠা।

প্রকাশ্তে মন্তপান হিন্দু-মুগলমান উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল কিন্ত গোপনে মাদক দ্রব্যের থুবই প্রচলন ছিল। মুসলমানেরা নানাবিধ পশুপক্ষীর মাংস, মিষ্টার এবং তাজা শুকনা ও কাব্লী ফল, আচার প্রভৃতি থাইতে ভালবাসিত। রুটি থাওয়ারও প্রচলন ছিল কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই ভাত থাইত। হিন্দু মুসলমান উভয়েই পান থাইত এবং পান স্থারি দিয়া অতিথিকে সমাদর করিত।

মানরিক গৌড়ে এক মৃদলমান বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজ্য দ্রব্যের এত প্রাচুর্য ছিল যে আহার করিতে তিন ঘটা লাগিয়াছিল।

দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থাও বাংলা সাহিত্যে বণিত হইয়াছে। ব্যাধ কালকেতুর পশু শিকার করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা হইলে

"চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাণ্ডি মৃস্বী-স্থপ মিশ্রা তথি লাউ॥
ঝুড়ি হুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞা আমড়া '।'

কোন কোন দিন হরিণী বেচিয়া দধিরও যোগাড় হইত। কিন্তু যথন শিকার জুটিত না এবং বাসি মাংস বিক্রয় হইত না, তখন ধার করিয়া ক্ষুদ ও লবণ আনিয়া 'বনাতি (নালিতা) শাক' সহ ক্ষ্দের জাউ দিয়াই উদর পূতি করিতে হইত। বাটির অভাবে মাটিতে গর্ত করিয়া তাহার মধ্যেই থাছ দ্রব্য রাথিয়া থাইতে হইত। ত

মানরিক লিথিয়াছেন,"গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাক এবং দামান্ত কিছু তরকারীর ঝোল থাইত"। কদাচিৎ দধি ও সন্তা মিঠাই জুটিত। মাছও থ্ব স্থলভ ছিল না। পাস্তাভাতের জ্বল ( আমানি ) গরীবদের প্রধান ধান্ত ছিল।

প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের স্থায় আহারান্তে পান, স্থপারি, হরিতকী প্রভৃতি খাওয়ার অভ্যাদ ছিল। অভ্যাগতকে পান স্থপারি দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত।

## (৬) পোশাক-পরিচ্ছদ

দেকালে বাঙালী পুরুষের। ধুতি, চাদর ও স্ত্রীলোকেরা সাধারণত থালি গায়ে শাড়ী পরিত। পুরুষের 'চরণে পাতৃকা' ও মস্তকে পাগড়ির কথাও কবিকঙ্কণে আছে। লম্বা কোঁচা দিয়া কাপড় পরা হইত। নাগর অর্থাৎ বিলাদীদের রূপা ও ভেলভেটের স্কৃতা, কানে সোনার অলহার, দেহ চন্দনচর্চিত ও পরিধানে তদরের বন্ধ থাকিত।

১। ক্ৰিক্তণ্-চন্ত্ৰী, ১মভাগ, পৃঃ ১৮৮। ২। ঐ, ২৭০ পৃঃ। ৩। ঐ বিডীয় ভাগ ৪৬৪ পৃঃ।

ধনী পুরুষেরা বর্তমান কোটের ভায় 'অ<del>ঙ্গ</del>রাখা' ও পাগড়ি পরিত। কোমরে: পুरुरियता পर्टेका ७ ज्वीरनारकता नौविवस भित्रेछ। नौविवस्सत मरक कथन ७ कथन ७ ঘুৰুর বাঁধা থাকিত। দরবারের পোবাক ছিল আলাদা—ইজার, কোমরবন্ধ, কাবাই প্রভৃতি। ধনী স্ত্রীলোকের নানা রংয়ের রেশমের শাড়ীর বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন স্বীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আঁকা কাঁচুলি ও ওড়না পরিত। নটীরা ইজার পরিত। গরীব লোকেরা কোমরে নেংটা জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময় থাকিত। স্নানের সময় মেয়েরা হলুদ-কুষ্কুম দিয়া গাত্র এবং আমলকী দিয়া কেশ ধৌত করিত। তারপর কেশ মার্জ্জনা করিয়া ধূপ দিয়া চুল শুকাইত এবং চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিত। অভের চিক্রনী দিয়া চুল আঁচড়াইত। বাঙালী বেহার, নব বেহার, পচিমা বেহার, দেব মহল প্রভৃতি নামের নানা প্রকার খোঁপা প্রচলিত ছিল।' সধবা স্ত্রীলোকেরা শাঁখা, সিন্দুর ও কাজল ব্যবহার করিত। ধনী গৃহিণীরা 'কন্থ্রীর পত্রাবলী' কপালে, গালে ও স্তনে অন্ধিত করিত। সমসাময়িক সাহিত্যে বন্ধনারীর বহুবিধ অলম্বারের উল্লেখ আছে; যথা সিঁথি, বেশর (নথ), কুণ্ডল (কানবালা), হার, চক্রাবলী, অনস্ত, কেয়ুর, বাজু, তাবিজ, কবচ, জনম, রতনচ্ড, শাথা ও থাড়ু। আরও কয়েকটি নৃতন অলঙ্গারের নাম পাওয়া যায়— (১) হীরামঙ্গল কডি অথবা মদন কড়ি, সম্ভবত কড়ির ক্রায় আক্লতির কর্ণভূষণ ; (২) গ্রীবাপত্র—সম্ভবত চিক বা হাস্থলির ন্যায় গলদেশে আঁটিয়া পরা হইত; (৩) হাতপদ্ম—হাতের পাতার উপরের দিকে পরিবার জন্ম কম্বণের সহিত যুক্ত পদাক্বতি অলম্বার; (৪) উল্লাটিকা বা উঞ্চি—সম্ভবত চুটকির ক্রায় পায়ের আঙ্গুলে পরা হইত।

সোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতে গ্রনা তৈরী হইত এবং মণিমাণিক্যে থচিত হইত।

# (চ) ক্রীড়া-কৌতুক

সে যুগে পাশাথেলা থুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগর গৌড়ের রাজার সহিত "রাজিদিন খেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাদা"। মেয়ে পুরুষ পাশা থেলায় মত্ত হইয়া কর্তব্য কাঞ্চ অবহেলা করিতেন এরূপ বহু কাহিনী আছে। বিষ্ণুপুরে গোল

<sup>&</sup>gt;। नातात्रम काटबत मधा-भूताम « - - « > भूः।

তাস থেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পতু গীজেরা এই তাসধেলা আমদানি করে। পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতা একটি খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাওলের পদ্মাবতীতে চৌগাঁ খেলার উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমান পোলো (Polo) খেলার ন্তায়। গেণ্ডুয়া অর্থাৎ কাঠের বল লোফালুফির খেলাও প্রচলিত ছিল। প্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে চাঁচরী খেলার কথা আছে কিন্তু ইহা ঠিক কি রকম খেলা ছিল বলা যায় না। মল্ল ক্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল। কবিকহণ-চণ্ডীতে 'আছে:—

"দোসর যমের দৃত বৈদে যত রাজপুত মল্লবিভা শেথে অবিরতি"।

ভারপর আথড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ অর্থাং কুন্তির বৈঠক হইত। ঘনরামের ধর্মকলে বিলয়ন্ধ বা কুন্তির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্তস্থারূপ লোহার বাঁটুল চূর্ণ করা, বুকে বেলভাঙ্গা, মুঠা করিয়া সরিষা হইতে তৈল নিদ্ধাশন, উর্ধেষ্ণ তরবারি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা মুঠার মধ্যে ধরা প্রভৃতি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে আছে।

নৃত্যগীতের থুবই প্রচলন ছিল। চৈতন্য ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। দীতা হরণের কাহিনী শুনিয়া যবন দর্শকেরাও কাঁদিত এবং দশবথের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এক অভিনতার সত্যসত্যই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। স্বয়ং প্রীচৈতন্যও কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেন। ত অনেক বাভাযস্তের উল্লেখ আছে—যথা শহ্ম, ঘণ্টা, ডদ্ফ, মুদক্ষ, জগঝন্দা, ডম্ফ ও বিষাণ।

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলি প্রায় সবই ছিল এই শ্রেণীর। প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাতে চামর ও আর এক হাতে মন্দিরা এবং পায়ে নৃপুর পরিয়া নাচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মূদক্ষবাদক তাল দিত। যাত্রাদলের স্থায় তুইজন দোহারও ধুয়া ধরিত। ইহা ব্যতীত ছিল তরজা ও কবি গান (তুই পক্ষের মধ্যে গানে ও কবিতায় প্রশ্লোত্তরের ও উত্তর-প্রত্যন্তরের প্রতিযোগিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অপ্লীলতার প্রাধান্ত থাকিত—এগুলিকে থেউড় বলা হইত।

চীনদেশীয় পর্যটকেরা লিখিয়াছেন যে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাড়ায় ছারে ছারে গিয়া সানাই,ঢোল

১। প্রথম ভাগ, ৩৫১ পূ:। ২। ৭৯-৮২ পূ:। ৩। চৈতন্য-ভাগবত--৫৩ ২৩৭ পূ:ঃ

প্রভৃতি শ্রেণীর বান্থ বাজায়। তারপর প্রাতরাশের কালে প্রতি বাড়ীতে গিয়া মন্ত্র, ভোজ্যদ্রব্য, টাকা-পয়দা ও অক্সান্ত দ্রব্য উপহার পায়।

চীনারা বাঘের সাথে খেলারও বর্ণনা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বাজারে কিংবা বাড়ীতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ নিয়া ষায়। শিকল খূলিয়া দিলে বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঘকে মারিতে থাকে এবং বাঘ উত্তেজিত হইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। লোকটিও বাঘকে লইয়া মাটিতে পড়ে। কয়েকবার এইরপ করিয়া লোকটি বাঘের গলায় ঘুসি মারে। তারপর বাঘটাকে আবার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে। খেলা শেষ হইলে দর্শকেরা লোকটিকে টাকা এবং বাঘের থাওয়ার জন্ম মাংস দেয়। এটি অনেকটা বর্তমান মুগে সার্কাসের বাঘের খেলার মত।

# (ছ) যুদ্ধ-প্রপালী

মধ্যযুগে বাঙ্গালীরা যে বেশে লড়াই করিত সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার চিত্র আছিত হইয়াছে। রূপরাম চক্রবতীর ধর্মসঙ্গলে লাউদেনের যুদ্ধকালীন পোবাকের বর্ণনা:—

"পরিলা ইজার থাদা নাম মেঘমালা। কাবাই পরিলা দশদিগ করে আলা॥ পামরি পটুকা দিয়া বান্ধে কোমর-বন্ধ।"

মোগল ও পাঠান দৈক্তের "কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে" এবং পায়ে মোজা। হাতী ও ঘোড়ার সওয়ার এবং পদাতিক—এই তিন শ্রেণীর দৈক্ত ধয়ুক, খয়ুল, চাল, বর্শা ও কামান লইয়া কাড়া দামামা বাজাইয়া য়ৢয়য়াত্রা করিত। ডোম, হাডি প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর পাইকেরা বহু সংখ্যায় দৈক্তদলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজা ও জমিদারেরা হাজার হাজার দৈক্ত লইয়া য়ুদ্ধে যোগ দিত। কেহ চারি হাজার 'চৌহান সিপাই', কেহ 'বিয়ালিশ কাহন' তীরন্দাজ, কেহ সাত হাজার ঘোড়া, কেহ দশ হাজার রাণা, কেহ আট বা আশী হাজার ঢালি নিয়া আসিত। বাগদি সেনাপতির 'হাতে বালা, কানে সোনা', এবং তাহার পাইকদের 'কোমরে ঘায়র, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধয়ুক বাণ'। পঞ্চাশ হাজার ডোমান্টিল চলিল:—

"কড়া বা**জে** ডিগ-ডিগ টি<del>গ</del>-টি**ল** পড়া। হাড়ি পাইক সাজিল সদার লোহার-গড়া॥ পায় বাব্দে নৃপুর ঘাঘর বাব্দে ঢালে। ঘুরুল্যা বাতাস পারা ঘুর্যা ঘুর্যা বুলে॥"

কালু ডোম দেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহার স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। দৈল্ল-দলের মধ্যে হিন্দু, মুদলমান, বাঙালী, রাজপুত, উড়িয়া, তেলেঙ্গীর উল্লেখ আছে। কোল সৈত্যেরাও জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে আসিত। তাহাদের

> "চিকুরে চিরনি আছে অবে রাঙামাটি। জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি ॥ ১

রূপরামের বর্ণনা কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে সেকালের সামরিক শ্রেণী ও যুদ্ধ-যাত্রার কিছু আভাদ পাওয়া যায়।

কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর প্রদঙ্গে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও যুদ্ধের বর্ণনা আছে— "কটি কটি বলি তাজে কলিন্দ নূপতি সাজে

**শাজ শাজ পড়ে ডাক** 

বাজে দামা রণ-ঢাক

কলিকে উঠিল গণ্ডগোল॥

গজঘণ্টা বাজে উতরোল।

শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি

😎 ওে বান্ধে লোহার মৃদার।

আশী গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল করে ধরে তিন তিরকাঠি।

পরিধান পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি

অঙ্গে দবে মাথে রাঙা মাটি।

বাজন-নূপুর পায়

বিবিধ পাইক ধায়

রায়বাঁশ ধরে থরশান।

সোণার টোপর শিরে

খন সিংহনাদ পুরে

বাঁশে বাজে চামর নিশান ॥"

- ১। ऋक्षात्र मान्, मधान्तात्र बांश्नां ७ बाजानी, ७७-१ गृः।
- २। अपन कांग, ७४०-४) गृः।

এই বর্ণনায় চারি ঘোড়ায় টানা রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুজে রথ ব্যবহার হইত, এরপ কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় রামায়ণ-মহাভারতের কিছু প্রভাব আছে। ঢাক, ঢোল, ভেরী, জগরক্ষা, দামামা, রণশিল্পা, কাংস্ত-করতাল, কাঁসি, ঘণ্টা, কাড়া প্রভৃতি বাছের শব্দে রণক্ষেত্র মুথরিত হইত। সমসাময়িক সাহিত্যে নানা প্রকার অন্তশন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সবগুলিই ব্যবহৃত হইত কিনা বলা কঠিন। শূল জাতীয়—'নেঞ্জা' ( বর্তমান ল্যাজা ), বর্শা, শক্তি বা শেল; কুঠার জাতীয়—পরশু, ডাবুশ, পরশ্ব, পট্টিশ; মৃগুর জাতীয়—ভ্রতী, তোমর, মৃলার; পাশ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীর প্রধান অন্ত ছিল রায়বাশ, ধরুকবাণ, অসি বা থড়া এবং ঢাল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'টাকার' নামে অন্তের উল্লেখ আছে। ইহা ঠিক কোন জাতীয়, তাহা বলা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবার পূর্বেই বাংলা দেশে যুদ্ধে আগ্নেয়ান্ত—
কামান, বন্দুক ব্যবহৃত হইত। তথনও উত্তর-ভারতের অন্ত কোন অঞ্চলে ইহা
প্রচলিত হয় নাই।

যুদ্ধপ্রসঙ্গে মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যের 'নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

"পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়া।

সমরে রহিল কাটামুও শিরে দিয়া॥

কর্মকার পাইক বলে করিয়া বিনয়।

বীর গুরু বধিতে তোমার ধর্ম নয়॥

নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি।

বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি॥

পলায় বিশাস পাইক ভয় ত্রাস পায়া।

আকুল হইয়া কান্দে মুথে হাত দিয়া॥

যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে।

দক্ষে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে॥

যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি করে।

রক্ষ রক্ষ বলি তারা বিনয় ত করে॥"

ইহা হইছে অন্থমিত হয় যে ব্রাহ্মণাদি সমন্ত জাতির লোকই সৈনিকের কার্য করিত (অথবা করিতে বাধ্য হইত)। কিন্তু সে মুগে (এবং এ মুগেও) যে ডোম

১। ৮२ शुः। यज्ञ माहिष्ठा पतिहत्र शृः ७२०

বাগদিরা সমাজের সর্বনিমন্তরে অবস্থিত এবং অবহেলিত, তাহারা যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিত উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা তাহা পারে নাই। অন্নদামঙ্গলে বর্ধমানের গড়ের যে বর্ণনা আছে তাহাতে ইউরোপীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, বুন্দেলা প্রভৃতি বিদেশী সৈত্যের কথা আছে কিন্তু বাঙালী হিন্দু সৈত্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহাও প্রকারান্তরে উক্ত মতের সমর্থন করে। অবশ্র অন্য প্রমাণের সমর্থন ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ মুসলমানদের ঐতিহাসিক গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও সমরকৌশলের ভৃষ্কী প্রশংসা আছে। আর বাঙালী পাইকের মধ্যে যে উচ্চশ্রেণীয় ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে রণতরীর থুব ব্যবহার ছিল এবং নৌযুদ্ধে বাঙালীদের সহিত দিল্লীর ফৌজ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

## (জ) বিবিধ

মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা ঔষধ দারা উচাটন, বশীকরণ, বন্ধাার সন্তানলাভ প্রভত্তির উল্লেখ আছে।

জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। শিশুর জন্ম হইবার পরই গণক ডাকাইয়া কোটা তৈরী করা হইত। যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে শুভদিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহা মানিতেন না। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার সময় দৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণনা করিয়া এবং পঞ্জিকা দেখিয়া বলিল:—

"এমন যাত্রীব সাধু শুন অভিসন্ধি।

এ যাত্রায় লোক গেলে তথা হয় বন্দী॥

এমন শুনিয়া সাধু মুথ কৈল বাকা।

নফরে হকুম দিয়া মারে ঘাডধাকা॥" >

বলা বাহুল্য গণকের গণনা পুরাপুরিই ফলিয়াছিল এবং এই কাহিনী ভনিয়া জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের বিশাদ আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ঝাড়-ফুঁক, মস্ত্র-তন্ত্র, ত্ক-তাকে লোকের খুব বিশাদ ছিল। ওঝা মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়াইত, ব্যারাম-পীড়া দারাইত।

গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া জাতকের মৃত্যু পর্যন্ত যে দব লৌকিক আচার-

১। কবিকছণ-চতী, ২র ভাগ ৬১৯ পুঃ।

অহুষ্ঠান এখনও রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার প্রায় সবগুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুলনার বিবাহ, অন্তঃসন্থা কালে খুলনার অবস্থা ও আত্মাজিক সাধভক্ষণাদির অন্তুষ্ঠান, তাহার পুত্রের জন্ম ও পরবর্তী অন্তুষ্ঠান, পুত্রের ষষ্ঠা, আটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া, কর্ণবেধ, বিভারন্ত, উচ্চ শিক্ষা, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত্ব বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

সেকালে লোকের পশুপক্ষী পালিবার থ্ব সধ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র যথন সন্থাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন তথন তাঁহার পোষা পাখী, গৰু, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। "নও বৃড়ি কুত্তা কান্দে চরণেত পডিয়া"। অর্থাৎ তাঁহার ১৮০টি পোষা কুকুর ছিল। লোকে পোষা পাখীর পায়ে নুপুর লাগাইত ও অনেক ধরচ করিয়া পাখীর থাঁচা নির্মাণ করিত।

ধনী বিলাদীদের গৃহে বছ আদবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরৌপ্যথচিত পালন্ধ, মশারি, শীতলপাটি, কম্বল, গালিচা, আয়না, স্বর্ণথচিত দোলা, রথ বা শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকার চামর ও পাথা, গজদস্ত নিমিত পাশা, দোনার পিঁড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বাংলা দেশে জিনিসপত্র খ্ব সন্তা হওয়ায় বছ বিদেশী এখানে বসবাদ করিত। সপ্তদেশ খ্রীষ্টাব্দে বার্নিয়ার লিখিয়াছেন যে এই কারণে "ওলন্দাজ কর্তৃক বিতাড়িত বছ পর্তু গাঁজ ও টাঁয়াদ ফিরিঙ্গী (halfcaste) এই দেশে আশ্রয় লয়। এ দেশে অনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী (Hogouli) সহরেই প্রায় আট নয় হাজার খ্রীষ্টান বাদ করে। ইহা ছাড়া আরও পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টান এ দেশে বাদ করে। এই দেশের এখর্য, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও এদেশের মেয়েদের মধুর স্বভাবের ফলে ইংরেজ, পর্তু গাঁজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে যে "বাংলা দেশে শতশত প্রবেশের ছার আছে কিন্তু বাহিরে যাইবার একটিও পথ নাই।" এই সম্দয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংলা দেশে যে সকল নৃতন থাতা, পানীয়, ক্ষমিজাত দ্রবা, আদ্বাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাস্ফ্ ফিচ কুচবিহারে ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল, পাখী ও অক্তান্ত জীব-জন্তুর জন্ত আবোগাশালা ( হাসপাতাল ) ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

## (ঝ) বাঙালীর নীতি ও চরিত্র

মধ্যযুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিক শ্রমণকারীরা পরম্পর-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। জোয়ানেস্ ডি লায়েট (Joannes De Laet) বলিয়াছেন (১৬৩০ খ্রীঃ) যে 'তাহারা খ্ব চতুর চালাক কিন্তু স্বভাব চরিত্র খ্বই খারাপ; পুরুষেরা চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও অসতী।' সপ্তদশ শতকে শুটেন (Gautier Schouten) বলেন যে লাম্পট্য ও ঘূর্নীতি ভারতের সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অক্য প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (Sebastiao Manrique) লিথিয়াছেন (১৬২৮ খ্রীঃ) যে—বাঙালীরা ভীক ও উত্যমহীন, পরের পা চাটিতে অভ্যন্ত। তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে 'মারে ঠাকুর না মারে কুকুর'—অর্থাং যে প্রহার করিতে পারে তাহাকে ঠাকুরের মত মাক্য করিব আর যে না মারে তাহাকে কুকুরের মত ঘুণা করিব। এই ছড়াটির মধ্য দিয়াই তাহাদের স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে (পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে) বাঙালীর সততার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে তাহারা কাহাকেও করে না এমন কি দশ হাজার মূদ্রার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও ঠকায় না এবং নিজের প্রামের তঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, সাহায্যের জন্ম অন্ম প্রামে ঘাইতে দেয় না।' তবে চীনাদের বাঙালী সমাজের সম্বন্ধে জ্ঞান থ্ব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহারা লিখিয়াছে যে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্বামী মরিলে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না। ইউরোপীয় বিদেশীদের কথা কতদ্র সত্য তাহা বলা যায় না। অসম্ভব নহে যে পঞ্চদশ শতকের তুলনায় সপ্তদশ শতকে বাঙালী চরিত্রের অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু তুনীতি ও ধূর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকেরা ফে থ্ব অতিবঞ্জিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিত্র তাহা অনেকটা সমর্থন করে। মৃকুন্দরাম বর্ণিত ভাঁডুদন্তের চরিত্র বাঙালী চরিত্র তাহা অনেকটা প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ধনী ও সম্ভ্রাস্থ বাঙালীরা আহার, পরিচ্ছন, অলহার প্রভৃতি বিষয়ে যে বিলাসিতার চূড়াস্থ করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মগুণান ও অক্যাক্স ব্যভিচারে খুবই আসস্ক ছিলেন, এবং ইহা যে অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত না তাহার

<sup>&</sup>gt; | Visva-bharati Annals, I. p, 112, 113, 116.

ষথেষ্ট প্রমাণ আছে। গণিকাগৃহে গমন ও স্বগৃহে বাইজীর নৃত্যাগীত ও অবাধ মছাপান, ধনী লোকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত।

অশ্লীলতা ও নর-নারীর দৈহিক সম্ভোগ সম্বন্ধে যে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, মধ্যযুগের আদর্শ তাহা হইকে অক্সর্কপ ছিল বলিরাই মনে হয়। ধর্মাম্প্রানের সহিত যে সকল অশ্লীল আচার ও আচরণ জড়িত ছিল, তান্ত্রিক ও সহজিয়া সম্প্রালায় এবং চুর্গাপূজার শবরোৎসব উপলক্ষে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি সে যুগের শ্বতিশাস্ত্রে ধর্মের অঙ্ক বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে, অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, শৃঙ্কার রসেব যে উৎকট বর্ণনা আছে, বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে তাহা স্ক্রুচি ও নীতির দিক দিয়া সমাজের থব অধংপতিত অবস্থাই স্টিত করে। স্থতরাং মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও যে নীতির আদর্শ থব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। অবশ্য বর্তমান যুগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়াই এই ভাল মন্দ স্থির করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসন্থিক।

ইউরোপীয় লেথকেরা যে বাঙালীর ভীক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অস্বীকাব করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মধায়ুগের ইতিহাসে বাঙালী সৈত্য যুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ইহার বছ বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিমশ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়া য়ুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়া য়ুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুরাণ যে কিন্ধপ সাহসী ও সমরকুশল ছিল মাধবাচার্যের চঞীকাব্য হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেই তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ শতান্ধীতে বাঙালীদের যে সাহস ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা মধায়ুগের—অন্তও ইহার শেষভাগের—অবস্থা স্চিত করে।

মানরিক বাঙালীর ভীকতা ও উত্তমহীনতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বে ইহারা দাসজ ও বন্দিজীবনে অভ্যন্ত। মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুরা যে স্থলতানী ও মুঘল আমলে স্বাধীনতা লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই

३। ७२४ शुः खडेवा।

ছই শাসনের মধ্যবর্তী অরাজক অবস্থার সময়ে বাঙালী হিন্দু জমিদারেরা স্থীয় প্রতিপত্তির জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা বেনী দিন স্থায়ী হয় নাই। এ বিষয়ে পাঠান জাতীয় মুসলমানেরা অনেক বেণী উত্তম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর মধ্যে রাজা সীতারাম রায় একমাত্র ব্যক্তিক্রম। স্থাতিষ্ঠিত মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিনি স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সমদাময়িক দাহিত্য ইহাই প্রমাণিত করে যে বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত না। দৈব অন্ত্রহের উপর নির্ভর করিতেই অভ্যন্ত ছিল।

কাজী যথন কীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন তথন দাধারণ বাঙালীর ভীক্তা ও ত্র্বলতা যেরপ প্রকট হইয়াছিল চৈতন্ত-ভাগবতে তাহার বর্ণনা আছে। স্বয়ং চৈতন্তদেবের আদর্শ এবং প্রচেষ্টাও যে কোন স্থায়ী ফল প্রদাব করে নাই তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাড়শ শতান্দীর বাঙালীর এই মনোবৃত্তি উনবিংশ শতকের বাঙালীরাও উত্তরাধিকার স্ত্রে পাইয়াছিল।

টমাদ্ বাউরী (১৬৬৯-৭৯) বাঙালী বাদ্ধণের মানসিক উংকর্ষের বিশেষ প্রশংদা করিয়াছেন। যাঁহারা নব্যক্তায়ের জন্ত দমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ প্রশংদা ক্যায়ত তাঁহাদের প্রাণ্য। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অক্তান্ত জনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের স্পৃহা, এবং হিন্দু-মুদ্দমান উভয় সম্প্রদায়েই বিস্থাশিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু বাঙালীর জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ। বিদেশীর নিকট হইতে নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা তাহাদের মোটেই ছিল না, এবং ভারতের বাহিরে যে বিশাল জগং আছে তাহার সহন্ধে তাহারা কিছুই জ্ঞানিত না। পঞ্চদশ শতকে একাধিক রাজদৃত বাংলা হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলায় আদিয়াছিল। কিন্তু চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহন্ধে বাঙালীর জ্ঞান খুব অল্পই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিদ্ধার—মৃদ্রণযন্ত্র, আরেয়াল্ল ও চুম্বক-দিগ্রদর্শন যন্ত্র—সভ্য জগতে যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার রাজ্যে, যুদ্ধে ও সম্দ্রযাত্রায় গোস্তর আনয়ন করিয়াছিল; কিন্তু বাঙালীরা ইহার কোন সংবাদ রাখিত না। গ্রেদশ ও অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নৃতন নৃতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞানের অন্তৃত উন্নতিসাধন হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে ইহার কান প্রচার হয় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব্নিজ, বেকন প্রভৃতি

<sup>)।</sup> २१**७ शृः ऋ**ष्टेबा।

মাছুষের প্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিন্তার করিতেছিলেন দেই সময় বাঙালীর মনীষা নব্যক্তায়ের স্ক্রাতিস্ক্র বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্ তিথিতে কোন্দিকে যাত্রা শুভ বা অশুভ এবং কোন্ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বা নিষিদ্ধ তাহার নির্নিয়ে, এবং বাঙালীর ধর্মচিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক উৎকর্ম প্রতিষ্ঠার জন্ম ছয়মাদ ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।

## ৬। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও ম্সলমান যে বাজনীতি, ধর্ম, ও সমাজের গুরুতর বৈষম্যের জন্ম তুইটি পৃথক সম্প্রাণায়ে বিভক্ত হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্রা বজায় রাথিয়'-ছিল তাহা এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হইয়াছে। তথাপি ছয় শত বংসর যাবং এই তুই সম্প্রদায় একত্র বা পাশাপাশি বাস করিয়াছে। স্কতরাং এ তুইয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা জানিবার জন্ম স্বতই ঔংস্কর্ম হয়। বিশেষত, যদিও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচারসহ তথ্য খুব কমই আমরা জানি, তথাপি কল্পনার ছারা এই অভাব পূরণ করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভাতৃত্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন। ইতিহাসে এই সকল অবান্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। স্ক্রমাং এই তুই সম্প্রদায়ের পবস্পরের প্রতি আচরণের যে কল্পেকটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় ভাহার উল্লেখ করিতেছি।

ইদলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাস্ত্রের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
এই শাস্ত্রমতে মৃদলমান রাজ্যে কাফের হিন্দুদের কোন স্থান নাই; ইহারা জিমি
অর্থাৎ আপ্রিতের ক্রায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান
অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কুড়ি পাঁচিশ দফায় ইহাদের দায়িত্বীও
কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র-তিনটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

- >। হিন্দুদিগকে নিজের জন্মভূমিতে বাদ করিতে হইলে বিনীতভাবে মাথা পিছু একটি কর দিতে হইবে—ইহার নাম জিজিয়া।
- ২। হিন্দুরা দেবদেবীর মৃতির জন্ম কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে না। কার্যত ইহার ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছিল যে, যে সকল মন্দির আছে তাহা ভালিয়া ফোলাও পুণোর কাল।

৩। বদি কোন অম্বলমান ইবলামের প্রতি অতুরক্ত হয় তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ কোন ম্বলমানকে অন্ত ধর্মে দীক্ষিত করে তাহা হুইলে যে কোন ম্বলমান ঐ ছুই জনকেই স্বহস্তে বধ করিতে পারিবে।

ইনলামই একমাত্র সত্য ধর্ম—এইরপ বিশ্বাস হইতেই এই সমুদয় বিধির প্রবর্তন হইয়াছে। মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মান্ধতার যুগ। হিন্দু সমাব্দের অনেক কদাচার, নিষ্ঠ্রতা, অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্ধতারই ফল। স্বতরাং আশ্চর্য বোধ করার কিছুই নাই।

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অক্ত স্থানের ক্যায় বাংলাদেশের ম্দলমানেরা অন্থদরণ করিত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তুই একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি।

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারত কথনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ম্নলমানেরা এদেশেই বসবাস করিত। এ যুক্তির অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে অট্রেলিয়ার মাওরি জাতি এবং আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' অর্থাং আদিম অধিবাদীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু কথনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকেরা তাহাদের দেশেই বাদ করিত। এ সম্বন্ধে ইহাও বলা আবশ্যক যে স্থণীর্ঘ ছয় শত বংসরের মধ্যে মাত্র একজন হিন্দু রাজা— গণেশ—গোড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বাংলার ম্নলমানেরা জৌনপুরের ম্নলমান স্থলতানকে এই কাফেরকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্ম সনির্বন্ধ অন্থরোধ করেন। তাহার ফলে গণেশ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁহার পুত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া রাজসিংহাসন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন।

কিন্তু হিন্দু রাজা হওয়া তো দ্রের কথা ইহার সম্ভাবনামাত্রও ম্দলমান স্থলতানকে বিচলিত করিত। গোড়ে ব্রাক্ষাণ রাজা হইবে নবদ্বীপে এইরূপ একটি ভবিশ্বদ্বাণীর প্রচার হওয়ায় স্থলতানের আজ্ঞায় নবদ্বীপে যে কি ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল তাহা প্রায়-সমসাম্য়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতল্পমঙ্গলে বণিত আছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দ্র প্রতি সদ্বাবহারের প্রমাণস্থরণ হিন্দ্দের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ছুইশত বংসর স্থলতানী রাজত্বের ইতিহাসে এইরূপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, রাজ্য-দরবারে বিরোধী মুসলমানদিগকে দমাইয়া রাখিবার জন্ত হিন্দু-দিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করা হইত। যে কারণেই ইউক গিয়াস্থলীন আজম

শাহই (১৩৯০-১৪১০) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চণদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে ম্দলমান সমাজ বিচলিত হইল। স্ফী দরবেশ হজরৎ মৌলানা মৃজফ্ফর শাম্দ্ বলথি স্থলতানকে চিঠি লিখিলেন যে এইরূপ নিয়োগ ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিরুদ্ধ। কাফুরদিগকে ছোটখাট কাজ দেওয়া ঘাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে ম্দলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জন্মে তাহা কদাচ হিন্দুকে দেওয়া উচিত নহে; কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোরান, হদিদ ও অক্সান্ত শাস্ত্রগ্রের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। স্থলতানদের উপর স্ফীদের থ্ব প্রভাব ছিল। স্থতরাং চিঠিতে ফল হইল। ইহার অব্যবহিত পরে যে চীনা রাজদ্তেরা বাংলায় আদিল, তাহারা লিখিয়াছে যে "স্থলতান ও ছোট বড় অমাত্যেরা সকলেই ম্দলমান।"

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে যিনি রাজা গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের স্থলতানকে বাংলায় অভিযান করার জন্ম আমন্ত্রণ করেন তিনিও স্থফী দরবেশদের নেতা ছিলেন। যাঁহারা স্থফীদিগকে হিন্দু-মূনলমানদের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের সেতৃ নির্মাণকারী বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই তুইটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতকে কি কারণে মূশিদকুলি থান ও আলিবদী হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্যত্র তাহা আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতান্ধীর মধ্যভাগ পর্যস্ত প্রায় ছয় শত বংসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কয়জন স্থলতান এরপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা হিদাব করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মীমাংসা হইবে।

ইহাও শারণ রাখিতে হইবে যে হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ, হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি দশান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য সকল সময়েই হিন্দুর প্রতি প্রীতি বা সহাদয়তার পরিচায়ক নহে। কারণ যে শ্বল্পদংখ্যক ম্পলমান স্থলতান এই সম্দয় কার্যের জন্ম প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন—জলালুদ্দীন, বারবক শাহ, হোসেন শাহ প্রভৃতি—তাঁহারাও মন্দির ধ্বংস ও অন্যান্ত প্রকারে হিন্দুদের উপর ম্থেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। মৃশিদকুলি খান এবং আলিবর্দীও ইহার দৃষ্টাস্কস্থল।

মধ্যযুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রাণ, এবং সমাজও ধর্মের অঙ্গরূপেই বিবেচিত হইত। স্বতরাং এই তৃইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মান্তিক ক্লেশ ও বিদ্ধেরের কারণ হইবে ইহা থুবই স্বাভাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল দেব-দেবীর মৃতি গড়িয়া মন্দিরে পূজা করা। কিন্তু বাংলার স্থলতানী আমলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ ছারা মসজিদ তৈরী করা অতি

স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এয়োদশ শতকে জাফর থা গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকে মূর্শিদ কুলী থাঁ হিন্দু মন্দির ভালিয়া মনজিদ তৈরী করিয়াছিলেন। ওইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিল্পু হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর মৃতি ধ্বংস হইয়াছে। বহু মনজিদের সংস্কারকালে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে নৃতন মন্দির নির্মাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। উদারমতি আকবর বাদশাহের বাংলা অধিকারের পূর্বে প্রায় চারিশত বংসর ব্যাপী স্থলতানী আমলে বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিত জানা যায় তাহার সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়। আকবরের পরবর্তী মৃগে আবার প্রাচীন ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয় এবং ঔরংজেবের সময় ইহা চরমে ওঠে।

কিন্তু কেবল মন্দির ধ্বংস নহে, হিন্দুর ধর্মাত্মনানেও মুসলমানেরা বাধা দিত।
নবদীপে কাজীর আদেশে কীর্তন করা বন্ধ হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে কাজী
ভানিলেন যে গৃহমধ্যে বাভ্য-সহযোগে কীর্তন হইতেছে—ইহাতে কুপিত হইয়া

"যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দারে॥ কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিব ইহার শান্তি নাগালি পাইয়া॥" ২

চৈতন্তদেব কি করিয়া কাজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ও পঞ্চদশ শতাব্দী ) হিন্দুর প্রতি মুশ্লমান কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

"ষাহার মাথায় দেখে তুলদীর পাত। হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির দাক্ষাং। বৃক্ষতলে থৃইয়া মারে বজ্ঞ কিল। পাথরের প্রমাণ যেন ঝডে পডে শিল॥

<sup>31</sup> Dr. A. H. Dani, Muslim Architecture in Bengal pp. 39-44, 275. Pl. III.

২। চৈতজভাগৰত মধ্যথত, ২৩ল অধ্যার।

थ। २१८-६ श्रेष्ठी।

<sup>8 | 48-40 78 |</sup> 

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম ক্ষোতৃকে। কার পৈতা ছিঁ ড়ি ফেলে পুতু দেয় মুখে।"

রাখাল বালকেরা ঘট পাতিয়া মনসা পূজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি অকথা নিষ্ঠুর অত্যাচার হইল। ঘট ভালিয়া ফেলিল, যে কুম্ভকার ঘট গড়াইরাছিল, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। এই প্রসঙ্গে কাজীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য:—

> "হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ। আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান। গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা। এডা কটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।"

এইভাবে "জ:তি মারা"ই বাংলায় মৃদলমান বৃদ্ধির অগ্যতম কারণ।
ভারতচন্দ্রের 'অল্লদামন্ধল' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার
ম্থবন্ধে আছে, 'ত্রাজা' নবাব আলিবদী থান উড়িয়ায় হিন্দুধর্মের প্রতি 'দৌরাজ্য'
করায় নন্দী ক্রন্ধ হইয়া

"মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। করিব যবন সব সমূল নির্মাল ॥"

তথন শিব তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—যে সাতারায় বর্গীর ( মহারাষ্ট্র ) রাজাই নবাবকে দমন করিবেন। প্রভাত কবি দেবী অল্লদার মৃথ দিয়া বলাইয়াছেন, মুসসমানেরা

শিবতেক বেদের মত, দকলি করিল হত, নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মাল। ছিলি মিলি, মিছা জপে ইলি মিলি, মিছা াড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ, ভালি ফেলে করি হঠ, নানা মতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায় থুথ্ দেয় তার গায়, পৈতা ছেঁডে ফোঁটা মোছে আর॥" ই

এই কাব্যের মধ্যেই আছে যে সেনাপতি মানসিংহ যথন প্রতাপাদিত্যের বি গ্রেদ্ধ যুদ্ধ করেন তথন ভবানন্দ মজুমদার রদদ দিয়া মোগল দৈল্পের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহার পুরস্কারত্বরূপ তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভবানন্দকে দিবার জন্ম দুমাট জাহাজীরকে অন্ত্রোধ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া জাহাজীর হিন্দুধর্মের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন:—

<sup>া</sup> ধাৰম ভাগ-- ১৬ পূঠা।

২ ছিতীর ভাগ-->>৬ পৃঠা।

.

"দেহ জ্ঞানি যায় মোর বামন দেখিয়া। বামনেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥"

মুশলমান ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সংখদে নিঃখাস ছাড়িয়া বলিলেন:

"হায় হায় আথেরে কি হইবে হিন্দুর"
এবং মনের গুপু বাসনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন:

"আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। স্কলত দেওয়াই আর কলমা পড়াই।"

এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিছ ম্দলমান রাজত্ব অবদানের পাঁচ বৎসর পূর্বেও হিন্দুর প্রতি ম্দলমানের মনোভাব সহস্বে বাঙালী হিন্দুর কি ধারণা ছিল অল্পামন্থলের উদ্ধি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বথতিয়ার থিলজী হইতে আলিবর্দী থানের রাজত্ব পর্যন্ত যে হিন্দুন্দলমানের সম্বন্ধ বা মনোবৃত্তির মৌলিক বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, অল্পামন্থল তাহার গাঁক্য দেয়।

ধর্মের দিক দিয়া যেমন মন্দিরে দেবদেবীর মৃতিপুজা, সমাজের দিক দিয়া তেমনি ব্রীলোকের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দুরা জীবনযাত্রায় প্রধান স্থান দিত্ত। এদিক দিয়াও মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছে। ৺দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ উচ্ছুসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিখিয়াছেন, "মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত স্বন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। যোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং প্রীহট্টের বানিয়াচলের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পল্পীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে।" পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যেও এই প্রকার বলপূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে।

ে দেন মহাশারের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তের দলক হইয়া তাহাদের মধ্যে "যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।" বিংশ শতাবীতে ৮দেন

১। विजीव काश-अप नृक्षी।

२। वृहद वज-७८७ शृष्टी।

মহাশয় এই "মেশামিশি" যে চোথে দেখিয়াছেন মধ্যয়ুগের হিন্দুরা ঠিক সে ভাবে দেখে নাই। ইহা ভাহাদের মর্মান্তিক তৃঃখের কারণ হইয়াছিল এবং ৮সেন মহাশয় এই সমৃদ্য় কাহিনীকে 'করুণ' আখ্যা দিয়া ভাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

মধাযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্মামূলান ও দামাজিক পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া হিন্দুর যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা মুদল-মানদের দহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অফুকূল নহে। এ বিষয়ে হিন্দু সাহিত্য হইতে যে ইন্সিত পাওয়া যায় ভাহাও এই অহুমানের পোষকতা করে। স্থলতান হোদেন শাহ হিন্দদিগের প্রতি উদারতার জন্ম বর্তমান কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহার কালেই নবদীপে উল্লিখিত কাঞ্জীর অভ্যাচার ঘটিয়াছিল এবং বিজয় গুপ্তও তাঁহার সমসাময়িক। 'চৈতন্যচরিতামূত' গ্রন্থ হইতে জানা যায় ্যে তাঁহার বাল্যকালের প্রভু এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কার্যে অবহেলার জন্ম বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন এইজন্ম স্থলতান হইয়া তিনি মুসলমান-স্পৃষ্ট জল থাওয়াইয়া তাঁহাব জাতি নই করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্তদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্মচারীদিগকে বলিয়াছিলেন যেন তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। কিন্তু তাঁহার হিন্দু কর্মচারীরা তাঁহার হিন্দু-বিদেষ সম্বন্ধে জানিতেন স্থতরাং তাঁহার কথায় আশাদ না পাইয়া গোপনে চৈতত্তকে সংবাদ পাঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহেব রাজধানী হইতে দূরে প্রস্থান করেন।' হোদেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িগ্রার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রভুর আদেশ দত্তেও তাঁহার সঙ্গে যান নাই, কারণ তিনি দেবমূর্তি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাধে হোদেন শাহ তাঁহাকে কারাক্রন্ধ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই তাঁহার লাভা রূপকে সঙ্গে লইয়া গোপনে চৈতলের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে রাজধানীর নিকট হইতে দূরে যাইতে বলিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের সময় ছুই ভাতা ছু:থ করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'গে;-ব্রাহ্মণজোহী মেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া' তাঁহারা নিজেদের ''অধম পতিত পাপী'' বলিয়া মনে করেন। <sup>২</sup> 'উদার-হানয়' হোদেন শাহের প্রতি সমসাময়িক হিন্দুর মনোভাব যে বিংশ শতাঝীর হিন্দের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই স্থলতানের বা তাঁহার অমুচরদের প্রদাদপুষ্ট কবিগণ তাঁহাকে যথেট প্রশংসা করিয়াছেন। ধশোরাজ থান নামক কবি তাঁহাকে 'জগত ভ্রণ' এবং

১। চৈতপ্ৰভাগৰত, অস্তাধত, ৪ৰ্থ অধ্যায়।

২। চৈতজ্ঞচরিভামৃত, মধালীলা, ১ম পরিচেছ।

কবীক্র পরমেশ্বর তাঁহাকে 'কলিযুগের ক্বফ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হোদেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়া মধ্যযুগের বাঙালী কবির দীর্ঘ-দাসফলনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সন্ধৃত। কারণ মধ্যযুগের শেষে যথন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলাতের পার্লামেন্টে ভারতবাদীর প্রতি অত্যাচারের জন্ম অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তথন কাশী-বাদী বাঙালী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে এক প্রশন্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে অর্থের প্রতি হেষ্টিংদের কোন লোভ ছিল না এবং তিনি কথনও কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্দশায় অর্থের লোভে কাশীর রাজা চৈংসিংহেব ও অযোধ্যার বেগমদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন এবং অনেকের মতে মহারাজা নন্দকুমারের কাঁসির জন্ম প্রধানত তিনিই দায়ী। সতরাং মধ্যযুগে কবির মুথে রাজার স্থতির প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই অমুমেয়।

মুদলমানদের ধর্মের গোড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের দামাজিক গোঁড়ামিও মুদলমানগণকে ভাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমৃথ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুদলমানদিগকে অস্পৃত্ত ফ্লেচ্ছ যবন বলিয়া গুণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার দামাজিক বন্ধন রাখিত না। গৃহের অভ্যম্ভরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার করিত না। তৃষ্ণার্ত মুদলমান পথিক জল চাহিলে বাদন অপবিত্র হইবে বলিয়া তাহা দেয় নাই, ইব্ন বভুতা এরপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শান্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও ্তমনি শান্তের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমূর্ভি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুত উভয় পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই—যুক্তি ও বিচার নিরপেক ধর্মান্ধতা। কিছ্ক ভাষ্য হউক বা অন্তাষ্য হউক পরস্পরের প্রতি এরপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের হুন্তর বাধা স্বষ্ট করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যন্ত হইলে অত্যাচারও গা-দহা হইয়া যায়, ংখন সতীলাহ বা অক্তান্ত নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার আনিতে পারিত না। হিন্দু-মুদলমানও তেমনি এই দব দক্তেও পাশাপাশি বাদ করিয়াছে কিন্ত চুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাতৃভাব তো দূরের কথা স্থায়ী প্রীতির বন্ধনও প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয় নাই।

আনেকে ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সত্যকে অস্থীকার করেন।
পূর্বোজিখিত 'কাজী দলন' প্রসঙ্গে চৈতক্তচরিতামৃতে' আছে যে যথন চৈতক্তের
বহুসংখ্যক অস্কুচর তাহার গৃহ ধ্বংস করিল তখন কাজী চৈতক্তের সঙ্গে আপোষ
করিবার জন্ম বলিলেন:—

"গ্রাম দম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ দম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম দম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
দে দম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মধ্যযুগে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে একটি অচ্ছেন্ত উদার দামাজিক প্রীতির দম্বদ্ধ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কাজীই যথন শুনিলেন যে তাঁহার আজ্ঞা লজ্মন করিয়া চৈত্তা কীর্তন করিতে বাহির হুইয়াছিলেন তথন 'ভাগিনেয়' দম্বন্ধে বলিয়াছিলেনঃ—

(নিমাই পণ্ডিত) ''মোরে লজ্মি হিন্দুয়ানি করে। তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥"

ইহাও শারণ রাখা কর্তব্য যে এই "কাজী মামা" চৈতন্তের বাড়ীতে আদিলে যে জাদনে বদিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল চাহিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা শোধন করিতে হইত। থাজের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত কাজী মামার'বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। ইহাতে আর যাহাই হউক মামা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না।

ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুসলমানেরা ছিন্দুর ভাত খাইত না। কেহ হিন্দুর আচার অফুকরণ করিলে তাহাকে কঠোর শান্তি পাইতে হইত। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলে 'মুলুকের পতি' তাঁহাকে বলিলেন :—

"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন। তবে কেন হিন্দুর আচারে দেছ মন॥

<sup>)।</sup> व्यक्तिनीना, ১१म পরিচেছদ।

২। চৈতভাতাগৰভ, মধ্যপঞ্জ, ২৩ল অধ্যার।

## ·আমরা ছিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥" ১

হক্সিংসের প্রতি অতি কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। ছকুম হইল বাইশ বাজারে নিয়া গিয়া কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। চৈতন্ত্র-ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অভিরঞ্জিত হইলেও সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কাল্পনিক মধুর প্রীতি-সম্বন্ধেব সমর্থন করে না।

এ দম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে যে তুই একটি সাধারণ ভাবের উক্তি আছে তাহাও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুসলমান কবি আলাওল বাংলায় কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহার কাব্যের মধ্যে হিন্দুমুসলমানের মিলনের স্ত্রে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসঙ্কোচে ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুর দেবতা মূর্থের দেবতা এবং ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। অপরদিকে বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেমবিলাসে মুসলিম শাসনকে সকল তৃঃথের হেতৃ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবৈতপ্রকাশে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে। জয়ানন্দের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মুসলমানদের আদ্ব-কায়দা গ্রহণ কলিযুগের কল্বভারই একটা নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি।

হিন্দুরা ঘাহাতে মুদলমান দমাজের দিকে বিন্দুমাঞ্জও দহাত্বভূতি দেখাইতে না পারে তাহার জন্ম হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অনিচ্ছাত্বত দামান্ত অপরাধেও হিন্দুরা দমাজে পতিত হইত। ইহার ফলে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুদলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা হিন্দু সমাজপতিরা যে বৃষিতেন না তাহা নহে, কিছ তাহারা হিন্দু রক্ষা করিবার জন্ম হিন্দুকে বিদর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ফলে বাংলা দেশে মুদলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী হইয়াছে; কিছ হিন্দুর ধর্ম, দমাজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিকৃত আকারে অব্যাহতভাবে মধ্যমুগ্রের শেষ পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাভন্তা রক্ষা করিতে দমর্থ হইয়াছে অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, স্কৃতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

<sup>)।</sup> ते, व्यक्तियंक, seन व्यवाति।

T. K. Ray Chaudhuri, Bengal under Akbar and Jahangir, pp.142-3.

## ৬। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি

বর্তমান শতানীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইরাছে যে মধ্যমুগে হিন্দু ও মুদলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতস্ক্রা হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নৃতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতিও নহে, ইদলামীয় সংস্কৃতিও নহে—ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতানীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, ছারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীস্কন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতেই পোষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতানীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই নৃতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক। মুদলমান নায়কেরা ভারতে ইদলামীয় সংস্কৃতির পৃথক অন্তিত্বে বিশ্বাদ করেন এবং এই বিশ্বাদের ভিত্তির উপরই পাকিন্ডান একটি ইদলামীয় রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মৃলন্মান বিজেতারা ভারতে আসিয়া যে নৃতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হন, নিজেদের স্বাতন্ত্রা রক্ষার জন্ম তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারত-বাসী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয় নাই। স্বতরাং আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টান্দে বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি ছিল ১৮০০ সালে মুসলমানের সহিত মিশ্রাণের ফলে তাহার এমন কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা যাহা ইহাকে একটি ভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। এই আলোচনার পূর্বে তুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতং, সকল প্রাণবন্ধ সমাজেই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে। বাংলা দেশের মধ্যযুগের হিন্দুসমাজেও ঘটিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতটুকু ইসলামীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটিয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

ষিতীয়তঃ, তুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাস করিলে ছোটখাট বিষয়ে একে অন্তের উপর প্রভাব বিভার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অন্তরের জিনিয—ইহার পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক নীতি, আইনকাছন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। স্থতরাং সংস্কৃতির পরিবর্তন ব্রিতে হইলে এই সমুদ্য বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই ব্রিতে হইবে।

হিন্দুর ধর্মবিশ্বাদ ও সামাজিক নীতিতে ইদলামীয় ধর্মের ও মুদলমান দমাজের প্রভাবে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই । জাতিতেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। বহু কট্ট ও লাঞ্চনা সহ্য করিয়াও হিন্দু মৃতিপূজা ও বহু দেবদেবীর অভিত্তে বিশ্বাস অটুট রাথিয়াছে। হিন্দু আইনকান্থনকে নৃতন শ্বতিকারেরা কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সামাজিক প্রয়োজনে, ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব ভাহাতে নাই।

বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছাড়া আর কোন দিক দিয়া ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। একদল মুসলমান লেথক ফার্সী সাহিত্যের আদর্শে অফুপ্রাণিত হইয়া বাংলায় রোমান্টিক সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু সাহিত্যিকেরা ভাষা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন।' বাংলাদেশে নব্য-ফ্রায় ও দর্শনের অক্ত কোন শাথার যে সম্দয় আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে এবং আয়ুর্বেদ ও অক্তাক্ত শান্তে ইসলামের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

মধ্যযুগে হিন্দু শিল্পের উপর মুসলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই। যে সকল দোচালা বা চৌচালা মন্দিরের বিষয় ১৫শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার গঠনপ্রণালী হিন্দুব নিজস্ব নয়, মুসলমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত, এ বিশ্বাদের যে কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই তাহা সেথানে দেখান হইয়াছে। মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন অঙ্গে, যেমন ঢেউ-খেলান ধিলানে, সম্ভবত মুসলমানের প্রভাব আছে। কিছু ইহা সংস্কৃতির পরিবর্তন স্থচনা করে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্থানী দরবেশরা যে উদার ধর্মত প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দু ধর্মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে স্থানী দরবেশদের যে বিজেষের ভাব ছিল তাহা পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে। তাহারা যে ধর্মমত প্রচার করিত ছাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। দর্বশেষে বক্তব্য এই যে, স্থানির প্রভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহা আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অতি ক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। স্বয়ং চৈতক্তদেব নানক,কবীরের ক্সায় যে উদার ভক্তিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও শতবর্ষের মধ্যেই নিক্ষল হইয়াছিল। বিরাট হিন্দুসমাজ পুরাণ ও স্বতিশাস্ত্ররণ বৃহৎ বনস্পতির

১। এনামূল হক ও আবহুল কবিম, 'আরাকান রাজসভার বাংলা নাহিতা', ৩৯ পৃষ্ঠা।

२। २०४ पृत्ते छहेवा।

আশ্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষে লতাপাতা চারিদিকে গলাইলেও বেশীদিন বাঁচে নাই এবং বিরাট হিন্দুসমাজের গায়েও কোন দাগই রাখিয়া ঘাইতে পারে নাই। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা হইয়াছিল এ তুইয়ের তুলনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। হিন্দু সাধুদন্ত ও অফী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধ্যে ধর্মমতের উনারতা ও অপর ধর্মের প্রতি বে শ্রামা ও সহায়ভৃতি ছিল তাহার ফল স্থায়ী বা বাণক হয় নাই।

আরও যে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহা অকিঞ্চিংকর। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধুসস্ত পীর-ফকিরকে শ্রাদা করিত। ইহা হইতে অনেকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের সমন্বয়ের কল্পনা করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে এইব্লপ বিশ্বাদের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাদ। বিপদে পড়িলে লোকে নানা কাজ করে, স্নতরাং আধিব্যাধি ও সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ বা ভবিন্তুং মললের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাধু ও পীরদের সাহায্য প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের দরগায় শিরনি মানিত। ইহা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাতে ধর্মদমন্বয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না । হিন্দুরা মুদলমান পীরকে ভক্তি করিত, কিন্তু গৃহের মধ্যে ঢুকিতে দিত না এবং তাহাদের স্পৃষ্ট পানীয় বা খাছ গ্রহণ করিত না। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুণযাায় নাকি তাঁহাকে কিরীটেশরী দেবীর চরণামুত পান করান হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুসলমানের মিলনচিহ্নস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাঁচিয়া উঠিলে হয়ত তিনি ঐ দেবীর মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন। তাঁহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মূর্নিদকুলী খান উহার নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহা মীরঙ্গাফরের জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল। মুদলমানেরা হোলি থেলিত এবং হিন্দুরা মহরমের শোভাষাত্রায় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতৃহলের ও আমোদ-উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খুঁ জিতে ষাওয়া বিভ্সনা মাত্র। আর কোটি কোটি মুদলমানদের মধ্যে একজন কি তুইছন ছিন্দু দেবদেবীর পূজা করিলে তাহা ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, কিছ্ক হিন্দু-মুদলমান ধর্মের সমন্বয় স্প্রচিত করে না। পূর্বে উল্লিখিত মুদলমান কর্তৃক হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ও ধর্মাফুর্চানে বাধা দেওয়ার অসংখ্য কাহিনী ও সমসাম্মিক বর্ণনা সত্ত্ত বাহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয়ের বা সম্প্রীতির প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কতকগুলি দুষ্টাস্ত ছাড়া উক্টোদের ক্ষক্ত কোন স্থল নাই। সত্যপীরের পূজা তাঁহাদের ব্রহ্মান্ত। তাঁহারা উক্টেক্সরের ঘোষণা করেন যে সত্যপীরের পূজা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বরের একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যস্তও হিন্দুরা তাহাদের অক্সান্ত ধর্মান্থটানের ক্যায় সত্যনারায়ণকে পূজা করে আর মৃদলমানেরা অন্যান্ত পীরের ক্যায় সত্যপীরকে শিরনি দেয়। এই সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতে বিশাস করিয়া হিন্দু ও মৃদলমান উভয়েই বিপদ হইতে মৃক্তি ও ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা দিবে ইহা অন্যাভাবিক নহে। ধর্মসমন্বয় অর্থাৎ তুই ধর্মের মিশ্রণের ফলে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আজিকার দিনেও এমন বহু গোঁড়া হিন্দু পুরোহিত ডাকিয়া নিয়্মিত সত্যনারায়ণের পূজা করেন, যাহারা মৃদলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম বা দামাজিক সহন্ধের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন। মধ্যযুগে যে হিন্দুদের মানসিক বৃত্তি ইহা অপেক্ষা উদার ছিল, এরণ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ খ্রীষ্টান্দের পূর্বে হিন্দুধর্মের যাহা মূল নীতি ছিল, অর্থাৎ দেবদেবীর মৃতি পূজা ও তদামুষদ্দিক অমুষ্ঠান, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রে অচল বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে শাল্পের বিধান মত পূজাপার্বন, অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও শ্রান্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মকল, অদৃষ্ট, স্বর্গ, নরক ইত্যাদিতে বিশ্বাস, দেবদিজে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০০ গ্রীষ্টাব্দে ঠিক তাহাই ছিল। যদি কিছু যোগ বা পরিবর্তন হইয়া থাকে যেমন নৃতন বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত ও নৃতন লৌকিক দেবতার পূজা, ব্রতামুষ্ঠান প্রভৃতি – তাহাও কালের পরিবর্জনেই হইয়াছে, ইসলামের প্রভাবে নহে। হিন্দুসমাজ সম্বন্ধেও এই কথা থাটে। হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য—কঠোর জাতিভেদ ও অস্পৃষ্ঠতা, স্ত্রীলোকের বংল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, বাল-বিধবার ছুর্দশা ও কঠোর জীবন্যাত্রা, कोनीग्रश्रमा, मठीमार, यामीत मम्मखिए व्यनिधकात-मकनर পूर्ववर हिन। এই সকল দোষক্রটি মুসলমান সমাজে ছিল না এবং প্রতিবেশী মুসলমানদের দৃষ্টান্তে এইগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, ইহাই স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। ক্মপর্মিকে সর্ব ধূর্মই যে সূতা এবং মুক্তির সোপান, হিন্দুর এই উদাক भूषण्ड पूर्वणमान क्षद्र करत् महि । ११११ । १११ । १११ । १११ । १११ । १११ । १११ । १११ । १११ । १११ । १११ । १११ । ११

ভক্ষা, পানীয়, ভোজনপ্রণালী, বিবাহাদি লৌকিক সংস্থার ও অফুষ্ঠান বিষয়ে হিন্দুর উপর মুদলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। বাঁহারা দরবারে যাইতেন তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কতকটা মুদলমানী ধরনের ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহার প্রভাব স্থান ও সংখ্যায় থুবই শীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত দংস্কৃতির দহিত ইহার সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পর মুসলমানী পোষাকের বদলে বিলাভী পোষাকেরই চল হইল। আজ বাঙালী হিন্দুনের পোষাকের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দুর উপর মৃদলমানের অনেক ছোটথাট প্রভাব হিন্দুরা এই পোষাকের ক্যায়ই ত্যাগ করিয়াছে। আজ আর তাহার চিহ্ন নাই। কারণ সেগুলি দংস্কৃতি নহে, তাহার বহিরাবরণ মাত্র। কিন্তু যদিও হিন্দুরা মুদ্লমানদের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, মুদ্লমানেরা যে হিন্দুর প্রভাব এড়াইতে পারে নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী মুস্লমানদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। স্বভরাং হিন্দুর ধর্ম ও দামাজিক সংস্থার তাহারা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের সঙ্গে ইহার কতকগুলি মুদলমান-দমাজেও গৃহীত হইয়াছে। কিস্ক এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এক্রপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই প্রদক্ষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অনেকে মনে করেন মুদলমান স্থলতান ও ওমরাহের উৎদাহেই বাংলা দাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বংসর ব্যাপী মুসলমান রাজত্ব। মুসলমান ফলতান ও তাঁহাদের অভূচরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বাহাদের নাম জানা গিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ছয় জনের বেশী নহে।

ষিতীয়তঃ, মধ্যমূপে কেবল বাংলায় নহে ভারতের সকল প্রদেশেই—এমন কি যেখানে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল না এবং মুসলমান স্থলতানের পৃষ্ঠপোষকতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল।

স্তরাং বাংলার ম্সলমান স্থলতানদের অহ্প্রহ না হইলে যে বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না এরপ মনে করিবার কোন যুক্তিসমত কারণ নাই। আর দেশের রাজা দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহা না করিলে প্রভাবায়, করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিছাস দ্বিতীয় ভাগে ( History of Bengal, Vol. II ) স্থলতান হোসেন শাহের বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবীবৃদ্ধাহ যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে—উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন ক্ষমণতি ইইয়াছিল তাহা অবরোধম্ক হইয়া বেগবতী নদীর মত প্রবাহিত ইইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। \*

হোদেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯০ হইতে ১৫১৯ থ্রীষ্টান্ধ। ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাদের পদাবলী, ক্লন্তিবাদের বাংলা রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসামন্থল এবং মালাধর বন্ধর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিপ্রদাদ পিপিলাই হোদেন শাহের রাজত্ব লাভের তুই বংসরের মধ্যে তাঁহার মনসামন্থল রচনা করেন। স্থতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাগ— অনুবাদ-সাহিত্য, মন্থলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী—তাহার প্রতি বিভাগেই উৎকৃষ্ট কাব্য হোদেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থতরাং বাঙালী কবির স্পন্ধনীশক্তি যে হোদেন শাহের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পদাবলী-সাহিত্য ও অনুবাদ-সাহিত্য যে চণ্ডীদাদ ও কৃত্তিবাদের হাতে চরম উন্ধতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্থলকাব্যের মধ্যে

\* Thus was a new dynasty established under whose enlightened rule the creative genius of the Bengali people reached its zenith. It was a period in which the vernacular found its due recognition as the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release.

With this renaissance, the rulers of the house of Husain Shah are inseparably connected. It is almost impossible to conceive of the rise and progress of Vaishnavism or the development of Bengali literature at this period without recalling to mind the tolerant and enlightened rule of the Muslim Lord of Gaur (*The History of Bengal*, published by the University of Dacca, Vol. II, pp. 143-44)

বে ছইখানি বিজয় গুণ্ডের স্বনসামজন অপেকা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একখানি—মৃকুন্দরামের চন্তীমজন কাব্য—হোসেন শাহী বংশের অবসানের ৬০।৭০ বংসর পর, এবং আর একখানি—ভারতচন্দ্রের জরনামজন—তাহারও দেড়শত বংসর পরে রচিত হইয়াছিল। স্বতরাং হোসেন শাহী শাসনের আশ্রয়েই যে বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন মৃক্তিই নাই।

এই উক্তির পর চৈতল্প এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলীর উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক হবীবৃদ্ধাহ্ আরও বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের রাজ্জ্বের মত উদার ও পরধর্ম- সহিষ্ণু শাসন না থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যাদয় ও প্রদার এবং এই যুগে বাংলার সাংস্কৃতিক নব-জাগরণ (Renaissance) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের রাজ্জ্বে নবদীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি কিরুপ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং চৈতল্যদেব যে কাজীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অল হরিনাম সংকীর্জন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।' হোসেন শাহের মন্ত্রী ও পারিষদেরা যে তাঁহার ভয়ে চৈতল্যদেবকে রাজধানী গৌড়ের দায়িধ্য ত্যাগ করিয়া ঘাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।' আর ইহাও বিশেষভাবে শারণ রাখিতে হইবে যে প্রীচৈতল্যদেব দীক্ষার পরে চব্দিশ বংসর (১৫১০-২৩ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন—ইহার মধ্যে সর্বদাকুল্যে পুরা একটি বছরও তিনি হোসেন শাহী রাজ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই। তাঁহার পরম ভক্ত ও হোসেন শাহের পরম শক্র উড়িল্লার পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের আপ্রান্থই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছেন।

এই সমৃদয় মনে গাখিলে সহজেই বৃঝিতে পারা যাইবে যে অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ্র উক্তি এত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে তাহা আলোচনার যোগ্য নহে। তথাপি একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্য যত্নাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের কোন উক্তিই অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ সাধারণ লোকে যে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে ইহা অস্বাভাবিক বা আকর্মের বিষয় নহে। এই জন্মই নিতান্ত অসার হইলেও অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ্র উক্তির বিস্তৃত্ত সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

<sup>)।</sup> शृ:२९६-६ **अहे**वा।

२। पु: ७० अहेगा।

## ज्ञापम পরিচ্ছেদ

# সংস্কৃত সাহিত্য

মধ্যযুগে বাংলা দেশের সংস্কৃত সাহিত্য নিম্নলিথিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

ক) শ্বতিশান্ত্র, (থ) নব্যক্তায় ও দর্শনশান্ত্রের অক্যাক্ত শাধা, (গ) তন্ত্র, (ঘ) কাব্য, (ঙ) নাট্যসাহিতা, (চ) পুরাণ, (ছ) গৌড়ীয় বৈঞ্চবদর্শন, ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব, (ভ) অলঙ্কার, (ঝ) ব্যাকরণ, (ঞ) অভিধান, (ট) বিবিধ।

## ১। স্মৃতিশান্ত্র

বাংলার মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যের কীর্তিগুম্ভ তিনটি,—শ্বৃতি, নব্যস্থায় এবং তন্ত্র। বাংলাদেশের শ্বৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন; তিনি স্মার্ত ভট্টাচার্য নামে হুখী সমাজে স্থপরিচিত। তাঁহার পরেও এই দেশে বহু শ্বৃতিকার জন্মিয়াছিলেন; তবে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী তেমন প্রাদিদ্ধ নহে এবং বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে না। বন্ধীয় প্রসিদ্ধ শ্বৃতিকারগণের গ্রন্থে, বিশেষত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্তে, স্বাধীন চিন্তা ও স্কুল বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশের শ্বৃতিনিবন্ধগুলিতে অসংখ্য শ্বৃতিকার ও শ্বৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে অনেক শ্বৃতিকার মৈথিল। বন্ধীয় শ্বৃতিসম্প্রদায়ের স্থায় মৈথিল শ্বৃতিসম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং শোষোক্ষ সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং শান্তের আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি—আচার, প্রায়ন্দিও ও ব্যবহার। এই সকল বিষয়েই বন্ধীয় পণ্ডিতগণ শ্বৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন-শ্বৃতির উল্লেখযোগ্য টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

'সাছড়িয়ান' শূলপাণি প্রাক-রঘুনন্দন যুগের অন্ততম খ্যাতনামা স্থাতিনিবন্ধকার। তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের নাম 'বিবেক'—অন্তঃ। তাঁহার বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'প্রায়শ্চিন্তবিবেক' ও 'প্রাদ্ধবিবেক' সমধিক প্রাসিদ্ধ। যাজ্ঞবন্ধ্য-স্থৃতির 'দীপকলিকা' নামক টীকা শূলপাণির নামান্ধিত।

রঘুনন্দন সম্রদ্ধভাবে বাঁহাদের নামোলেথ করিয়াছেন, 'রায়মুক্ট' উপাধিকারী বৃহস্পতি তাঁহাদের অন্ততম। রাজা গণেশের পুত্র যতু বা জলালুদ্দীনের সমকালীন বৃহস্পতি থ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাঁহার 'স্বৃতিরত্বহার'ও 'রায়মুক্টপদ্ধতি' নামক গ্রন্থয় রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথ আচার্যচ্ড়ামণি ছিলেন রঘুনন্দনের অধ্যাপক। শ্লপাণির কতক প্রন্থের, জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগ'-এর এবং নারায়ণ-রচিত ছন্দোগ-'পরিশিষ্টপ্রকাশ'- এর টীকা ছাড়াও শ্রীনাথ বহু নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; নিবন্ধগুলির নামের অন্ধ্যভাগ হিসাবে এইগুলিকে 'অর্ণব'-বর্গ, 'দীপিকা'-বর্গ, 'চন্দ্রিকা'-বর্গ ও 'বিবেক'- বর্গে শ্রেণীভূক্ত করা যায়। তাঁহার 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' ও 'ত্র্গোৎসববিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ।

বঙ্গের স্মার্তকুলতিলক নবদ্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের অস্তবর্তী লেখক। প্রাসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও তিনি 'দায়ভাগটীকা', 'তীর্থতত্ত্ব', 'যাত্রাতত্ত্ব', 'গয়াপ্রাদ্ধপদ্ধতি', 'রাস্যাত্রাপদ্ধতি', 'ত্রিপুদ্ধরশান্তিতত্ত্ব' ও 'গ্রহ্যাগতত্ত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের ব্যাপকতা এবং ন্যায় ও মীমাংসাশান্ত্রের সাহায্যে সৃদ্ধ বিচার বিশ্লেষণে এই 'ন্মার্জ ভট্টাচার্য' ছিলেন অদ্বিতীয়।

বাগ্ড়ি (= ব্যাঘ্রতটী) নিবাসী গোবিন্দানন্দ কবি কন্ধণাচার্য ছিলেন সম্ভবত রঘুনন্দনের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিং পূর্ববর্তী। 'দানক্রিয়াকৌমূদী', 'শুদ্ধিকৌমূদী', 'শুদ্ধিকায়কৌমূদী', 'শুদ্ধিকায়কৌমূদী', 'শুদ্ধিকায়কৌমূদী' ও 'ক্রিয়াকৌমূদী' নামক নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোবিন্দানন্দ শূলপাণির 'প্রায়ন্তিভবিবেক'-এর 'তত্তার্থকৌমূদী' এবং শ্রীনিবাদের 'শুদ্ধিশিকা'র অর্থকৌমূদী নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র একথানি টীকাও সম্ভবত গোবিন্দানন্দ রচনা করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের পরে এই দেশে শ্বতিশাল্পের অবনতির স্ত্রপাত হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুঁথিসমূহ হইতে মনে হয়, সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক লেখক এই যুগে নিবন্ধ বা টাকা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থে বিশেষ কোন মৌলিকভার পরিচয় নাই; ইহাদের মধ্যে কতক পূর্ববর্তী নিবন্ধসমূহের, বিশেষত রঘুনন্দনের প্রধ্যাত নিবন্ধাবলীর সারসংকলন অথবা চীকা-টিপ্লনী। কোন কোন প্রস্থে আছে অশৌচাদির ব্যবস্থা বা বিভিন্ন অস্থানের পদ্ধতি। এই যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল ক্যায়পঞ্চানের পদ্ধতি। এই গ্রন্থের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল ক্যায়পঞ্চানন। ই হার রচিত গ্রন্থম্য সংখ্যা অষ্টাদশ এবং নাম 'নির্ণন্ধান্ত ; যথা — 'অশৌচনির্ণন্ধ', 'সম্বন্ধনির্ণন্ধ' ইত্যাদি। টীকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন কাশীরাম বাচন্পতি এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালন্ধার ; কাশীরাম রঘুনন্দনের অনেক 'তত্ত্ব'র চীকা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগে'র এবং শ্রন্থাদির 'প্রাদ্ধবিবেক'-এর চীকা রচনা করিয়াছেন।

দত্তক পুত্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে 'দত্তকচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থানি সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়। ইহা কুবেরের নামান্ধিত; এই কুবের সম্ভবত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রন্থানি অর্বাচীন এবং নদীয়ার রাজগুরু রঘুমণি বিছাভ্বণ কর্তৃহ রচিত; এই গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির আছা ও অন্তা বর্ণগুলি একত্র করিলে 'রঘুমণি' নামটি পাওয়া যায়।

## (খ) নব্যস্থায় ও দর্শনশান্ত্রের অস্থান্য শাখা

বাঙালীর বহুমুখী মনীষা দর্শন-শাস্তের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উহার গভীরে প্রবেশ করিতে প্রধাদী হইয়াছিল; এই কথা অবশু নব্যক্তায়ের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রযোজ্য, দর্শনের অক্সান্ত শাথায় বাঙালীর কীতি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

প্রাচীন ন্থায় ও নব্যন্থায়ের প্রভেদ এক কথায় বলিতে গেলে এই যে, প্রথমটি প্রার্থানান্ত এবং দ্বিতীয়টি প্রমাণশান্ত। নব্যন্থায়ে প্রভাকানি প্রমাণের সংজ্ঞা বা লক্ষণ অব্যাপ্তি, অভিব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রভৃতি দোষমূক্ত করিবার উদ্দেশ্যে লেখক-গণ ছিলেন সতর্ক! প্রমাণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাঁহারা স্ক্ল বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

বাংলার নব্যক্তায়ে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি সবাধিক প্রানিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্রন্থলে রাথিয়া এই শাস্ত্রকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায় :
প্রাক-শিরোমণি যুগ, শিরোমণি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগ। এই দেশে নব্যভায়ের চর্চা কত প্রাচীন তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রাক্-শিরোমণি যুগে বাহার

নাম আমরা দর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বাস্থদেব দার্বভৌম। আছমানিক খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। পুরীতে চৈতন্তের
সঙ্গে দার্বভৌমের বেদাস্ত দংক্রাস্ত বিচারের উল্লেখ আছে রুফ্লাস কবিরাজের
'চৈতন্তুচরিতামূতে' (মধালীলা—ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ)। বাস্থদেবের 'অনুমানমণি
পরীকা' মৈথিল গঙ্গেশের 'ত্রুচিন্তামণি'র অনুমানখণ্ডের টীকা।

বাস্থদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত এীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শস্বালোকোদ্যোত' পক্ষধর মিশ্রের 'শস্বালোকে'র টীকা।

জলেশর-পুত্র স্বপ্লেশ্বরও বোধহয় ।বাজায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আহুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চাশ শতকের শেষভাগের লেথক কাশীনাথ বিভানিবাদ 'তত্ত্বমণিবিবেচন' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াভিলেন; ইহা উল্লিখিত 'ভত্তিস্তামণি'র টীকার প্রত্যক্ষধণ্ডের অংশমাত্র।

এই যুগের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিঝুদাস বিভাবাচম্পতি, পুগুরীকাক্ষ বিভাসাগর, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমনি ভট্টাচার্য, ঈশান ভায়াচার্য, রুষণানন্দ বিভাবিরিঞ্চি এবং শূলপানি মহামহোপাধ্যায় (বঙ্গীয় শ্বতিনিবন্ধকার?) প্রভৃতিও নব্যক্তায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থান্তরে সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাদের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই।

গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ।ধেঁ (?) আবিভূতি বঘুনাথ ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ। 'তত্বচিস্তামণি'র প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দথণ্ডের উপর, বঘুনাথ-রচিত টীকার নাম যথাক্রমে 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি', 'অনুমানদীধিতি' এবং 'শব্দমণিদীধিতি'। তাঁহার অক্যান্য গ্রন্থের নাম 'আখ্যাতবাদ', 'নঞ্জবাদ', 'পদার্থপ্তন', 'দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশদীধিতি', 'গুণকিরণাবলীদীধিতি', 'আ্যুভত্ববিবেকদীধিতি', 'ক্যায়লীলাবতী-প্রকাশদীধিতি', 'রুভিসাধ্যভাম্বমান', 'বাজপেয়বাদ' ও 'নিযোজ্যাঘ্যবাদ'।

শিরোমণি-যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য নৈয়ায়িক জানকীনাথ এছিয় পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'স্থায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী' ও 'আশ্বীক্ষিকীতন্ত্ব-বিবরণ' জানকীনাথ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত 'মণিমরীচি' ও 'তাৎপর্যনীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন।

জানকীনাথের শিশু কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ 'ভাষারত্ব' এবং 'ভত্তচিস্কামণি'র

অনুমানখণ্ডের টীকা; প্রথমে।ক্ত গ্রন্থে তিনি স্ববচিত 'তর্কবাদার্থমঞ্জরী'র উল্লেখ করিয়াছেন।

শিরোমণি-উত্তর যুগে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভাব তেমন সমুজ্জল স্কুরণ দেখা যায় না। এই যুগকে চীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগে বিভক্ত করা যায়। এই যুগে মৌলিক প্রস্ত যে রচিত হয় নাই, তাহা নহে; তবে শিরোমণি-যুগেব প্রস্তাবলীর লায় ইহারা উচ্চকোটির নহে। চীকা-যুগের লেথকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হবিদাস লায়লক্ষার ভটাচার্য, কৃষ্ণলাস সার্বভৌম, রামভদ্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালক্ষার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিভাবাগীশ, মণ্রানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালয়র এবং গদাধর ভটাচার্য চক্রবতী। ইহাদেব মধ্যে শেষোক্ত লেখকত্রয় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মোটাম্টিভাবে থ্রীষ্টায় সপ্তদশ শতকেব মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম নশক পর্যন্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বলা যায়। এই যুগের নৈয়ায়িকগণের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল মথ্রানাথ, জগদীশ ও গলাধবের সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অন্তপপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাঁহাদের এইরূপ রচনাগুলি 'পত্রিকা' নামে পরিচিত। পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ শিবোমণির 'দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত চইলেও অন্থমানধণ্ডের চর্চাই এগুলিতে প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছে। এই যুগেও কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেই কাশীধামে নব্যক্তায়চর্চার স্ত্রপাত করেন বাঙালী নৈয়ায়িক। তদবধি বহু বাঙালী নৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই কেন্দ্রে জীবন্যাপন করেন ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। ইহাদিগকে প্রধানত তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা—প্রগলভ-সম্প্রদায়, শিরোমণি-সম্প্রদায় এবং চ্ছামণি-সম্প্রদায়।

'প্রশন্তপানভায়ে'র উপর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ-রচিত টীকার নাম 'দ্রব্যস্ক্তি'। 'গুণস্ক্তি' নামক টীকাও জগদীশ-রচিত বলিয়া সন্ধান পাওয়া বায়। কেহ কেহ মনে করেন, 'তর্কামৃত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থখানি জগদীশের বচনা। ময়মনসিংহ জিলার চক্রকাস্ত তর্কালকার (১৮৩৬—১৯০৯ খ্রীঃ) বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে 'তত্ত্বাবলি' নামক পত্যগ্রন্থ ছাড়াও কণাদের বৈশেষিক দর্শনের এবং উদয়নের 'কুন্থমাঞ্চলি'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন। গলাধর কবিরাজ (১৭৯৮—১৮৮৫ খ্রীঃ) করিয়াছিলেন বৈশেষিক স্থ্রের ভাষ্য রচনা। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্বের মীমাংসা গ্রন্থের নাম 'অধিকরণকৌম্নী'। ইনি এটিয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেথক নহেন। এটিয় অষ্টাদশ শতকের আদিভাগের চন্দ্রশেথর বাচস্পতির 'ধর্মনীপিকা' ও 'তত্ত্বদংবোধিনী' নামক তুইখানি মীমাংসাগ্রন্থ আছে। আহুমানিক এটিয় ঘোড়শ শতকের কানীবাদী নৈয়ায়িক রঘুনাথ বিভালন্ধার 'মীমাংসারত্ব' নামক গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

কিম্বদন্তী এই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গঙ্গাসাগরসঙ্গমবাসী। নৈয়ায়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি-পুত্র স্বপ্লেশ্বরের সাংখ্যগ্রন্থের নাম
'সাংখ্যতত্তকোম্দীপ্রভা'। 'সাংখ্যকারিকার' উপর 'সাংখ্যর্ত্তিপ্রকাশ' (বা 'সাংখ্যতত্ত্বিলাস') এবং 'সাংখ্যকোম্দী' যথাক্রমে তর্কবাগীশ ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-রচিত।
শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের নামান্ধিত গ্রন্থ 'সাংখ্যপ্রদার্থমঞ্জরী', ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করঃ
পাংখ্যকারিকা'র 'পূর্ণিমা' নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় য়োডশ-সপ্তদশ
শতকের বিজ্ঞানভিক্ষর নামান্ধিত গ্রন্থ 'সাংখ্যপ্রবচনভায়া', ও 'সাংখ্যসার'। সাংখ্যস্থত্তের টাকাকার অনিক্রদ্ধ কাহারও কাহারও মতে বল্লালদেনের গুরু, কেহ ব
ভাঁহাকে খ্রীষ্টায় ষোড্শ শতকের লেথক বলিয়া মনে করেন। গঙ্গাধর কবিরাজ
সাংখ্যস্ত্তের ভাষ্য রচনা করেন।

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষ্র 'যোগবার্ত্তিক' এবং গঙ্গাধর কবিরাজের 'পাত-ঞ্জলস্ত্তভান্ত' উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানভিক্ষ্-রচিত 'বিজ্ঞানামৃতভায়' ব্রহ্মস্ত্রের ব্যাথ্যা। আছুমানিক গ্রীষ্টারে বাড়শ শতকের প্রথমার্থে করিদপুরের কোটালিপাড়াব অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে আবিভূতি মধুস্থান সরস্থতী আকবরের সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রামি আছে। মধুস্থান-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টীকাসমূহের সংখ্যা দ্বাদশ, ইহাদের মধ্যে 'অবৈতসিদ্ধি' বেদান্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রস্থানভেদ নামক গ্রন্থে মধুস্থান সমস্ত বিভার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক বাস্থাবে সার্বভৌম লক্ষ্মীধরকৃত 'অবৈত্ত-মকরন্দ' নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের স্বব্ধজ্ঞাত বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তীর 'তত্ত্বমূক্তাবলীন মায়াবাদ শতদুর্বী', গদাধরের (নৈয়ায়িক ?) 'ব্রহ্মনির্বয়', সম্ভবত মধুস্থানের

সমসাময়িক গৌড়ব্রন্ধানন্দের 'অবৈতিসিন্ধান্তবিভোতন', রামনাথ বিশ্বাবাচন্দতির 'বেদান্তরহন্ত', পদ্মনাভ মিশ্রের (আঃ খ্রীঃ ১৬শতক ), 'থগুনপরাক্রম', নন্দরামতর্ক-বাগীশের (খ্রীঃ ১৭শ শতক ) 'আঅপ্রকাশক'। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ বাচন্দেতি বা রামানন্দ তীর্থ বেদান্তবিষয়ে 'অবৈতপ্রকাশ' ও 'অধ্যাত্মবিন্দু' প্রভৃতি সাত আটথানি প্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'অধ্যাত্মবিন্দু'তে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জনদর্শনের প্রধান প্রতিপাত্ম বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ইনি বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে রামানন্দ বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সাহায্যে বিভিন্ন দেবদেবীর অন্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই স্বল্পজাত লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শারীরকস্ত্র ও গীতা প্রভৃতির টীকাও রচনা করিয়া-ছিলেন।

### (গ) তন্ত্ৰ

কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম ভন্তশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। ইহা বিতর্কের বিষয় হইলেও এই দেশের ধর্মজীবনে যে তন্ত্রের প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত সেই নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বাংলা দেশের পূজাপার্বণে এবং শ্বৃতিনিবন্ধ- গুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব স্থপ্রেই। এই দেশে রামক্রফ পরমহংস, গোঁদাই ভট্টাচার্য, বামাক্ষ্যাপা ও অর্ধকালী প্রভৃতি বছ তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব হইয়া- ছিল। তাছাড়া, অনেক তন্ত্রগ্রন্থ বাঙালী পণ্ডিতগণ রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্র-শাস্ত্র প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দু তন্ত্র প্রধানত শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব; প্রথম তুই শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যাই অধিকতর।

আফুমানিক ১৪শ শতকের মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজ্কাচার্য 'কাম্যমন্ত্রোদ্ধার' নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতক্তের সমকালীন বা কিঞ্চিং পরবর্তী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই শাল্পে যুগদ্ধর পূরুষ। তংপ্রণীত 'তন্ত্রপার'-এ হিন্দুতন্ত্রের সকল সম্প্রানায়েরই সার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে তন্ত্রশাল্পের প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তোত্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির কল্পনা ও পূজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই কীতি। অমৃতানন্দ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্থ 'তন্ত্রসারের' পৃথক্ পৃথক্ ক্লপ প্রস্তুত্ত করিয়াছিলেন। 'প্রতিত্তিস্তামণি' কৃষ্ণানন্দের নামান্ধিত অপর একথানি তন্ত্রপ্রছ।

'দর্বোলাদ' নামক গ্রন্থ ত্রিপুরা জিলার মেহার গ্রামনিবাদী 'দর্ববিভা' উপাধিধারী থ্রীয় পঞ্চদশ শতকের সর্বানন্দের নামান্ধিত। আত্মমানিক খ্রীষ্টায় ষোড়শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগে ব্রন্ধানন্দ গিরি 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' ও 'তারারহস্ত' নামক গ্রন্থয় রচনা করেন। ইহার শিল্প ময়মনিংহ জিলার কাটিহালী গ্রামনিবাদী পূর্ণানন্দ পরমহংদ পরিব্রাক্ষক নিম্নলিথিত তন্ত্রগ্রন্থসমূহের রচয়িতা:—'ভামারহস্ত', 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্বচিন্তামণি', 'তত্বানন্দতরঙ্গিণী', 'ষট্কর্মোল্লাদ' ও 'কালীদহন্দ্রনামন্থতিরত্বটীকা'। আত্মমানিক খ্রীষ্টায় ষোড়শ-দপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় শন্ধরের নামান্ধিত গ্রন্থ 'তারারহস্পর্ক্তি', 'শিবার্চনমহারত্ব', 'শৈবরত্ব', 'কুলমূলাবতার' ও 'ক্রমন্থব'। অজ্ঞাতনামা লেথকেব 'বাধাতন্ত্ব' দন্ভবত বাংলাদেশে বচিত। শক্তিব উপাদক কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলনেই দিন্ধিলাভ—ইহাই এই তন্ত্রের প্রতিপান্থ।

উক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত পঞ্চশটিরও অধিকসংখ্যক তন্ত্রগ্রন্থ বাঙালী বচয়িতৃগণের নামান্ধিত; এই রচয়িতৃগণের নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত বা অল্পঞ্জাত। এই গ্রন্থগুলি প্রায়ই মৌলিকতাবিহীন; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাসিদ্ধ তন্ত্রগ্রের অথবা তান্ত্রিক শুবস্থতির টাকাটিপ্পনী। এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রামতোষণ বিভালকারের 'প্রাণতোষিণী' উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাসীশের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ২৪ পরগণা জিলার খড়নহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আমুক্লো এই গ্রন্থ রচিত হয়।

#### (ঘ) কাব্য

বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের পর প্রায় তুইশত বংসর পর্যন্ত এই দেশে রচিত কোন কাব্যগ্রন্থের সন্ধান মিলে না। চৈতক্সপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কাব্যশ্রীর আসন এই দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে রচিত কাব্যগুলি আন্ধিক ও বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যময়। বাঙালী পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে কাব্য রচনা করিয়া-ছেন, তেমনই অপরদিকে মহাকাব্যাদির অভিনব টীকাটিপ্পনীও প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্যযুগে এই দেশে রচিত কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায়:—

(১) বৈষ্ণবকাব্য, (২) ঐতিহাসিক কাব্য, (৩) শুবন্তোত্ত্র, (৪) কবিতা-সংগ্রহ, (৫) দূতকাব্য, (৬) গ্রন্থকাব্য ও চম্পু।

#### ১। देवश्वव कावा

আলোচ্য যুগে রাধাক্বফের লীলা, কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান-উপাখ্যান বা চৈতন্তের জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগুলির মধ্যে নানা শ্রেণার রচনা বিঅমান; যথা—মহাকাব্য, গীতিকাব্য, দূতকাব্য, চম্পু ইত্যাদি।

মধ্যমুগের আরন্তে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত লক্ষ্মীধরের 'চক্রপাণিবিজয়' নামক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু বাণাস্থরের কলা উয়ার সহিত ক্রফ্রপৌত্র অনিকল্পের বিবাহ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধেব নিগ্রহের সংকল্প, বাবের সহিত ক্লফের তুমুল সংগ্রাম, শহ্বত এবং কার্তিকেয় সহায় থাকা সত্ত্বেও ক্লফের হত্তে বাণের পরাজয় এবং পৌত্র এবং পৌত্রবধু দহ কুফের দারকায় প্রত্যবর্তন। কুফের জন্ম হইতে কংসবধ প্রযন্ত লালা চতুর্ন জের । খ্রী: ১৫শ শতক। 'হরিচরিত'-এর বিষয়বস্তা। কপ ও স্নাতনের ভাতৃপুত্র জীবগোস্বামী (১৬৭-১৭শ শতক) 'দংকল্পকল্পত্রে' ক্ষের প্রকটি ও অপ্রকট নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের 'মাধবমহোৎসব' কাব্যথানির বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণকর্তৃক রাধার বুন্দাবনেশ্বনীরূপে অভিষেক ও ততুপলক্ষ্যে আনন্দোৎদব। বুন্দাবনে ক্লফের নিত্যলীলা অবলম্বনে চৈত্তাশিয়া কবিকর্ণপূর বা প্রমানন্দ সেনের 'কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী' কাবা বচিত। 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'ভাগবতো'ক্র পারিজাতহরণের আথ্যান কবিবর্ণপূরের 'পারিজাতহরণ' নামক কাব্যের উপজীব্য। বাধাক্লফের বুন্দাবনলীলা অবলম্বনে চৈত্ত্তাশিষ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচনা করিয়া-চিলেন 'সঙ্গী তমাধব'; ইহা 'গী তগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। চৈতত্ত্বের সমসাময়িক ও বুন্দাবনের ষ্ট্রোস্থামীর অক্ততম র্ঘুনাথদাদ 'দানকেলিচিন্তামণি' নামক কাব্য সম্ভবত রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' অবলম্বনে রচনা করেন। কবিরাজের (খ্রী: ১৬শ-১৭শ শতক) 'গোবিন্দলীলামূত' বন্দীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে বুহত্তম। কুষ্ণের অষ্টকালিক নিতালীলা অবলম্বনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (খ্রী: ১৭শ শতক) 'এক্লিফভাবনামূত' রচনা করিয়াছিলেন।

চৈতভোর দমকালীন ম্রারিগুপ্ত 'কড়চা' বলিয়া পরিচিত 'শ্রীকৃষ্টেতভাচরিতামৃত' বা 'চৈতভাচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতভাকে জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন।
কবিকর্ণপুরের 'চৈতভাচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতভাকে কৃষ্ণের অবতাররূপে
কল্পনা করিয়া তাঁহাকে নায়ক করা হইয়াছে।

বৈষ্ণবদূতকাব্যগুলির মধ্যে কতক কাব্যে দূতপ্রেরক ক্লফ এবং উদ্দেশ্য গোপী-গণ; কোন কোন কাব্যে ইহার বিপরীত ব্যাপারও লক্ষিত হয়। আবার কোন কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেশ্য। এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণ্য প্রাণাদির, বিশেষত 'ভাগবতে'র প্রভাব স্থান্সই। সম্ভবত পঞ্চল শতান্ধীর বিষ্ণাদ 'মনোদ্ত'-এর রচয়িতা; ইহাতে আছে ভক্তকর্তৃক কৃষ্ণসমীপে স্বীয় মনকে দ্তরূপে প্রেরণ। বিষ্ণাদের বংশধর রামরাম শর্মার 'মনোদ্তে' প্রেরক ও দ্তের উক্তিপ্রত্যক্তি, রহিয়াছে। রূপগোস্বামী রচিত দ্তকাব্য 'হংসদ্ত' ও 'উদ্ধ্বসন্দেশ'। প্রথমটির বিষয়বস্ত ললিতা কর্তৃক মথুরায় কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহজালা প্রশমিত করিবার অম্বরোধ সহ হংসকে দ্তরূপে প্রেরণ। মথুরা হইতে বুন্দাবনে কৃষ্ণকর্তৃক প্রধানা গো পীগণের, বিশেষত রাধার, উদ্দেশ্যে উদ্ধ্বের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ—'ভাগবতো'ক্ত এই ব্যাপার দ্বিতীয়টির উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ শতক) 'পদান্ধদ্ত'-এর বিষয়বস্ত ক্ষের বিরহবিধুর গোপীগণ কর্তৃক তৎপদান্ধসমূহকে মথুরায় দ্তরূপে গমনের অম্বরাধ। একই নামের অপর কাব্য অম্বিকাচরণ রচিত।

জনৈক জয়দেবের 'শৃঙ্গারমাধবীচম্পু' নামক একথানি কাব্য আছে। জীব-গোস্বামীর 'গোপালচম্পু'র পূর্বার্ধে ক্লেফর বুন্দাবনলীলা এখং উত্তরার্ধে মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত •হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের •'আনন্দবুন্দাবনচম্পু' নামক বিশাল কাব্যের বিষয়বস্ত ক্লেফর বৃন্দাবন ছ নিত্যলীলা। রঘুনাথদাদের 'মৃক্তাচরিত্র' নামক চম্পুকান্যের উপজীব্য কৃষ্ণের নৈমিত্তিক লীলার অন্তর্গত দানলীলা। চিরঞ্জীবের (১৭শ-১৮শ শতক) 'মাধবচম্পু'তে বর্ণিত ঘটনাবলী এইরূপ-ক্সের মৃগ্যাগ্মন, বনে ক াবতী নামী নারীর দশন ও পরস্পারের প্রতি আসজি, স্বয়ংবরে কলাবতীকে ক্ষম্বের পত্নীরূপে লাভ, কলাবভীদহ প্রত্যাবর্তনকালে রাক্ষদগণের সহিত ক্ষ্ণের যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবভীদহ তাঁহার বাদ, নারদের অন্থরোধে কুঞ্জের ম্বারকাগমন, বিরহক্লিষ্টা কলাবতীর শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে দূতরূপে প্রেরণ এবং দারকা হইতে ক্লফের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন। বাণেশ্বর বিভা-লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পু'তে বর্ধমানাধিপতি চিত্রদেনের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রবাজ সাহর বঙ্গদেশ আক্রমণ, রাজা কর্তৃক ষ্ট্চক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম-কার্থের অহুষ্ঠান, রাজার অভূত স্বপ্রবৃত্তান্ত, স্বপ্নে বৈষ্ণব্যতে বেদান্তত্ত্ব সম্বন্ধে রাজার জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বর্ণিত ংইয়াছে। মনে হয়, চৈত্রপ্রপ্রচারিত বৈঞ্বধর্ম অহুদারে জীবাত্মার মৃক্তিলাভের উপায় বর্ণনা কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ধমান জিলার রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) 'গৌরাঙ্গচম্পু'তে 'আস্বাদ' নামক বত্রিশটি পরিচ্ছেদে চৈতন্ত্রের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

#### ২। ঐতিহাসিক কাব্য

১৬শ-১৭শ শতকের চক্রশেশর 'শৃষ্ঠনচরিত' মহাকাব্যে স্থীয় পৃষ্ঠপোষক শৃষ্ঠনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শৃষ্ঠন ছিলেন প্রসিদ্ধ চৌহান পৃথ্বীরাজের লাতা মাণিক্যরাজের বংশধর এবং সমাট্ আকবরের মিত্র। চক্রশেথর নিজেকে গৌড়ীয় এবং অম্বন্ঠকুলে জাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অম্বন্নান করেন যে তিনি বাঙালী ও বৈছাজাতীয় ছিলেন। কিন্তু ইহা কতদ্র সত্য বলা যায় না।

#### ৩। স্তবস্থোত্র

বাংলা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাধাক্বঞ্চের ও চৈতন্তার লীলা অবলম্বনে স্থবস্থোত্র রচনা করিয়াছেন। মধুররসাম্রিত আধ্যানিয়্রকতা এই সকল স্থবস্থোত্রের জনপ্রিয়তার কারণ; কিন্তু, ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নহে। এই জাতীয় রচনাগুলিকে স্থোত্র, গীত ও বিরুদ এই তিন খ্রণীতে বিভক্ত করা যায়।

সিংহল-প্রাদী বাঙালী রামচন্দ্র কবিভারতী ( খ্রীঃ ১০শ শতক ) 'ভক্তিশতক' নামক গ্রন্থ ভক্তিতত্ত্ব অনুদারে বুদ্ধদেবের স্থাতিগান করিয়াছেন। চৈতন্তের সমকালীন নৈয়ায়িক বাস্থদেব দার্বভৌম চৈতন্ত সম্বন্ধে কতক স্থোত্র রচনা করিয়াছেন। প্রান্ধ একই সময়ে রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্তচন্দ্রামূতে'র বিষয়বস্থাও অনুদাণ। এই কবির 'বুন্দাবনমহিমামূত' ক্ষেত্র বুন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চৈতন্তের সমসাময়িক রঘুনাথদাস-রচিত বহু স্থোত্রের মধ্যে কয়েকটির নাম এই কপ—'চৈতন্তান্তক', 'গৌরাক্ষরবকল্লবুক্ল', 'ব্রজবিলাসন্তব'। দাস্থভাবে রাধার দেবা করিবার সম্বন্ধ বিলাপকুস্থমাঞ্জলি'তে ব্যক্ত ইইয়াছে। 'স্বস্বল্পপ্রকাশ'-এ রাধা-উপাদনা ব্যতীত ক্ষকলাত হয় ন', কবির এই বিশাস প্রমাণিত হইয়াছে। জীবগোস্থামীর 'গোপালবিরুদাবলী' কাব্যের বিষয়বস্তা ক্ষেত্র বুন্দাবনলীলা।

রপগোস্বামী বহু স্থোত্র, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। স্থোত্রগুলির মধ্যে কতক চৈত্রত্যবিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাধাক্ষফের বৃন্দাবনলীলা। স্থোত্রগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কুঞ্জবিহার্যইক', 'মুকুন্দমুক্তাবলী', 'উৎকলিকাবল্লরী' ও 'স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত্তলীলা'। 'গোবিন্দ্বিক্দাবলী' ও 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ' রূপরচিত তুইটি উল্লেখ-

যোগ্য বিরুদ। 'রুষ্ণজন্ম', 'বসন্তপঞ্চমী' 'দোল' ও 'রাদ' এই চারিটি প্রদক্ষ রূপের 'গীতাবলী'র বিষয়বস্তু; ইহাতে ৪১টি গীত 'গীতগোবিন্দে'র অফুকরণে রাগদম্বলিত হইয়াছে। দার্শনিক মধুস্দন সবস্বতীর (১৬শ শতক) 'আনন্দমন্দাকিনী'তে আছে শার্দ্ লবিক্রীড়িত ছন্দে ক্ষের স্ততি। 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৭শ শতক) কর্তৃক বচিত। বাণেশ্বর বিশ্বালম্বাবের (১৭শ-১৮শ শতক) কতক স্তবস্তোত্রের প্রন্থের নাম —হন্মংস্তোত্র, শিবশতক, তারাস্থোত্র ও কাশীশতক।

#### ৪। কবিতা-সংগ্ৰহ

এই শ্রেণীর কাব্যরচনার ইতিহাদে বাংলাদেশের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণদেনের সভাসদ শ্রীধরদাস রচিত 'সভুক্তিকর্ণামূতে'ব কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। রূপগোস্বামীর 'পঢ়াবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক শ্লোকসমন্তি; শ্লোকগুলির মধ্যে কতক রূপের স্বরচিত। 'স্ক্তিম্ক্তাবলী' বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৫শ-১৬শ শতক) কর্তৃক সন্ধলিত। গোবিন্দদাস মহামহোপাধ্যায়ের 'সংকাব্যরত্বাকরে' ৩১৪৬টি শ্লোক আছে; গ্রন্থনাব ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দেব পূর্ববতী।

## ৫। দূতকাব্য

ক্ষদ্র ন্যায়বাচস্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) 'ভ্রমবদূতে'-র আখ্যানভাগ এই যে, রাবণস্থতা দীতাদেশীর নিকট হইতে অভিজ্ঞানমণিদহ আগত হন্তুমানের দর্শনে আকুল রামচন্দ্র পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান এবং উহাকে দীতা-দ্রমীপে গ্রমনার্থে দূত নিযুক্ত করেন। 'দায়ভাগ'-এর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালকারের (১৮শ শতক) 'চম্রদৃত'-এর বিষয়বস্ত রামচন্দ্রকর্তৃক লক্ষান্থিতা দীতাদেবীর নিকট চন্দ্রকে দূতরূপে প্রেরণ।

এই শ্রেণীর অন্থান্থ দ্তকাবা 'পদাদ্ত', 'বকদ্ত' 'বাতদ্ত' এবং 'মেঘদৌত্য'। কালীপ্রসাদ-রচিত 'ভক্তিদ্ত'-এব বিষয়বস্ত ভক্তকর্তৃক তৎপ্রিয়া মৃক্তির সমীপে ভক্তিকে দূতরূপে প্রেরণ।

#### ৬। গদ্যকাব্য ও চম্পু

'হিভোপদেশ'-রচয়িতা নারায়ণকে (১৩৭০ ঞ্জীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী) বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ইহা 'পঞ্চড্রে'র একটি রূপ (version); মূলগ্রন্থের পাঁচটি প্রসঙ্গের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রদন্ধ দল্লিবিষ্ট হইয়াছে। পদ্মনান্ত মিপ্রের (ষোডশ শতক) 'বীরভদ্রদেবচম্পু'তে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বঘেলবংশীয় বীরভদ্রের (বা ক্রদ্রদেবের) কীর্তিকলাপ বর্ণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে কোটালীপাড়ার কৃষ্ণনাথের (সপ্তদশ শতক) 'আনন্দলতিকাচম্পু' বচিত। চিরঞ্জীবেব (সপ্তদশ-অষ্ট্রাদশ শতক) 'বিছুমোদতরঙ্গিনী' নামক চম্পুকাব্যে বিভিন্ন আহিক ও নাস্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদানিক ধর্মের তত্ত্ব সংক্ষেপ্রে অপ্ত সরল ও সরস ভাষায়ে লিপিবদ্ধ আছে।

#### ৭। নাটাসাহিতা

কাব্যের তুলনায় বাংলাদেশে রচিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা অল্প।

ম্দনের (১২শ-১৩শ শতক) 'পারিজাতমঞ্জরী' বা 'বিজয় 🚉' গুজরাটরাজ জয়-সিংতের যুদ্ধে পর্যার্রাজ অজুনিব্যার জয়লাভেব স্থারকগ্রন্থ স্থরূপে রচিত হইয়া-ছিল। মধুস্পন সবস্বতীব (ধোডণ শতক) নাট্যগ্রন্থের নাম 'কুত্মাবচয়'। রূপগোস্থামীর নাট্যগ্রন্থ তিনটি—'লানকেলিকৌমুনী', 'বিদগ্ধমাণব' ও 'ললিতমাধব' শাফুচর ক্লম্মকর্তক রাধাসহ গোপীগণের নিকট শুল্ক দাবী করিয়া তাঁহাদের পথবোধ এবং অবশেষে পৌর্ণমাসী কর্তৃক রাধাকে শুরুরূপে দানের প্রস্তাব ভাণিকা শ্রেণীর 'দানকেলিকৌমুদী'র বিষয়বস্তু। পূর্ববাগ হইতে আরম্ভ কবিয়া সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ পর্যন্ত রাধাকুফের বুন্দাবনলীলাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সপ্তান 'বিদপ্তমাধবে'। দশাস্ক 'ললিভমাধব'-এ ক্লফেব বৃন্দাবনলীলা এবং মথ্রা ও ছারকার জীবন বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত কবিকর্ণপূরের দশান্ধ নাটক 'হৈতত্মচন্দ্রোদয়ে' হৈতন্মের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। বারভঞার অন্ততম নোয়াথালির ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্যের (ষোডশ শতক) চুইথানি নাটক পাওয়া যায়—'বিথ্যাতবিজয়' ও 'কুবলয়াশচরিত'। 'বিথাতিবিজয়' মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের মদাল্যা ও কুবলয়াশ্বের আখাান 'কুবলয়াশ্বে'র উপজীব্য। লক্ষ্ণমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য বাণাস্থরকন্তা উষার কাহিনী অবলম্বনে 'বৈকুঠবিজয়' রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ-মাণিক্যের সভাপণ্ডিত কবিতার্কিক 'কৌতুকরত্নাকর' নামক প্রহদনে পুণ্যবঞ্জিত নামক নগরের তুরিতার্ণব নামক রাজার নির্দ্বিতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 'কৌতুকসর্বন্ধ' নামক প্রহদনে গোপীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎদল নামক রাজার

বিশৃথলাময় রাজ্যশাদন এবং ব্রাহ্মণগণের উপর অভ্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন।
সম্ভবত বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী গ্রীহর্ষ বিশ্বাদের পুত্র রামচন্দ্র ব্যাতির
পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে 'ঐন্ধবানন্দ' নাটক রচনা করেন। বাণেশ্বর বিভালকারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চন্দ্রাভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়।

#### ৮। পুরাণ

পুবাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কতক যুক্তিপ্রমাণ হইতে এইগুলির উৎপত্তিস্থল বন্ধদেশ বলিয়া মনে হয়। আহুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তী কালে রচিত 'বুহদ্ধর্মপুরাণে'র বিষয়বস্তু বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্রীধর্ম, পৃজাত্রত, জাতিনিরূপণ, দম্বরজাতি, দানধর্ম, কুফের জন্ম ও লীলা প্রভৃতি। ইহাতে ছত্রিশ সম্বরজাতির উল্লেখ, 'রায়', 'দাস', 'দেবী', 'দাসী' প্রভৃতি পদবী, বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তির বর্ণনা, বাংলাদেশের নদী পদ্মাবতী (=পদ্মা) ও ত্রিবেণীর (=মৃক্তবেণী) উল্লেখ, 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঙালী কবির প্রিয় 'চৌত্রিশা' নামক রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলাদেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণোক্ত শারদীয়া পূজা এবং রাস্যাত্রা বাংলাদেশে অভাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইহার অভাবধিপ্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রায় সবই বঙ্গদেশে প্রাপ্ত ও বঙ্গাক্ষরে লিথিত। আন্মুমানিক চতুর্দশ শতকের বা তৎপরবর্তী কালের 'রুহন্নন্দি-কেশ্বরপুরাণের' অভাবধি আবিষ্ণত সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত; 'নন্দিকেশ্বরপুবাণে'র ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোক্ষা। এই ছুই পুরাণোক্ত ত্র্গাপুরা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। এই সকল কারণে এই তুই গ্রন্থ বাংলা-দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

পাত্মানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত 'মহাভাগবতপুরাণ'-এর আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দশমহাবিভার রূপধারণ, দক্ষযজ্ঞনাশ, একায়টী মহাপীঠের উৎপত্তি, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়া পূজায় দেবীর অকালবোধন, রামকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রাময়াবণের যুদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণবর্ণিত ঘটনাবলী ইত্যাদি। ইহাতে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর সহিত নিবিড় পরিচয়, এই পুরাণবর্ণিত শারদীয়া পূজার সহিত বর্তমান বাংলায় প্রচলিত ছুর্গাপূজার সাদৃশ্য, ইহাতে প্রযুক্ত 'গর্বচূর্ণ', 'লোকলজ্জা' প্রভৃতি শব্দের বর্তমান বাংলা ভাষায়

প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলা দেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণের প্রায় সকল পুঁ ধিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বলাক্ষরে নিথিত।

বর্তমান 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এর আদিম রূপের উদ্ভব হয় আমুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে; দশম হইতে যোড়শ শতকের মধ্যে, বোধ হয়, ইহার নবরূপায়ণ হইয়াছিল। এই পুরাণ চারিটি থণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্মথণ্ড, প্রকৃতিথণ্ড, গণপতিথণ্ড ও রুষ্ণজন্মথণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ক্লফের মাহাত্ম্য ও লীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাণের প্রভাব গভীর। ইহাতে বাংলা দেশে বর্তমান সম্করবর্ণসমূহের বিবরণ, বৈশ্ব উপবর্গের উল্লেখ, কৈবর্তগণের উদ্ভবের স্বিস্থার বর্ণনা প্রভৃতি হইতে ইহাকে বাংলাদেশের রচনা মনে করা হয়।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া 'কল্পিরান' ( অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী ) কোন কোন যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অন্নমান করা হয়।

গৌড় দরবারের জনৈক কর্মচারী কুলধর, গোবর্ধন পাঠকের সাহায্যে, 'পুরাণসর্বস্থ' নামে পুরাণ ও স্মৃতিবিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫
খ্রীষ্টাব্দে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাক্ষ্য অন্ধুলারে ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্যশাসনপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সহন্দে বিভিন্ন পুরাণ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত ও
ন্যাথ্যাত হইয়াছে।

নদীয়াবাজ কন্দ্ররায় কর্তৃক দপ্তদশ প্রীষ্টাব্দে ১৪০০০-এরও অধিকদংখ্যক শ্লোকে 'পুরাণদার' রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় অপর একখানি গ্রন্থ রাধাকান্থ তকবাগীশরচিত 'পুরাণার্থপ্রকাশক'; ইহাতে অক্যান্ত বিষয়ের দঙ্গে পুরাতন রাজ-বংশের বর্ণনা আছে।

পুরাণ এবং পুরাণের সার সংকলন ছাডাও কতক বাঙালী পণ্ডিত চণ্ডী'ও 'ভাগবত'-এর ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ পূজাপদ্ধতিও প্রণয়ন করিয়াছেন।

## ৯। গৌড়ায় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব

প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈঞ্বদর্শনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বছ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বড় দুর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রত্যক্ষ, অত্যান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ সর্ববাদিসমত। বৈঞ্বদ্দর্শনে একমাত্র শব্দপ্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন দর্শনে শব্দপ্রমাণে শ্রুতি

বা বেদ গৃহীত হইয়াছে; বৈষ্ণবগণের মতে, বৈষ্ণব পুরাণ, বিশেষত 'ভাগবত', শব্দ-পদবাচা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। বৈষ্ণবদর্শনে রুষ্ণই পরম দেবতা এবং রুষ্ণপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মতে, চৈতন্ত একাধারে রুষ্ণ ও রাধা এবং তিনিই চরম সত্তা ও পরম উপেয়—ইহাই গৌরপারমাবাদ।

বাস্থানের দার্বভৌম 'ভত্ত্বীপিকা' প্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচনা করিয়াছেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' নামক প্রন্থের দনাতন ভক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীলা ও
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। দনাতন 'ভাগবতে'র দশম স্কন্ধের 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'র সংক্ষেপণ-স্বরূপ রূপগোস্বামী 'সংক্ষেপ- (বা, লঘু-) ভাগবতামৃত' রচনা করিয়াছেন; ইহাতে কুষ্ণের
স্বরূপ বর্ণনার পরে ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপ ও দনাতনের
ভাতুপ্র জীবগোস্বামীর ছয়টী দর্শনগ্রন্থ ষ্ট্দন্দভ নামে পরিচিত; ইহাদের নাম
'তত্ত্বদন্দর্ভ', 'ভগবংদন্দর্ভ', 'পরমাত্মদন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণদন্দর্ভ', 'ভক্তিদন্দর্ভ', ও 'প্রীতিদন্দর্ভ'। প্রথম তিনটি দন্দর্ভের পরিশিষ্টস্বরূপ জীব 'দর্বদংবাদিনী' নামক গ্রন্থখানিও
রচনা করিয়াছিলেন। দন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পরিচ্ছন্নরূপে আলোচিত
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য। উক্ত 'বৈষ্ণবতোষণী'র 'লঘুতোষণী' নামক সংক্ষিপ্তদার জীব-প্রণীত।
'ভাগবতে'র 'ক্রমনন্দর্ভ' টীকা, অগ্নি ও পদ্মপুরাণের অংশবিংশ্বের টীকা,
'গোপালতাপনী' উপনিষদ ও 'ব্রন্ধ্বাংহিতা'র টীকা এবং কৃষ্ণার্চনার পদ্ধতিস্বরূপ
'কৃষ্ণার্চাণীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থও জীব রচিত।

'ভাগবতের' ও 'ভগবগদীতার' টীকা ছাড়াও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'রাগবজু চিন্দ্রিকা' ও 'মাধুর্যকাদম্বিনী' প্রভৃতি দশথানি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে 'রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও দথা প্রভৃতি রূপে ক্লফের প্রতি ভজি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাধ্যদাধনকৌম্দী'র প্রতিপাল বিষয়। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' কবিকর্ণপূর বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী প্রদঙ্গে অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবত খ্রীঃ ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের 'দারসংগ্রহ' বৈষ্ণব দর্শনে একথানি উল্লেথযোগ্য গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্মামুন্তান সম্বন্ধে দর্শাপ্রেলা প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলান'। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বা অস্তত ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত। কাহারও কাহারও মতে, ইহা গোপাল ভট্ট

কর্তৃদ রচিত বা পরিবর্ধিত; এই গোপালভট্ট বুন্দাবনের ঘট্ গোস্বামীর অক্সতম কিনা বলা যায় না। গোপালভট্টের নামান্ধিত 'সংক্রিয়াসারনীপিকা' উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ; ইহাতে গৃহান্থল্ঠানাদি আলোচিত হইয়াছে। গোপালদানের (১৬শ শতক) 'ভক্তিরত্নাকর'-এ মৃক্তিলাভের উপায় স্বরূপ রুষ্ণভক্তির প্রাধান্ত এবং 'ভাগবতের' প্রামাণিকতা প্রতিপাদনের প্রয়াস রহিয়াছে। বলদেব বিছাভ্রনণের (১৮শ শতক) 'প্রমেয়রত্নাবলী' গৌডীয় বৈক্ষবধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদাক্তস্থত্রের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম 'গোবিন্দভাষ্য'; ইহারই সংক্ষিপ্তদার কাঁহার রচিত 'দিদ্ধান্তরত্ব' বা 'ভারাপীঠক'। 'ভগবদ্গীতা' এবং দশোপনিষদের টীকাও বলদেব রচিত। শান্তিপুবের রাধানোহন গোস্বামী ভট্টাচার্বের 'ভাগবততত্বসার' বৈষ্ণব শান্তে উল্লেখগোগ্য গ্রন্থ। 'কৃষ্ণভক্তিস্থেধার্ব', 'কৃষ্ণভব্বার্ণব', 'ভক্তিরহস্ত' প্রভৃতি নয়থানি নিবন্ধ ও টীকা রাধানোহন রচিত।

## ১০। অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্র ও বৈষ্ণবরসশাস্ত্র

অলস্কার, ছন্দ ও নাট্যকলা বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্ত। এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙালী-রচিত যে কয়থানি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বাঙালীর কীতি গৌরবের বিষয়।

কবিকর্ণপূরের 'অলহারকৌস্তভ' মন্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' অন্থ্সরণে রচিত। বিশেষত্ব এই যে, 'অলহারকৌস্তভে'র অধিকাংশ উদাহরণল্লোক রুষ্ণস্থতিবিষয়ক। ইহাতে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেম রসরপে পরিগণিত হইয়াছে। খ্রীঃ ১৭শ শতকের কবিচন্দ্র 'কাব্যচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে অলহার শাস্ত্রের মোটাম্টি বিষয় এবং নাট্যশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। একই শতকের রামনাথ বিস্থাবাচম্পতি 'কাব্যরত্থাবলী' নামক অলহারগ্রন্থের রচয়িতা। বলদেব বিভাভূষণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 'কাব্যকুশ্বভ'। রামদেব (বা, বামদেব) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'কাব্যবিলাস্' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি চমৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মায়ারস এবং বৈষ্ণবগণের বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস তদীয় গ্রন্থে স্বীকৃত হয় নাই। অলহারসমূহের উদাহরণশ্লোক চিরঞ্জীবের স্বরচিত।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও প্রাচীন অলভারগ্রন্থাদির, বিশেষত: 'কাব্যপ্রকাশ'

এবং 'দাহিত্যদর্পণে'র কয়েকখানি টীকা বাঙালীরচিত। তন্মধ্যে পরমানন্দ চক্রবর্তীর 'কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা', জয়রামের 'কাব্যপ্রকাশ-তিলক' এবং রামচরণ তর্কবাদীশের 'দাহিত্যদর্পনিটকা' দবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ছন্দোমঞ্জরী'র রচয়িতা গলাদাদ বৈক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রস্তের একটি অবহট্ট শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় তাঁহার জীবনকালের উর্ম্বদীমারেখা খ্রীষ্টীয় চতুর্দণ শতকের শেষ দিকে টানা যায়। ইহাতে সন্ধিবিষ্ট উদাহরণশ্লোকগুলির অধিকাংশই গ্রন্থকারের রচনা এবং ক্ষফের বুলাবনলীলাবিষয়ক। 'বৃত্তমালা' নামক তুইখানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি কবিকর্ণপুরের নামান্ধিত এবং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'বৃত্তরত্মাবলী' নামক গ্রন্থে উদাহরণস্বরূপ স্কুজাউদ্দৌলার সময়ে ঢাকার নায়ের দেওয়ান যশোবস্ত দিংহের প্রশন্তিস্কৃত্য শ্লোক আছে। চন্দ্রমাহন ঘোষের 'চল্দংদারসংগ্রহ' একখানি সঙ্কলনপ্রস্থ। কাশীনাথ চৌধুবী (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক) 'পত্তমুক্তাবলী' নামক ছন্দপ্রস্থের রচয়িতা।

রূপনোসামীর 'নাটকচন্দ্রিকা' ছাড়া বাংলাদেশে নাট্যশাল্প সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশটি রূপকের মধ্যে একমাত্র নাটক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ণঃ গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত।

প্রাচীন অলম্বারশান্তের সহিত তুলনায় বৈষ্ণব রসশান্তের কয়েকটি বৈশিষ্টা লক্ষিত হয়। প্রাচীন অলম্বারশান্তের সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে বৈষ্ণবগণ ঐ শাস্তের ভক্তিনামক ভাবকে রস বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এই রসের স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি এবং ইহার আস্থান করিবেন অলম্বারশান্তের সহন্দন্তের পরিবর্তে ভক্ত। প্রাচীনতর শাস্তের আটটি (শান্ত সহ নয়টি) রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ পাঁচটি মৃথ্য ভক্তিরস স্বীকার করিলেন; যথা—শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বাংসল্য ও মধুর। শৃঙ্গার-রসের নাম ইহারা নিলেন মধুর, উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার ভক্তিরস; এই রস ভক্তিরসরাজ এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ। উক্ত মৃথ্য ভক্তিরস; ছাড়াও তাঁহার। সাতটি গৌণ ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন; যথা—বীর, বীভংস, রৌদ্র, হাস্থ্য, ভয়্মানক, কৃষ্ণও অন্তুত।

বৈষ্ণব রদশান্ত্রে রূপগোস্বামীর অক্ষয় কীতি 'ভক্তিরদামৃতদিরূ' ও 'উজ্জ্বননীল-মণি।' প্রথমোক্ত গ্রন্থে রূপ ভক্তিরদের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভাব ও বিভাব প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও স্ক্রাভিস্ক্র বিভাগ করিয়াছেন। রসশাস্ত্রে উজ্জলরসের প্রাধান্তত্ত্ই, বোধ হয়, রূপগোস্বামী শুধু এই রদের বিশ্লেষণে 'উজ্জলনীল মণি' রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণকে 'নায়কচ্ডামণি' এবং রাধাকে তাঁহার 'তম্বে প্রতিষ্ঠিতা' হলাদিনী শক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও সজ্জোগ এবং বিপ্রলম্ভগুলারের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উক্ত প্রস্থারের সংক্ষিপ্রদার রচনা করিয়াছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যথাক্রমে 'ভক্তিরুসামূত্ত-সির্ম্নান্দ্র্ণ' এবং 'উজ্জলনীলমণিকিরণ' নামক গ্রন্থে। কপের গ্রন্থারের ব্যাথ্যা করিয়াছেন জীবগোস্বামী; ব্যাথ্যাগ্রন্থ ভূইথানির নাম যথাক্রমে—'তুর্গমদংসমনী' এবং 'লোচনরোচনী'। রূপের ভূইটি গ্রন্থের পরিশিষ্ট্রস্ক্রপ 'রদামৃতশেষ' নামক গ্রন্থও সম্ভবত জীব রচিত।

#### ১১। ব্যাকরণ

টাকাকার স্পৃত্তিধরের সাক্ষ্য অন্থসারে পুরুষোভ্রমদেব লক্ষণদেনের আদেশে 'অন্তাধ্যায়ী'র 'ভাষাবৃত্তি' নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, পুরুষোভ্তমের প্রস্থে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এর কোন ভেদ দেখা যায় না। একটি স্তুত্তের ব্যাথ্যায় বৃত্তিকার পদ্মাবতী (লপদ্মা) নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে বাঙালী মনে করা হয়। বৌদ্ধ বিলিয়াই সম্ভবত পুরুষোভ্তম 'অন্তাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। 'ভাষাবৃত্তি' সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ্বনাধ্য। 'তৃষ্টবৃত্তি'-রচয়িতা শরণদেব ও লক্ষ্মাদেনের সভাকবি শরণ, কাহারও কাহারও মতে অভিন্ন। যে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাণিনীয় উহাদের ভদ্ধিবিচার এই প্রস্তের বিষয়বস্তা। রূপগোষামীর (মতাস্তরে সনাভনের বা জীবের) 'সংক্ষেণ—(বা, লঘু-) হরিনামায়তব্যাকরণে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলি রাধাক্ষফ্রের বা কৃষ্ণলীলার নামান্ধিত। ইহার অধিকাংশ স্ত্তে বিষ্ণুর বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোসামীর 'হরিনামায়ত' গ্যাকরণ বৃহত্তর প্রস্থ এবং একই উদ্দেশ্যে রচিত। স্বর্রচিত ব্যাকরণের পরিশিপ্ত স্ক্রমণ ইনি 'ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুস্ত্রমালিকা' (?) নামক প্রন্থও রচনা করিয়া-ছিলেন।

'অষ্টাধ্যায়ী'র দংক্ষিপ্তরূপ 'দংক্ষিপ্তদার' নামক ব্যাকরণের প্রণেভা ক্রমদীখর

(পঞ্চদশ শতক ?) কাহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঙালী। পুগুরীকাক্ষ বিভাসাগর
( যোড়শ শতকের পূর্ববর্তী ? ) ত্র্গসিংহের 'কাতন্ত্রবৃত্তিটাকা'র ব্যাথ্যা করিয়াছেন
'কাতন্ত্রপ্রনীপ' গ্রন্থে। ইহা ছাড়া, 'ক্যাসটীকা', 'কারককৌমূনী' 'তত্তিস্তামনিপ্রকাশ'
ও 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টটীকা' পুগুরীকাক্ষ রচিত। বলরাম পঞ্চাননের 'প্রবোধপ্রকাশ'
শৈব সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ; ইহাতে স্বর্বর্ণের নাম 'শিব' ও ব্যক্তনর্পসমূহ অভিহিত
হইয়াছে 'শক্তি' নামে। 'ধাতুপ্রকাশ' নামক ধাতুপাঠ বলরামের নামের সহিত যুক্ত।
উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া বাঙালী পণ্ডিত্রগণ বহু ক্ষুদ্র ক্রন্থ ও টীকাটিপ্রনী
রচনা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভরত সেন বা
ভরত মল্লিকের 'ক্রুতবোধব্যাকরণ', 'ক্রখলেখন' এবং তারানাথ তর্কবাচম্পত্তির
'আন্তবোধব্যাকরণ'। টীকাটিপ্রনীসমূহের মধ্যে ত্রিলোচন দাসের 'কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা' উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'কাতন্তব্যাকরণের নানা বিষয়
সম্বন্ধে বহু বাদগ্রন্থ ও রচনা করিয়াছিলেন।

### ১২। অভিধান

বাঙালী পণ্ডিতগণ শুধু প্রসিদ্ধ অভিধানের টীকা রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধানগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। এই অভিধানগুলির মধ্যে কতক অভিনব প্রণালীতে রচিত।

সম্ভবত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবের সহিত অভিন্ন পুরুষোত্তমদেবের 'ত্রিকাণ্ডণাষ' বিথাত অভিধান। 'নামলিকাফুশাসন' বা 'অমরকোষের' অপূর্ণ অংশ পূরণ করাই অভিধানকারের উদ্দেশ্য—ইহা তিনি এই গ্রন্থে (১/১/২) নিজেই বলিয়াছেন। পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম 'হারাবলী', 'বর্গদেশনা' ও 'ছিরুপকোষ'। প্রথম গ্রন্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রতিশব্ধ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্ধসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। ছিতীয়টিতে আছে বিভিন্নরূপ বর্ণবিক্যাদবিশিষ্ট শক্ষসমূহের সংগ্রহ। ইহাতে সংগৃহীত শব্ধগুলির বর্ণবিক্যাদপদ্ধতি ছিবিধ। 'একাক্ষরকোষ' নামক অভিধানও ইহার নামান্ধিত। চাটুগ্রাম (— চট্টগ্রাম ?) নিবাসী জ্বটাধর (পঞ্চদশ শতক ?) 'অভিধানতন্ত্র' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। পঞ্চদশ শতকের বৃহস্পতি রায়মূকুট রচনা করিয়াছিলেন 'অমরকোষে'র বিস্তৃত টিকা

"পদচন্দ্রিকা'। বর্তমান গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ই'হার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভরতমল্লিকের (আ: সপ্তদশ শতক) অভিধান তুইটি—'একবর্ণার্থসংগ্রহ' ও 'দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ'। তাঁহার 'মৃশ্ববোধিনী' 'অমরকোষে'র টীকা। 'লিলাদিসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে তিনি 'অমরকোষ'-ধৃত শক্ষগুলির লিল নির্দেশ করিয়াছেন।

দপ্তদশ শতকের মথুরেশ বিষ্ঠালয়ার 'শব্দরত্মাবলী' নামক অভিধান রচনা করিয়াছিলেন; 'নানার্থশব্দ' ইহারই অংশ। প্রাণক্ষফ বিশাসের আমুক্লো নদীয়ারাজ ক্ষ্ণচল্রের গুরু রামানন্দ ভায়ালয়ারের পুরু রঘুমনি বিভাভৃষণ 'প্রাণক্ষ্য-শব্দাবি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুমনির অপর অভিধানের নাম 'শব্দম্কা-মহার্ণব'।

#### ১৩। বিবিধ

বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি করা যায় না। এইরপ বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

রামনাথ বিভাবাচম্পতি বা সিদ্ধান্তবাচম্পতি (ঞ্রীঃ ১৭শ শতক) এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কতক বৈদিক মন্ত্রের ভাস্তা রচনা করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব (১৭শ-১৮শ শতক) 'বিদ্বন্মোদতরিন্দনী' নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান-রচিত 'মন্ত্রাথদীপ', (মন্ত্রদীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে আছে কতক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত। কাত্যায়নের 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগন্ধরিশিষ্টপ্রকাশ' নামক টীকার রচিয়িতা নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসাক্ষে বলিয়াছেন খে, তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন উত্তর রাঢ়ের অধিবাদী। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত'ন্ত্র নবদ্বীপরাজ রুষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাদ লিপিবদ্ধ আছে। অনকরন্ধ নামক গ্রন্থ কল্যাণমল্লভূপতির নামের সহিত যুক্ত; এই কল্যাণমল্ল সম্ভবত ভরতন্দ্র ক্রিকের (১৭শ শতক ?) পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত ভূরশুট নিবাদী ছিলেন। গোবিন্দ রায় 'স্বাস্থাতন্ত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা।

'নানদীপক' নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্দ, নাদ, ও স্বরাদির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া রাগরাগিণী প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনন্দন 'হরিস্মৃতিহ্ধাঙ্ক্র'-এ রাগরাগিণী নিরূপণপূর্বক হরিবিষয়ক সঙ্গীত নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

চম্পাহট্টীমকুলজাত ঈশানের পুত্র অর্জুন মিশ্র ( পঞ্চনশ শতক ) মহাভারতের 'মহাভারতার্পপ্রদীপিকা' বা 'ভারতসংগ্রহদীপিকা' নামক টীকার রচয়িতা।

বাংলাদেশে বহু কুলপঞ্জী সংস্কৃতে রচিত হইরাছিল। সর্বক্ষেত্রে কুলপঞ্জীর বিবরণ হয়ত নির্ভরধান্য নহে; কিন্তু বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এই সকল গ্রন্থের তথ্য একেবারে অগ্রাহ্থ নহে। চক্রকান্ত ঘটকের 'রাটীয়কুলকল্পজ্রুম', গ্রন্থানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী', রামানন্দ শর্মার 'কুলদীপিকা', ভ্রত মল্লিকেন্ 'চক্রপ্রভা'ও 'বৈত্যকুলতত্ত্ব' এবং রামকান্ত দাসের 'স্বৈত্যকুলপঞ্জিক' প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

# **छ**र्ष्य भित्रक्ष

# বাংলা সাহিত্য

চর্যাগীতির রচনা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জয়দেবের 'গীত-্যাবিন্দ' বাংলায় রচিত না হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কা-নিত, তাহাও ১২০০ থ্রীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় আড়াই শত বংসর বাঙালীর সাহিত্যস্থীর বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। এই সময়টাতে বাঙালী দংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করে নাই, বাংলা ভাষাতে তো করেই নাই। কেন করে নাই, তাহা বলা তু:দাধ্য। অনেকে মুদলমান বিজয়কেই এ জন্ম দায়ী করেন। তাঁহাদের মতে মুদলমান বিজেতাদের অত্যাচার ও তাহাদের হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট করার প্রবণতার দক্ষণ এবং সারা দেশে অশাস্তি ও অনি**শ্চয়তা** বিবাজ করিতে থাকার দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য স্থাটি সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এই অভিমত স্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুদলমানদের আকোশের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আর াজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া প্রকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। স্থতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যস্**ষ্টি**র অনাবির্ভাবের কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সহন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। শন্তবত ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভা**ধর** শাহিত্যিক আবিভূতি হন নাই। কিছু নগণ্য লেথক আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতই লুপ্ত ও বিশ্বত হইয়াছে।

## ১। বিছাপতি

পঞ্চলশ শতাকীর বাঙালী কবিদের মধ্যে তুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
— চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। অবশ্য আরও একজন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিড
ইইতে পারে—ইনি মৈথিল কবি বিত্যাপতি। বিত্যাপতি বাঙালী নহেন, এবং

বাংলা ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নাম বাংলা সাহিত্যের সহিত অচ্ছেত্য স্থাত্রে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কারণ বিভাপতির জনপ্রিয়তা তাঁহার মাতৃভূমি মিথিলা অপেক্ষা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল; স্বয়ং চৈতন্তদেবের নিকট বিভাপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিভাপতি যে বাঙালী নহেন, দে কথাই এক সময়ে বাংলাদেশের লোকে ভূলিয়া গিয়াছিল। বিছাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হইয়া কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এইগুলি এখন যে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙালীর হাতের ছাপও অনেকথানি আছে। তাহা ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিভাপতি-নামান্ধিত পদগুলি যে সমস্তই মৈথিল বিচ্ছাপতির রচনা, তাহাও নহে। ইহাদের মধ্যে পরবর্তী কালের এক বা একাধিক বাঙালী বিহ্যাপতির রচনা আছে; আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা কবির রচনা, ধাহারা নিজেদের পদকে অমরম্ব দান করিবার জন্ম তাহাতে নিজের ভণিতা না দিয়া বিষ্ণাপতির ভণিতা বসাইয়া দিয়াছিলেন; অধিকস্ক ইহাদের মধ্যে আছে অন্য অনেক কবির লেখা পদ, যেগুলির মধ্যে আদিতে মূল কবিরই ভণিতা ছিল, গাম্বনরা বা পুঁথি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবার জন্ম তাহাদের ভণিতা বদলাইয়া মূল কবিদের নামের স্থলে বিভাপতির নাম প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। স্বতরাং বিভাপত্তি-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কেবল মৈথিল বিভাপত্তিরই রচনা নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে। অতএব যে কোন দিক হইতেই দেখা যাক না কেন, বিষ্যাপতিকে বা তাঁহার নামান্বিত পদগুলিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়ার কোন উপায় নাই।

বিষ্যাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি শ্বতিগ্রন্থ,—দানবাক্যাবলী, বিভাগসার, বর্ষকৃত্য ও তুর্গাভক্তিতরক্ষিণী, তুইটি গল্পের বই—ভূপরিক্রমা ও পূরুষপরীক্ষা, একটি পৌরাণিক নিবন্ধ—শৈবসর্বস্থসার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রন্থ—লিখনাবলী, একটি নাটক—গোরক্ষবিক্ষয়, তুইটি সমসাময়িক রাজার কীর্তিগাখা—কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা। বিভাপতির রচিত পদগুলি নানা ধরণের; লৌকিক প্রেমবিষয়ক পদ, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ, হরগৌরী বিষয়ক পদ, গলা সম্বন্ধীয় পদ, অক্যান্ত দেবদেবী বিষয়ক পদ, প্রহেলিকা পদ—প্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি রচনা করিয়াছিলেন; তত্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিই স্বর্বাপেক্ষা বিষয়ক। তবে মিথিলায় তাঁহার হরগৌরী বিষয়ক পদগুলি

সমধিক প্রসিদ্ধ। বিষ্যাপতির পদগুলি মৈধিলী ও ব্রহ্মবুলি ভাষায়, 'কীর্ভিলভা' ও 'কীর্ভিপতাকা' অবহট্ট ভাষায় এবং অক্যান্ত গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রিচিত। বিষ্যাপতির মত বছম্থী প্রতিভাসম্পন্ন ও এতগুলি ভাষায় লেখনী ধারণে সক্ষম লেখক সেযুগে বোধহয় আব কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বিভাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই অবগত হওয়া যায় না।
তিনি পণ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রামণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে
আর বিশেষ কোন কথা প্রামাণিকভাবে জানা যায় না। তবে একটি বিষয় জানা
যায়—তিনি মিথিলা বা ত্রিহুতের ওইনিবার বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের এবং
রাজপরিবারভুক্ত বিভিন্ন লোকদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত
রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের স্থলতান এই সময় ত্রিহুতের সার্বভৌম
অধিপতি ছিলেন ; তাঁহার অধীনে এই দব রাজারা সামস্ত ছিলেন। বিভাপতি
ভোগীয়র, কীতিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাজপুত্রের নিকটে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন,
তবে ইহাদের মধ্যে শিবসিংহের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ।
কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের মত বিভাপতি ও শিবসিংহের নামও এক স্ত্রে গ্রথিত
হইয়া আছে। শিবসিংহের রানী লছিমার নামও বিভাপতির অনেক পদে উল্লিখিত
ছইয়াছে। তবে বিভাপতি ও লছিমার পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে বাংলা দেশে যে
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমূলক।

বিভাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধ্র, স্থকুমার রূপ তাঁহার পদাবলীতে অপরপভাবে শিল্পকলামণ্ডিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। রূপের বর্ণনাতে তাঁহার জুড়ি নাই; বিশেষভাবে বয়ঃসদ্ধি পর্যায়ের নায়িকার তরুণ লাবণ্যের বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয়। বিভাপতির পদের বাণীসৌন্দর্যও অন্তঃসাধারণ। তাঁহার ভাষা যেমন মার্জিত ও মধুর, চন্দও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, তাঁহার শক্চয়নও ক্রেটিহীন। বিভাপতির উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলম্বারগুলি অত্যম্ভ মৌলিক ও স্বাদয়গ্রাহী। অবশ্য বিভাপতির অনেক পদে সৌন্দর্যের তুলনায় ভাষগভীরতার অভাব দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার লেখা বিরহ ও ভাষসন্মিলন বিষয়ক পদগুলিতে আবার ভাবের অতলম্পর্ণী গভীরতার নিদর্শন মিলে, বিরহের অপরিদীম শৃত্যতা ও বিরহিণীর স্ক্রময়ের অস্তহীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে অপুর্বভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বাংলাদেশের পদাবলী-সংকলনগ্রন্থগুলিতে বিভাপতির পদগুলিকে অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদকর্তারা শুধু কবি ছিলেন না, সেই সঙ্গে ভক্তও ছিলেন। বিভাপতিও তাহাই ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিভাপতি কেবলমাত্র কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণার তাগিদেই তিনি পদ লিথিয়াছিলেন; তিনি যে ভক্ত ছিলেন অথবা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বিভাপতি নানা ধরনের পদালিথিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও অক্ততম; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে তাঁহার যে বিশেষ ধরনের আসক্তি ছিল, তাহা নহে; তাঁহার প্রেমবিষয়ক পদশু গুলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম নাই; যেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভক্তিভাবের কোন নিদর্শন মিলে না, সেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ।

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদের একটা ক্রটি এই যে, তাহাদের মধ্যে অনেক স্থানে অস্ত্রীল ও রুচিবিগর্হিত বর্ণনা পাওয়া যায়; অসামাজিক ও অশোভন পরকীয়া প্রেমের নগ্ন বর্ণনাও তাঁহার অনেক পদে দেখা যায়; তবে এগুলির জন্ম বিদ্যাপতি ততটা দায়ী নহেন, যতটা দায়ী তাঁহার সমসাময়িক কালের ক্লচি ও প্রবৃত্তি।

বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া প্রাসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, যেগুলি অন্ত কবিদের রচনা, যথা—'ভরা বাদর মাহ ভাদর' ও 'কি পুছদি অন্তভব মোয়'; এই তুইটি পদ যথাক্রমে শেখর ও কবিবল্লভের রচনা।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসাময়িক পুঁথিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়; এই সব পুঁথির তারিথ 'লক্ষ্যপেন-সংবতে' (সংক্ষেপে 'ল সং') দেওয়া আছে। ল সং-এর আদি বংসর কোন্ এটিকে পড়িয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কীলহর্ন মনে করিয়াছিলেন, ১১১৯ এটিকাই ল সং-এর আদি বংসর, কিন্তু এই মত ভিত্তিহীন। এ পর্যন্ত যে সমন্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে মিথিলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং এটিকারে সক্ষেতাহাদের পার্থক্য ১০৭৯ বংসর হইতে ক্ষুক্র করিয়া ১১২৯ বংসর পর্যন্ত হইত।

বাহা হউক, ল সং-এ ভারিখ দেওয়া পুঁথিগুলি হইতে একটা বিষয় জানা বায় বে, বিভাপতি চতুর্দশ শতাকীর শেষভাগ এবং পঞ্চদশ শতাকীর প্রথম ও মধ্যভারে

বর্তমান ছিলেন। এই পুঁথিগুলির দাক্ষ্য বাদ দিলেও বিষ্যাপতির আবিভাবকাল নির্ণয় করা যায়। বিভাপতির প্রথম দিককার একটি পদে রাজা ভোগীবরের নাম পুষ্ঠপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে; ভোগীবর ফিরোক্ত শাহ তোগলকের ( রাজত্বকাল ১৩৫১-৮৮ খ্রীঃ ) সমসাময়িক। জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম শর্কী পঞ্চনশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিহুতে আসিয়া রাজা কীতিসিংহকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাদনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; বিভাপতি ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন, কারণ তিনি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার 'কীতিলতা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন। বিভাপতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও দিতীয় দশকে বাজত্ব করেন এবং ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইত্রাহিম শর্কী ও বাংলার রাজা গণেশের সংঘধে গণেশের পক্ষাবলম্বন করেন। স্বতরাং বিষ্যাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ থ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। বিভাপতি রাজা নরসিংহেরও পুষ্ঠপোষণ লাভ করিয়া-ছিলেন, নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিথ ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খ্রীঃ। মোটের উপর বিত্যাপতি আমুমানিকভাবে ১৫৭০ খ্রীঃ হইতে ১৪৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ দিদ্ধান্ত করিলেই বিভাপতির জীবংকাল দম্বন্ধে প্রাপ্ত দমস্ত তথ্যের এবং তাঁহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ পর্যস্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করার দামঞ্জস্ত করা যায়।

নরিসংহের এক পুত্র ধীরসিংহ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু অপর পুত্র ভৈরবসিংহ পিতার পরে রাজা হন। বিদ্যাপতি তাঁহার কোন কোন পদ ও প্রস্থে ভৈরবসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সর্বত্র তাঁহাকে তিনি 'রাজপুত্র' বলিয়াছেন, কোথাও 'রাজা' বলেন নাই। ভৈরবসিংহ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন বলিয়া প্রামানিকভাবে জানা যায়; স্মৃতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৩ খ্রীঃর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

## ২। চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ ও অবিশারণীয় কবি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাঁহাকে লইয়া এক জালৈ সমস্তার স্বষ্টি হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই সমস্তাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

চণ্ডীলালের নামে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বাংলা রাধাকুফবিষয়ক পদ প্রচলিত

আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত সকলে এইগুলিকেই কবি চণ্ডীদাসের একমাত্র কৃতি বলিয়া জানিত। চণ্ডীদাস যে চৈতক্ত-পূর্ববর্তী কবি, তাহাতেও কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ ক্রফদাস কবিরাজের 'চৈতক্তচিরতামৃত' ও অক্যান্ত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে যে চৈতন্তদেব চণ্ডীদাসের লেখা গীত শুনিতেন।

কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে এক-থানি নবাবিষ্ণত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্থার স্বাষ্ট হইল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একথানি রাধাক্ষ্ণবিষয়ক আখ্যানকাব্য; জন্মথণ্ড, তামূলথণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাথণ্ড —ইত্যাদি অনেকঞ্চলি থণ্ডে কাবাখানি বিভক্ত: ভণিতায় এই কাবোর রচ্যিতার নাম পাওয়া যায় 'বড়ু চণ্ডীলাস'। কাব্যখানির ভাষা প্রাচীন ধরনের, রচনার মধ্যে লেথকের পাণ্ডিত্য ও অলঙ্কারপ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরন্ধ তাহার মধ্যে সূল আদিরস এবং অশ্লীল বর্ণনার নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে; কাব্যের মধ্যে কবিছেব পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও কাব্যটিতে আধ্যাত্মিকতা বিশেষ নাই, উৎকট লালদার কথাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাদের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির ভাষা আধুনিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেথকের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা কুত্রিম অলম্বার স্বাধীর কোন নিদর্শন নাই এবং তাহাদের ভাব অত্যন্ত পবিত্র ও অপার্থিব আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। অবশ্য তুইটি বিষয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র দঙ্গে চণ্ডীদাস-নামান্ধিত পদাবলীর মিল দেখা গেল; উভয় রচনাতেই কবি মাঝে মাঝে "বাসলী" (বা "বান্তলী") দেবীর বন্দনা করিয়াছেন আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' নাম পাওয়া যায়। ইহার পরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পদ রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেল। চৈতগুদেবের বিশিষ্ট পার্ষদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার 'বুহুৎবৈষ্ণব-তোষণী' নামক ভাগৰতের টীকার মধ্যে চণ্ডীদাস রচিত "দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড"র উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও আবিষ্কৃত হইল।

ষাহা হউক, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ ও চণ্ডীদাসনামান্ধিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি এক লোকের লেথা কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্ক চলিয়া
আদিতেছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে একজন অর্বাচীন চণ্ডীদাসের লেথা একটি
বৃহৎ কৃষ্ণনীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বইটির
মধ্যে কবি অনেকবার "দীন চণ্ডীদাস" নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। এই

কাব্যটিতে চৈতক্সদেবের পরবর্তীকালের ভাবধারার প্রভাব আছে এবং রূপ গোস্বামীর গ্রন্থের নাম আছে। পর্তৃ গীজ শব্দও আছে। বইটির মধ্যে কবিত্বশক্তি বিশেষ কিছুই নাই। এই বইথানি ছাড়াও চণ্ডীলাস-নামান্ধিত আরও বছ নিকৃষ্ট পদ পরবর্তীকালে আবিস্কৃত হইয়াছে। চণ্ডীলাসের ভণিতায় বহু সহজিয়া পদও পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বোদ্ধিত বিষয়গুলি মিলিয়া চণ্ডীদাদ-সমস্থাকে এত ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা করা থাইতে পারে না। তবে, যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

- (ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্ত্য-পূর্ববর্তী কালের রচনা। কোন কোন পণ্ডিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে চৈতন্ত্য-পরবর্তী রচনা বলিতে চাহেন, কিছু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষার প্রাচীনতা, আদিরসের স্থুলতা, ইহার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বন্ধ ও প্রাচীন ভাবধারার নিদর্শন মেলা এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক চণ্ডীদাস রচিত "দানথণ্ড-নৌকাথণ্ড"র উল্লেখ—এই সমন্ত কারণের জন্ত ইহাকে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী রচনা বলাই সঙ্গত।
- খে) চৈতন্তাদেবের পূর্বে মাত্র একজন চণ্ডীদাসই ছিলেন, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। অবশ্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্তাদেব আম্বাদন করেন নাই,
  করিলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এমনভাবে বিশ্বত ও লুপ্তপ্রায় হইত না। স্থতরাং বড়ু
  চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ছাড়া কতকগুলি পদও লিথিয়াছিলেন এবং চৈতন্তাদেব
  তাহাই আম্বাদন করিয়াছিলেন —এইরূপ মনে করাই যুক্তিসম্বত।
- (গ) চণ্ডীদাস-নামান্ধিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা; বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্তান্ত কবির রচনা, এখন চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি 'বিজ চণ্ডীদাস' নামক একজন চৈতন্ত্র-পরবর্তী কবির রচনা।
- (ঘ) চৈতন্ত্য-পরবর্তী কালের কবি "দীন চণ্ডীদাদ"—"বড়ু চণ্ডীদাদ" ও "ষিজ চণ্ডীদাদ" হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন চণ্ডীদাদই চণ্ডীদাদ-নামান্ধিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা। কিন্তু ইহা দন্তব নহে; কারণ—প্রথমত, দীন চণ্ডীদাদের অসন্দিশ্ধ রচনাগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর; বিভীয়ত, তাঁহার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আধ্যানকাব্যে বহু পদ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ

শদগুলির একটিও তাহার মধ্যে মিলে নাই; তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে কোথাও দীন চণ্ডীদাস ভণিতা মিলে নাই।

- (৬) চণ্ডীদাদ-নামান্ধিত সহজিয়া পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্ডীদাদের নাম দিয়া অশ্ব সহজিয়া কবিরা লিখিয়াছেন; চণ্ডীদাদকে সহজিয়ারা নিজেদের গুরু মনে করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা "রিদিক" আখ্যা দিয়াছেন এবং তাঁহারাই তাঁহার নামে সহজিয়া পদ লিখিয়া নিজেদের কৌলীয়্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অবশ্য সহজিয়াদের মধ্যে চণ্ডীদাদ নামক পৃথক কবিও কেহ কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তরুণীরমণ নামক একজন সহজিয়া কবির নামান্তর ছিল চণ্ডীদাদ।
  - (চ) চণ্ডীদাদ নামে আরও তুই একজন অর্বাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন।

পদকল্পতক'তে সক্ষলিত তুইটি পদে বলা ছইয়াছে যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে গীত লিথিয়া প্রেরণ করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাং হইয়াছিল। আরও তুইটি পদে বলা হইয়াছে যে, সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে সহজিয়া তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। কোন কোন গবেষকের মতে প্রথম তুইটি পদের উক্তি সত্য, অর্থাং বড়ু চণ্ডীদাস ও মৈথিল বিদ্যাপতির সমসাময়িকত্ব, পরস্পরের সহিত যোগাযোগস্থাপন ও মিলন ইতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু শেষ তুইটি পদের উক্তি, অর্থাং কবিদের সহজিয়া তত্ব লইয়া আলোচনা করার কথা সত্য নহে। আবার কোন কোন গবেষক মনে কবেন, চারিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মতে পদগুলির কথা সত্য, কিন্তু চৈতন্ত্য-পূর্ববতী চণ্ডীদাস ও বিত্যাপতির কথা তাহাদের মধ্যে বলা হয় নাই, চৈতন্ত্য-পরবর্তী দ্বিতীয় চণ্ডীদাস ও দ্বিতীয় বিদ্যাপতির কথা ইহাদের মধ্যে বলা হইয়াছে এবং ই হাদের মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই মত সত্য হইতে পারে না, কারণ পদগুলির মধ্যে "লছিমা"র উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, ইহাদের মধ্যে 'বিদ্যাপতি' বলিতে চৈতন্ত্য-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতিকে বুঝানো হইয়াছে।

রামী নামে চণ্ডীদাসের একজন রজকজাতীয়া পরকীয়া প্রেমিকা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অমূলক এবং সহজিয়াদের বানানো বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন সহজ-পদ্মী সাধকেরা আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য অফুসারে ডোম্বী, নটা, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী—এই পাঁচটি কুলে বিভক্ত হইতেন। চণ্ডীদাস হয়ত "রজকী" কুলের অশ্বর্ভু জ ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পল্পবিত হইয়া তাঁহার রঞ্জকিনী-প্রেমের উপাথ্যানে পর্যবসিত হইয়াছে—এইরপ হইতে পারে। চণ্ডীদাদের বাসভূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এবং কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁরভূম জেলার নাম্বরের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পারি-পার্শিক বিষয় হইতে মনে হয়, বডু চণ্ডীদাস বাঁকুড়া অঞ্চলের এবং দ্বিজ্ঞ চণ্ডীদাস বাঁরভূম অঞ্চলের লোক। তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

বড় চণ্ডীদাদের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অনেক অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত উপাদান থাকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচনা। কবি সংক্ষিপ্ত ও শাণিত উক্তিপবম্প-রার মধা দিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমার মধ্য দিয়া যেরূপে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই কাব্যের 'বংশীথগু' ও 'রাধাবিরহ' নামক থও তুইটি উচ্চন্তবের রচনা, ইহাদের মধ্যে স্থুলতা বা অশ্লীলতা বিশেষ নাই; এই তুইটি থণ্ডে গভীর প্রেমের হৃদয়গ্রাহী অভিবাক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 'শ্রীক্লফ-কীর্তন' কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই (রুদ্ধা দূতী) ; জীবন্ত, উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধার চরিত্র একটি স্থন্দর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই নাটকীয় রীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া রচিত; তাহার ফলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নাট্যরস স্ষষ্টি হইয়াছে। 'শ্রীক্বঞ্চীর্তনে' সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজন্র তথ্য পাওয়া যায়; তথনকার লোকদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, খাস্থ-পরিধেয়, এমন কি কুদংস্কার—দব কিছুর পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে মিলে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যে স্থল লাল্যার বর্ণনা হইতে মনে হয়, সে যুগে বাঙালী বিশেষভাবে দেহদচেতন ও ভোগাদক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চণ্ডীদাস-নামান্ধিত রাধারুক্ষবিষয়ক পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই পদগুলিতে ভাবের যে গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনা বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্মম্পনী-ভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। এই পদগুলিতে একটি অপার্থিব আধ্যাত্মিকতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদে যে রাধার দেখা পাওয়া যায়, তিনি বাহত প্রেমিকা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাধিকা, হ্লয়ে প্রেমের উল্লেষ তাঁহাকে জীবনের সমন্ত ভোগ ও স্থপের মোহ ভূলাইয়া দিয়া তপস্বিনীতে পরিণত করিয়াছে। চণ্ডীদাস-নামান্ধিত পদ্ধুলিতে গভীরতম ভাব অভিব্যক্ত হইলেও পদগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল; ইহাদের

মধ্যে সর্বজনবোধ্য উপমার মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্মই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের একজন কবি চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে মস্কব্য করিয়া-ছিলেন, "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা"। এই মস্কব্য সম্পূর্ণ সার্থক। চণ্ডীদাস-নামান্ধিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেপামূরাগ, রুদোদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাবদন্মিলনের পদগুলি উৎক্ষাই।

#### ৩। কুন্তিবাস

কুত্তিবাদ দর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার মত জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশে বোধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাব-কালের পরে কত শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহার জনপ্রিয়তা এখনও অমান।

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা একদিক দিয়া ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কুত্তিবাদের রামায়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমৃথে এত পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে এত প্রক্রিয়াছে যে ক্বত্তিবাস-রচিত মূল রামায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমানপ্রচলিত ক্রত্তিবাসী রামায়ণ"-এর মধ্যে অবশিষ্ট নাই।

কবিবাদের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে। কারণ—প্রথমত, দমগ্র জাতিই এই কাব্যকে দাদরে বরণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাদাদ হইতে দীনদরিজের পর্ণ-কৃটির পর্যস্ত, দেশের এ প্রাস্ত হইতে ও প্রাস্ত পর্যস্ত একাব্যের দমান জনপ্রিয়তা; দ্বিতীয়ত, কবিবাদের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা আর ব্যক্তিবিশেষের রচনা নাই, তাহার উপরে দমগ্র জাতির হাতের ছাপ আছে; তৃতীয়ত, কবিবাদের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের জীবনযাত্রা অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার ছাচে ঢালা; চতুর্থত, কবিবাদী রামায়ণে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাদের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর সংরক্ষিত হইয়াছে,—যে স্তরে বৈষ্ণবরা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, সেই স্তরের স্বাক্ষর রহিয়াছে রামচক্রের বিক্রম্বে যুদ্ধরত রাক্ষদদের রামভক্তি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্রেপ করার মধ্যে; আবার শাক্তেরা যে স্তরে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে রামচক্র কর্তৃক শক্তিপূজা করার অংশ প্রক্রেপের মধ্যে।

কুজিনাদের ব্যক্তিগত পরিচয় সহদ্ধে ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' প্রভাত কুলজী-গ্রন্থ এবং ক্রজিবাদী রামায়ণের করেকটি পুঁথি হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাওয়া যায় "কুজিবাদের আত্মকাহিনী" হইতে। এই আত্মকাহিনী বদনগঞ্জনিবাদী হারাধন দত্তের একটি পুঁথিতে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং দীনেশচন্দ্র দেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। হারাধন দত্তের যে পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের দৃষ্টিগোচ না হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অক্রজিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর একটি পুঁথিতে এই আত্মকাহিনীর অনেকগুলি থণ্ডাংশ অক্সান্ত কতিবাদী রামায়ণের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রদন্ত প্রায় সমস্ত সংবাদের সমর্থন অন্ত কোন না কোন ফ্রে মিলিয়াছে। স্মতরাং আত্মকাহিনীট যে ক্রজিবাদের নিজেরই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রচার বেশী না হওয়ার দক্রণ ইহার মূল রূপটি প্রায় অবিক্রতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, তবে ভাষা খানিকটা আধুনিক হইয়া গিয়াছে।

কুত্তিবাদের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে, কুত্তিবাদের বৃদ্ধ প্রাপিতামহ—
"বেদান্থজ মহারাজা'র পাত্র (পাঠান্তরে—'পুত্র')—নারদিংহ ওঝার আদি নিবাদ পূর্ববঙ্গে; দেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আদিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া প্রামে বদত্তি স্থাপন করেন; নারদিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভেশ্বরের অন্ততম পুত্র ম্বারি; ম্বারির অন্ততম পুত্র বনমালী; বনমালীর ছয় পুত্র—তন্মধ্যে দর্বজ্যেষ্ঠ কুত্তিবাদ। গর্ভেশ্বরের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও রাজান্ত্যহীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাদ মাঘ মাদে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে ("আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাদ") জন্মগ্রহণ করেন। বারো বংদর বয়দে পদার্পন করিয়া তিনি গুরুগৃহে পড়িতে যান এবং নানা দেশে নানা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে পাঠ সাঙ্গ করিয়া সর্বশান্ত্র-বিশারদ হইয়া ঘরে ফেরেন। অতঃশর কৃত্তিবাদ "গৌড়েশ্বর" অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা করিতে যান। সভাতজ্বের অল্পন্ন পূর্বে রাজ্যভায় প্রবেশ করিয়া কবি দেখেন যে গৌড়েশ্বর সভায় বিদিয়া আছেন, তাঁহার চত্ত্রিকে জগদানন্দ, স্থনন্দ, কেদার খাঁ, কেদার রায়, নারায়ণ, তরণী, গন্ধর্ব রায়,

স্থান্দর, শ্রীবংশ্য, মৃকুল পণ্ডিত প্রভৃতি সভাসদেরা বসিয়া আছেন; ইহা ভিন্ন আরও বহু লোক বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। রাজার প্রাসাদ কোলাহল ও নৃত্যগীতে ভরপুর। ক্বতিবাসকে রাজা সক্ষেতে আহ্বান করিলে ক্বতিবাস তাঁহার কাছে গিয়া সাতটি শ্লোক পড়িলেন। ইহাতে রাজা খুনী হইয়া ক্বতিবাসকে ফুলের মালা ও পাটের পাছড়া দিলেন এবং রাজসভাসদ কেদার খাঁ কবির মাথায় চলনের ছড়া ঢালিয়া দিলেন; রাজা ক্বতিবাসের ইছামত যে কোন বস্তু দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু ক্বতিবাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কাহারও নিকট হইতে তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তাঁহার আর কিছু কামা নাই। অতংপর ক্বতিবাস রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তথন প্রাসাদের বাহিরে সমবেত বিরাট জনতা ক্বতিবাসকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইল এবং ক্বতিবাসের রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়া তাহারা বাল্মীকির সহিত্ব কুবিবাসের তুলনা করিল।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে আবিভূঁত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন স্ত্ৰ হইতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধ্ৰুণানন্দের 'মহাবংশাবলী' প্ৰভৃতি কুলজী-গ্ৰন্থে কৃত্তিবাস ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের এবং তাঁহার অনেক আত্মীয়ের নাম পাওয়া যায়; কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণদের 'সমীকরণ', 'মেল-বন্ধন' প্রভৃতি সামাজিক অন্থষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সব সামাজিক অন্থষ্ঠানের সময় সম্বন্ধে মোটাম্টি যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে কৃত্তিবাসের আবিভাবকাল সহন্ধে এইটুকু মাত্র অন্থমান করা যায় যে, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ শতাক্ষীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

কৃত্তিবাদের আত্মকাহিনী হইতেও তাঁহার আবিভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। আত্মকাহিনীর প্রথম ছত্রে উল্লিখিত "বেদাফুজ মহারাজা"কে কেহ এয়োদশ শতান্দীর রাজা দফুজমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চনশ শতান্দীর রাজা দফুজমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চনশ শতান্দীর রাজা দফুজমার্দনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন এবং তাহা হইতে কৃত্তিবাদের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কৃত্তিবাদের জন্ম-তিথি "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য মাঘ মাদ" (এবং তাহার ল্রান্ত পাঠান্তর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূণ্ মাঘ মাদ" এর উপর নির্ভার করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিষ-গণনার আশ্রয় লইয়া কৃত্তিবাদের একটা "জন্মদাল" স্থির করিয়াছেন। এই সমন্ত দিদ্ধান্ত কল্পনাভিত্তিক বলিয়া ইহাদের কোন মূল্য নাই।

ক্বত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম তিনি উল্লেখ করেন

নাই; না করাই স্বাভাবিক, কারণ আমরা এখনও প্রযন্ত সমদাময়িক রাজাদের কথা বলিবার সময় তাঁহার রাজপদবীরই উল্লেখ করি, নামের উল্লেখ করি না। যাহা হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে ক্তিবাদের সংবর্ধনাকারীর পরিচয় আবিষ্কারের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ; ই হাদের যুক্তি এই যে, কৃত্তিবাদ গৌড়েশ্বরের যে দমন্ত দভাদদের উল্লেখ করিয়া-ছেন, তাঁহাদের সকলেই হিন্দু; স্মতরাং গৌড়েশ্বরও হিন্দু; যেহেতু চতুর্দশ-পঞ্চনশ শতকে রাজা গণেশ ভিন্ন অন্ত কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরকে পাওয়া যাইতেছে না, অতএব ইনি রাজা গণেশ। কিন্তু ক্তিবাদ গৌড়েশ্বরের মাত্র ৮।১ জন সভাদদের নাম করিয়াছেন; গৌড়েশবের সভায় অস্তত ৬০। ৭০ জন সভাদন উপন্থিত ছিলেন; কুত্তিবাদ মাত্র কয়েকজন স্বধর্মী রাজদভাদদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ে-খরের সমস্ত সভাসদই যে হিন্দু ছিলেন, তাহা বলার কোন অর্থ হয় না; স্থতরাং ইহা হইতে গৌডেখরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তাহার পর, কোন কোন পগুতের মতে কুন্তিবাদ-বণিত গৌডেশ্বর তাহিরপুরের ভূম্বামী রাজা কংস-নারায়ণ: তিনি প্রকৃত গৌডেশ্বর না হইলেও কুবিবাস তাঁহাকে স্থাবকতা করিয়া গৌডেশ্বর বলিয়াছেন। ই হাদের যুক্তি এই —ক্ষবিবাদ গৌড়েশ্বের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ-এই তিনটি নাম পাওয়া যায়; এদিকে কুলজী-গ্রন্থে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে কংসনারায়ণের তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; স্নতরাং কংসনারায়ণই ক্বভিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর। কিন্তু এই মত সমর্থন করা কঠিন; কারণ, প্রথমত, আত্মকাহিনীর মধ্যে কুন্তিবাদের যে নির্লোভ ও তেজম্বী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি একজন সাধারণ ভূস্বামীকে "গৌড়েশ্বর" বলিবেন, ইহা সম্ভব-পর বলিয়া মনে হয় না; দ্বিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই; ড়তীয়ত, কংসনারায়ণের আত্মীয় মুকুল জগদানলের পিতামহ ছিলেন বলিয়া কুলজী-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুতিবাদের আত্মকাহিনীতে উলিথিত রাজসভাদদ মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র ("মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান স্থনর। জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥")। স্থতরাং আলোচা মতের ভিত্তি অত্যন্ত হুর্বল ।•

কৃত্তিবাদের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি ঘে মুসলমান নহেন, সে কথা জোর করিয়া বলিবারও কোন হেতু নাই। আসলে এই গৌড়েশ্বর যে কৃকফুদ্দীন বারবক শাহ, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ, কৃত্তিবাদের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের কেদার রায় ও নারায়ণ নামে তুইজন সভাসদের উল্লেখ পাওয়া যায়; রুকমুন্দীন বারবক শাহের অধীনে এই তুই নামের তুইজন রাজপুরুষ ছিলেন; নারায়ণ ছিলেন বারবক শাহের চিকিৎসক; ইনি চৈতন্তদেবের পার্যদ ম্কুন্দের পিতা; ই হার নাম চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' ও ভরত মৃল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'তে পাওয়া যায়; কেদার রায় ছিলেন বারবক শাহের অত্যন্ত বিশ্বন্ত রাজপুরুষ, ইনি মিথিলা বা ত্রিছতে বারবক শাহের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দশুবিবেক' ও মূলা তকিয়ার 'বয়াজে' ই হার নাম পাওয়া যায়।

দ্বতীয় প্রমাণ, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, হরিদাদ ঠাকুর যথন ফুলিয়া হইতে নীলাচলে যান, তথন মুরারি, তুর্গাবর ও মনোহরের বংশে জাত কুলীননন্দন স্থাবেণ পণ্ডিত হরিদাসকে বিদায় দিয়াছিলেন; এই ঘটনা আফুমাণিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের। এদিকে গ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'র মতে কুল্বিবাসের স্থাবেণ নামে এক সম্পর্কিত পৌত্র (কুল্বিবাসের পিতৃব্য অনিক্লের প্রপৌত্র) ছিলেন; এই স্থাবেণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ, জোষ্ঠতাত ও পিতার নাম ঘথাক্রমে মুরারি, তুর্গাবর ও মনোহর; ইনিও ফুলিয়ানিবাদী কুলীন ব্রাহ্মণ। স্থতরাং এই স্থাবেণ ও জয়ানন্দ-উল্লিখিত স্থাবেণ পণ্ডিত যে অভিয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থাবণ পণ্ডিত যথন ১৫১৬ খ্রীরে মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তথন তাঁহার পিতামহস্থানীয় কুল্বিবাস গড়পডতা হিসাবে তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীরে মত সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায়; ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লকফুদ্দীন বারবক শাহই গৌডেশ্বর ছিলেন।

তৃতীয় প্রমাণ, রুকহুদ্দীন বারবক শাহ বিছা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-কার মালাধর বন্ধ, অমরকোষটীকা 'পদচন্দ্রিকা'র রচয়িতা রায়মূকুট বৃহস্পতি মিশ্র, ফার্মী শন্ধকোষ 'শর্ফ্নামা'র সন্ধলয়িতা ইরাহিম কায়্ম ফারুকী প্রভৃতি তাঁহার নিকট পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। স্ক্তরাং অন্ত গৌড়েশ্বর অপেক্ষা তাঁহারই নিকটে কৃত্তিবাদের সংবর্ধনা লাভ করা বেশী স্বাভাবিক।

অতএব কজিবাস যে ক্রক্ছদীন বারবক শাহেরই সভায় গিয়াছিলেন ও তাঁহারই নিকট সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, এইরপ সিদ্ধান্ত থুবই যুক্তিস্কৃত। এ সুষদ্ধে গৌণ প্রমাণ্ড কতকগুলি আছে, বাছল্যবোধে সেগুলি উল্লেখ করা হইলনা। মহাকবি ক্তিবাদের নাম বাঙালীর অমূল্য সম্পত্তি। তাঁহার রচিত মূল রামায়ণ আজ অবিকৃতভাবে পাওয়া ঘাইতেছে না, ইহা অত্যন্ত হুংথের বিষয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া ইহা কবির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ কৃতিবাদের কাব্যের জনপ্রিয়তা ও প্রচার যে কত অসাধারণ হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়; সাধারণ কবির বা জনপ্রিয়তাহীন কবির রচনা এইভাবে যুগে গোকহন্তে পরিবর্তন লাভ কবে না। অসামান্ত জনপ্রিয়তা ভিন্ন কৃতিবাদের পক্ষে আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, তিনি ভুধু বাংলা রামায়ণের প্রথম রচয়িতা নহেন, প্রেষ্ঠ রচয়িতাও। সাধারণত সাহিত্যের কোন ধারার প্রবর্তক ঐ ধারার প্রেষ্ঠ প্রহা হন না। কৃতিবাদ ইহার উজ্জল ব্যতিক্রম।

কৃত্তিবাদের রচিত মূল রামায়ণ কীরক্ম ছিল, দে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে এইটুকু স্বচ্চন্দে বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাল্লীকির রামায়ণকে অবিকলভাবে অন্সরণ করেন নাই। বাল্লীকি-রামায়ণ বহিভ্তি রামলীলা বিষয়ক অনেক কাহিনী বহু পূর্ব হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, কুত্তিবাদ নিঃদন্দেহে ভাহাদের অনেকগুলিকে তাঁহার রামায়ণের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। কুত্তিবাদী রামায়ণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাম, দীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে যে বাঙালীস্থলভ কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কুত্তিবাদের মূল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অন্থমান করা যাইতে পারে। বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণের তুলনায় কুত্তিবাদের মূল রচনা যে কতকটা সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার বিভিন্ন সময়ে লিপিক্বত পুঁথিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনতর পুঁথিগুলির তুলনায় অর্বাচীন পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুলকলেবর; যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার মধ্যে উত্তরোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনাগুলি প্রাবিভ

#### ৪। মালাধর বস্থ

মালাধর বস্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি **অর্জন** করিয়াছেন; কাব্যটির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্থসরণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হুইয়াছে। এই কাব্যের অনেক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের **অংশ**বিশেষের অন্থবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, 'হরিবংশে'র প্রভাবও কোথাও কোথাও দেখা যায়। কিন্তু কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও মথেষ্ট পরিমাণে মিলে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রাচীন পুঁথিতে ইহার যে রচনাকালবাচক শ্লোক পাওয়া বায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই কাব্যের রচনা ১৩৯৫ শকাবে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকাবে (১৪৮০-৮১ খ্রীঃ) শেষ হয়। মালাধর বহু গৌড়েখরের নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। স্থনাম অপেক্ষা এই উপাধি দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র স্কুরু হইতে শেষ পর্যন্ত মালাধর 'গুণরাজ খান' নামে ভণিতা দিয়াছেন। স্কুতরাং কাব্যের রচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকাবে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) গৌড়েখর ছিলেন ক্লক্ষ্নীন বারবক শাহ। অতএব মালাধর বারবক শাহের কাছেই যে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মালাধর বস্থর নিবাস ছিল কাটোয়ার কুলীনগ্রামে। তিনি জাতিতে কায়য় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। মালাধর বস্তর সত্যরাজ থান ও রামানন্দ নামে তুই পুত্র ছিল। ইহারা পরে চৈতক্যদেবের বিশিষ্ট পার্বদ হইয়াছিলেন এবং প্রতিবংসর রথমাত্রার সময় নীলাচলে গিয়া ইহারা চৈতক্যদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন।

মালাধর বহুর 'শ্রীক্ষণবিজয়' অত্যন্ত দরল ও ক্রথপাঠ্য রচনা। মালাধর শুধু কবি ছিলেন না, ভক্তও ছিলেন। 'শ্রীক্ষণবিজয়'-এর অনেক স্থানে তাঁহার ভক্ত হাদয়ের ছাপ পড়িয়াছে। বাংলার চৈতন্ত্যপূর্ববতী যুগের বৈষ্ণব ভক্তির স্বরূপ দল্প থানিকটা আভাস 'শ্রীক্ষণবিজয়' হইতে পাওয়া যায়। 'শ্রীক্ষণবিজয়'-এর আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্মভদ্বের সার কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে দরল ভাষায় বনিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কিছু কিছু অভিনব বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধার দথী ও কৃষ্ণের স্থাদের যে সমস্ত নাম বাংলাদেশে প্রচলিত (যেমন বুন্দা, ললিতা, অনুরাধা, বিশাখা, শ্রীদাম, স্থাদম, স্থবল প্রভৃতি), তাহাদের তৃই একটি ভিন্ন অন্তর্ভালি বাংলার বাছিরে পরিচিত নহে; প্রাচীন পুরাণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে না; এই সমস্ত নামের অধিকাংশেরই উল্লেখ মালাধর বস্থর 'শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞারে' সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

চৈতন্তদেব মালাধর বহুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য আস্থানন করিয়া মৃশ্ধ ছইয়া-ছিলেন। নীলাচলে তিনি মালাধর বহুর পুত্র সত্যরাজ্ঞ থান ও রামানন্দের কাছে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র একটি চরণ ("নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ") আরুন্তি করিয়া বলেন যে এই বাক্যটি রচনার জন্ম তিনি গুণরাজ থানের বংশের কাছে বিজ্ঞীত হইয়া থাকিবেন; তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মালাধর বহুর গ্রামের কুকুরও তাঁহার নিকট অন্য লোকের অপেক্ষা প্রিয়। চৈতন্যদেবের এই প্রশংদার জন্মই মালাধর বাংলার বৈষ্ণবদের হুনয়ে শ্রন্ধার সিংহাদনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

## ৫। চৈতগ্রদেব

চৈতন্তদেব ১৪৮৬ থ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ক্লেক্রয়ারী তারিথে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগরাথ মিশ্রে, মাতার নাম শচী দেবী। চৈতন্তদেবের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। চৈতন্তদেবের পূর্ব-নাম বিশ্বস্তর, ডাক-নাম নিমাই।

শৈশবে নিমাই অত্যন্ত ত্রন্ত প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র হিদাবে তিনি অত্যন্ত মধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবদ্বীপে টোল খুলিয়া বসেন এবং সেখানে ব্যাকরণ পড়াইতে থাকেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বিফুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তেইশ বংদর বয়দে গয়ায় পিতার পিও দিতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তাহাতেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এখন হইতে তিনি হরিভক্তিতে বিভোর হইয়া পড়েন। ইহার পর নবদ্বীপে ফিরিয়া তিনি এক বংদর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়া হরিনাম দন্ধীর্তন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার পার্যদেশ্রেণীভূক্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শান্তিপুরনিবাদী প্রবীণ বৈষ্ণব আচার্য অবৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই ওঝার পুত্র অবধৃত নিত্যানন্দ, বৈষ্ণবধর্মান্তরিত মৃদলমান হরিদাদ ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরিতকার ম্রারি গুপ্ত প্রভৃতি। এইসব ভক্তরা নিমাইকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন।

এক বংসর সন্ধীর্তন করার পর নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তু' (সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্ত বা চৈতন্তুদেব) নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি নীলাচল বা পুরীতে চলিয়া গেলেন। পরবর্তী ছয় বংসর তিনি তীর্থভ্রমণ করেন এবং তাহার পর একাদিক্রমে আঠারো বংসর নীলাচলে শ্রীক্রফের ধ্যান করিয়া অতিবাহিত করিবার পর সাতচল্লিশ বংসর ছয় মাস বয়সে—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ই আগস্ট তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জীবংকালে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ভক্তশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন; প্রতি বংসর রথযাত্রার সময়ে ভক্তেরা নীলাচলে যাইতেন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম।

কৈতলাদেব বৈষ্ণব ধর্মকে এক নৃত্তন রূপ দেন; এই নৃত্তন বৈষ্ণব ধর্ম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে পরিচিত। এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই। শ্রীকৃষ্ণই একমাজ ক্রিয়র ও আরাধ্য; কিন্তু তিনি প্রেমময়, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে তিনি যে ক্রিয়র, দে কথা ভূলিয়া তাঁহাকে ভালবাদিতে হইবে। এই ভালবাদার প্রাথমিক স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দাশ্যপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাংদল্যপ্রেম এবং দর্বাপেক্ষা উংকৃষ্ট কান্তাপ্রেম। কান্তাপ্রেমর মধ্যে আবার স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেম শ্রেষ্ঠ, কারণ পরকীয়া প্রেমের মধ্যে ঘা তীব্রতা ও চিরনবীনতা রহিয়াছে, স্বকীয়া প্রেমে তাহা নাই। এই কারণে কৃষ্ণের দমন্ত ভক্তদের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের নায়িকা গোপীদের স্থান সর্বোচেন, গোপীদের মধ্যে আবার রাধাই শ্রেষ্ঠা, কারণ কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তত্ত্বের দিক দিয়া—রাধা দর্বশক্তিমান কৃষ্ণের হলাদিনী অর্থাং আনন্দদায়িনী শক্তি; শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্বত্রাং রাধা ও কৃষ্ণও অভিন্ন, কিন্তু লীলারদ আস্থাদনের জন্ত তুই রূপ ধারণ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিত্য, ভক্তেরা এই লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্বরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের দাধনাব মৃধ্য অঙ্ক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ ধর্মের তত্ত্বের পরিকল্পনা চৈতক্সদেবের, অবশ্য উপরে বর্ণিত তত্ত্বগুলির দ্বটাই চৈতক্সদেবের দান বলিয়া মনে হয় না। 'চৈতক্সভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন চৈতক্সচরিতগ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, এই ধর্মকে বিস্তৃত ভাক্তের মধ্য দিয়া চূড়ান্ত রূপ দান করিয়াছেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা; ইহাদের মধ্যে রূপ-স্নাভন ভ্রাতৃযুগল ও তাঁহাদের ভ্রাতৃপুত্ত জীব প্রধান।

চৈতক্সদেব কর্ত্বক প্রবর্তিত ও বুন্দাবনের গোম্বামিগণ কর্ত্বক ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম অচিরেই বাংলাদেশে বিপূল জনপ্রিয়তা লাভ করিল। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভক্তের সাধনার মৃথ্য অঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ-লীলা প্রবণ-কীর্তন-মারণ-বন্দন, এই প্রবণ-কীর্তন-মারণ-বন্দন—সানের মধ্য দিয়া যতটা স্বষ্ঠভাবে করা সম্ভব, অন্য কোন ভাবে ততথানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা কবি ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে অসংখ্য গান বা পদ লিখিতে লাগিলেন; বহু পদই খুব উৎকৃষ্ট হইল; এইভাবে বাংলার বিশাল ও সমৃদ্ধ পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। চৈতক্তদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনেও অনেকগুলি বৃহৎ ও স্থন্দর গ্রন্থ রচিত হইল; এইভাবে বাংলা সাহিত্যের এক নৃতন শাখা—চরিত-সাহিত্য স্বষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে অনেক আখ্যানকাব্য রচিত হইল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, বৈষ্ণব ভক্তদের গুরু-শিক্ত পরমার বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি কৃদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইল। চৈতক্তদেব আবিভূতি না হইলে এইসব রচনাগুলির কোনটিই রচিত হইত না। অথচ এইসব রচনাগুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রেষ্ঠ সম্পদ এবং ইহাদের পরিমাণও স্থবিশাল। স্থতরাং দেখা ধাইতেছে যে, চৈতক্তদেব স্বয়ং বাংলা ভাষায় কিছু না লিখিলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্কষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

বাংলার বৈষ্ণব দাহিত্যের দমৃদ্ধি বাংলা দাহিত্যের অন্যান্ত শাথাকেও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাই ঐ দমস্ত শাথাতেও চৈতন্ত-পরবর্তী কালে উন্নতত্তর সৃষ্টির অঙ্গশ্র ফদল ফলিয়াছিল।

মোটের উপর, ষোড়শ শতান্ধী হইতে বাংলা সাহিত্যে যে স্টির বান ডাকিয়া-ছিল, চৈতল্যনেবই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণে সাহিত্যস্ত্রটা না হইয়াও চৈতল্যদেব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিপ্ত আসন অধিকার করিয়া আছেন।

# ৬। পদাবলী-সাহিত্য

পদাবলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে প্রেমের যে অপূর্ব মধূর ভক্তিরসমণ্ডিত রূপায়ণ দেখা যায়, তাহার তুলনা বিরল। এ কথা সত্য যে, চৈতক্সদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলাদেশে রুষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতক্য-পূর্ববর্তী কবিরা পদ লিখিয়াছেন নিজেদের আধীন কবি-প্রেরণার বশবর্তী হইয়া এবং তাঁহাদের রচিত পদের সংখ্যা খ্ব বেশী

নহে। কিন্ধ চৈতন্ত্য-পরবর্তী পদকর্তাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব সাধক ছিলেন তাঁহাদের পদের উপরে তাঁহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহা একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাঁহাদের সাধনার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা স্বতই অনেক বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। এই জন্ম বাংলার চৈতন্ত্য-পরবর্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্য অনন্তসাধারণ বিশালতা লাভ করিয়াছে।

বিষয়বন্ধ ও রসের দিক দিয়া পদাবলী-সাহিত্যে বৈচিত্রা অপরিদীম। শাস্ত, দাস্ত, সথা, বাংসলা, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অসংখ্য পদাবলী বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রসের ও রাধাক্বফবিষয়ক পদই সংখ্যায় সর্বাধিক। রাধাক্বফবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয় পর্যায়েরই রচনা পাওয়া যায়। সম্ভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি এবং বিপ্রলম্ভ পর্যায়ের পদগুলিতে প্ররাগ, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি ন্তর বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙালী কবিদের লেখা বৈফাৰ পদগুলির সমস্তই অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় রচিত নহে। অনেক পদ "ব্ৰজবুলী" নামে পরিচিত এক কুত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় লেথা। বিত্যাপতির পদের, বিশেষভাবে তাঁহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, তাহাদের ভাষার দহিত এই ব্রঞ্জবুলী ভাষার মিল থুব বেশী। ব্রজবুলী ভাষার উদ্ভৰ কীভাবে হইয়াছিল, দে প্রশ্ন রহস্থাবৃত। অনেকের মতে বিছাপতিই এই ব্রজবুলী ভাষার স্পষ্টিকর্তা। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ, প্রথমত, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে একজন মাত্র লোক একা একটি ভাষা স্বষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবর্তী কালে সাহিত্য স্বাট্ট করিল, দ্বিতীয়ত, বিভাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রজবুলী ভাষায় পদ লিথিয়াছিলেন মনে করিবার সম্বত কারণ আছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন বিতাপতির খাটি মৈথিল ভাষায় লেখা পদগুলির ভাষা বিকৃত করিয়া মিথিলা হইতে প্রত্যাগত বাঙালী ছাত্রেরা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই বিক্বত ভাষাই ব্রজবুলী; কিন্তু এই মতও গ্রহণ করা যায় না; কারণ--প্রথমত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা একটি বিক্বত ভাষায় পদ লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে; দ্বিতীয়ত, পঞ্চল শতান্ধীর শেষদিক হইতে একই সঙ্গে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও উড়িফ্রায় ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়া ষাইতেছে। সব জায়গাতেই মিথিলা হইতে প্রত্যাগত ছাত্রেরা একই ভাবে ·বিশ্বাপতির পদের ভাষাকে বিক্লুত করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ব্রজবুলীর উন্তব সম্বন্ধে তৃতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইবার পরেও কেবল সাহিত্যস্প্রের মাধ্যম হিসাবে যে "অর্বাচীন অপল্রংশ" ভাষার প্রচলন ছিল, সেই ভাষাই ক্রমবিবর্তনের ফলে অবহট্ট ভাষায় এবং অবহট্ট ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের ফলে ব্রজবুলী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এই মত যুক্তিসম্বাত বলিয়া মনে হয়।

চৈত্ত্যপরবর্তী যুগের পদকর্তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া দিয়া প্রথম হইতেছেন যশোরাজ্ঞ থান, মুরারি গুপু, নরহরি সরকার, বাস্থদের ঘোষ ও কবিশেখর। যশোরাজ্ঞ থান হোসেন শাহের অন্ততম কর্মচারী ছিলেন এবং ঐ স্থলতানের নাম উল্লেখ করিয়া ব্রজব্লী ভাষায় একটি পদ লিথিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্রজব্লী ভাষায় লেখা প্রাচীনতম পদ এইটিই। মুরারি গুপু চৈত্ত্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাহার ভক্ত হন, তাহার লেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে। নরহেরি সরকার চৈত্ত্যদেবের বিশিষ্ট পার্যদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজলীলা অবলম্বনে পদ রচনা করিতেন, কিন্তু চৈত্ত্যদেবের অভ্যাদয়ের পরে তিনি কেবল চৈত্ত্যদেব সহপেই পদ রচনা করিয়া অবশিষ্ট ভীবন অতিবাহিত করেন। বাস্থদের ঘোষও চৈত্ত্যদেবের অন্তত্ম পার্যদ ছিলেন, তিনি চৈত্ত্যদেবের লীলা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কবিশেখর সম্বন্ধে তাঁহার কোখা পদ ও গ্রন্থ হইতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, তাঁহার পিতার নাম চতুর্জ, মাতার নাম হীরাবতী; কবিশেখর, শেখর, রায়শেখর, কবিরঞ্জন, বিভাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতায় ইনি পদ রচনা করিতেন; পদ রচনায় ইহার উৎকর্ষের জন্ম সকলে ইহাকে 'ছোট বিভাপতি' বলিত। কবিশেখর প্রথম জীবনে হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, গিয়ায়দীন মাহ্মৃদ শাহ প্রভৃতি স্থলতানের কর্মচারী চিলেন; ঐ সমস্ত স্থলতানের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি বৈষ্ণ্য হন এবং শ্রিখণ্ডের রয়্নন্দন গোস্বামীর শিক্ষত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'গোপালের কীর্তন অয়্ত'ও 'গোপীনাথবিজয় নাটক' নামে তৃইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই তুইটি গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ইহা ভিন্ন তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি বৃহৎ আখ্যানকাষ্য লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোপালবিজয়'; শ্রীক্ষের অইকালীন

লীলা বর্ণনা করিয়া 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' নামে একটি পদসমষ্টি-গ্রন্থণু তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এই তুইটি গ্রন্থ পাওয়া নিয়াছে। কবিশেথর বাংলা ও ব্রজ্বলী উভয় ভাষায় বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তয়ধ্যে ব্রজ্বলী ভাষায় রচিত পদগুলিই উৎকৃষ্ট। কতকগুলি পদে কবিশেথর বর্ধার রাত্রির এবং রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণনা দিয়াছেন। এই পদগুলি থুব উচ্চাঙ্গের রচনা। কবিশেথরের কোন কোন পদ (ফেমন 'ভরা বাদর মাহ ভাদর') ভ্রমবশত মৈথিল বিভাপতির রচনা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

পদাবলী-দাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাদ। ইনি ১৫২০ খ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গোষ্ঠাভুক্ত। 'ভক্তিরত্নাকর' নামক গ্রন্থের মতে জ্ঞানদাদ নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নিবাস ছিল বর্তমান বর্থমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে এবং তাঁহার আরও তুইটি নাম ছিল—'মঙ্গল'ও 'মনোহর'। জ্ঞানদাদ বাংলা ও ব্রজবুলী ত্বই ভাষাতেই পদ লিথিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্টতর। জ্ঞানদাস বিশেষভাবে 'পূর্বরাগ' ও 'আক্ষেপাত্মরাগ' বিষয়ক পদ রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বরাগের পদে তিনি **প্রে**মাস্পদের জন্ম রাধার অন্তরের তীত্র আতি ও ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আক্ষেপামুরাগের পদে প্রেমের কন্টাকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ রাধার আক্ষেপকে জ্ঞানদাস স্থন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাদের পদগুলি রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাস-নামান্ধিত পদগুলির সমধর্মী; ইহাদের ভাব অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত দরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। জ্ঞানদাদ নারীর ছদয়ের কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া নিখুতভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাদ একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব দাধক ছিলেন, চৈতক্সদেব ছিলেন তাঁহার উপাস্ত দেবতা। এই অন্ত চৈত ক্রদেবের প্রভাব তাঁহার রচনার মধ্যে থুব বেশী পড়িয়াছে। জ্ঞানদাস তাঁহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার উপরে বছ স্থানেই চৈত্তমুদেবের মূর্তির ছায়া পড়িয়াছে। জ্ঞানদাসের বহু উৎকৃষ্ট পদ পরবর্তী কালে চণ্ডীলাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা—অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা—গোবিন্দদাদ কবিরাজ। ইহার জীবংকাল আত্মানিক ১৫৩০-১৬২০ খ্রীঃ। ইনি শ্রীথণ্ডের বৈশ্ব বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন হোদেন শাহের "অধিপাত্র" এবং চৈত্তলেবের অক্সতম পার্বদ ছিলেন। অল্প বয়দে পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে গোবিন্দদাস এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ লাভা রামচন্দ্র শাক্তধর্মাবলম্বী মাতামহেব আশ্রমে মান্থ্য হন এবং মাতামহের প্রভাবে নিজেরাও শাক্তধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত বয়দে শ্রীনিবাদ আচার্যের কাছে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অভংপর গোবিন্দদাস পদাবলী রচনায় ব্রভী হন। তাঁহাব অপূর্ব স্থন্দর পদ আস্থাদন করিয়া বৃন্দাবনের মহান্তবা তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দেন। জীব গোস্থামীও তাঁহার পদের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিথিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস কবিরাক্ষ প্রধানত ব্রজবৃলী ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদগুলির কাব্যমাধুর্য অতুলনীয়। পূর্বরাগ এবং অফুরাগের বর্ণনায় তিনি প্রেমের স্ক্র ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন অভিসাব বিষয়ক পদে। বিশেষত তাঁহার বর্ণাভিসার সম্বন্ধীয় পদগুলির তুলনা হয় না, এই সব পদের শন্দক্ষারের মধ্য দিয়া বর্ষার ছন্দ আশ্রুষভাবে ঝক্ষত হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসারের বছন্ত্রন নূত্রন পরিবেশ স্পষ্টি কবিয়া মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদাস "গৌরচন্দ্রিকা" পদ রচনাতেও অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী গাহিবার পূর্বে গায়কেরা চৈত্ত্যদেবের ঐ পর্যায়ের ভাবে ভাবিত হওয়া বিষয়ক একটি পদ গাহিয়া লন; এই পদগুলিকেই 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়; 'গৌরচন্দ্রিকা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস ভাষা, শন্দপ্রয়োগ, ছন্দ ও অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অসামান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন; বাণী-সোষ্ঠব ও আন্ধিক-পারিপাট্যের দিক দিয়া ভাঁহার পদগুলি তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গোবিন্দদাদের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অক্সতম উড়িফ্যারাজের সেনাপতি রায় চম্পতি, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য এবং প্রুপন্ধীর (পাইকপাডা) রাজা হরিনারায়ণ।

গোবিন্দদাদের সমসাময়িক আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোত্তম দাস। ইনি উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূস্বামীর পূতা। যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ইনি বৃন্দাবনে গিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিক্ষত গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্বের সঙ্গে বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিন্তে থাকেন। নরোত্তম বাঙালীর একান্ত পরিচিত ঘরোয়া ভাষায় পদ রচনা করিতেন; পদগুলি অনাভ্যুর সৌন্দর্বের জন্ত আমাদের মনোহরণ করে। প্রার্থনা বিষয়ক পদে নরোত্তম সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে হৃদয়ের আকৃতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্তম কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' সর্বাপেকা বিখ্যাত।

ষোড়শ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাস। ইনি ব্রঙ্গবুলী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিতেন, কিন্তু ইহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। বলরাম দাস বিশেষভাবে বাংসল্য রসাত্মক পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলিতে শিশু কৃষ্ণের জন্ম যশোদার মাতৃত্বদয়ের আর্তিকে বলরাম দাস অপূর্বভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদাদ বা গোপালদাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার পদগুলি ভাষার সারল্য ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়া চণ্ডীদাদের পদকে স্মবণ করায়। গোপালদাদের কোন কোন পদ চণ্ডীদাদের নামেই চলিয়া গিয়াছে। গোপালদাদ 'রদকল্পবল্লী' নামে একটি বৈষ্ণব রদতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদের 'শাথানির্ণয়' অর্থাৎ গুরুশিশ্বপরস্পরা-বর্ণন-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অস্তানশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে তুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য—নরহরি চক্রবতী এবং জগদানন্দ। নরহরি চক্রবর্তীর নামাস্তর ঘনশ্রাম। ইনি 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি বিখ্যাত চরিতগ্রন্থের রচয়িতা। নরহরির পদে ভাষা ও ছন্দের ঝন্ধার প্রাধান্ত লাভ করিলেও ভাবগভীরতার পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়:। জগদানন্দ একজন অসাধারণ শন্ধকুশলী কবি। ইহার পদগুলি শন্দের ঝন্ধার এবং অন্থ্রাদের চমৎকারিত্বের জন্ম মনোহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদই ব্রজ্বনী ভাষায় রচিত।

যাহাদের কথা বলা হইল, ইহারা ভিন্ন আরও অসংখ্য কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনস্তদাদ, বংশীবদন, যাদবেক্স, দীনবন্ধুদাদ, যত্নন্দনদাদ, গোবিন্দদাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে পদাবলী চয়ন-গ্রন্থের মধ্যে সকলিত হইতে থাকে। চারিটি পদ সম্বলন-গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) বিশ্বনাথ কৰিরাজের 'কণ্যাগীত চিস্তামণি' (সম্বলনকাল সপ্তদশ শতান্ধীর শেষ দশক), (২) নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচক্রোদয়' ( স্কলনকাল অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথম পাদ),

(৩) রাধামোহন ঠাকুরের 'পদসমূত্র' এবং (৪) বৈষ্ণবদাস অর্থাং গোকুলানন্দ সেনের পদকল্পতক (সকলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ )। ইহাদের মধ্যে 'পদকল্পতক্র' সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সকলনগ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই পদাবলী-সাহিত্যের অবনতি দেখা দেয়। ভাব এবং আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতে থাকায় এই শতকের শেষে পদাবলী-সাহিত্য একেবারে নিপ্রাণ ও কুত্রিম হইয়া পড়ে।

পদাবলী-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব গৌরবের সামগ্রী। ইহার মধ্যে মানব জীবনের প্রেম ও বেদনার স্কল্প স্ক্র বৈশিষ্ট্যগুলি অপার্থিব আধ্যাগ্রিকতার মণ্ডিত হইয়া যেতাবে অপূর্ব শিল্পস্থমার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অমৃত-নিঃস্থানী পদগুলির আকর্ষণ প্রথম রচনার সময়ে যেমন ছিল, আজও প্রায় তেমনই আছে।

#### ৭। চরিত-সাহিত্য

চৈতল্যদেবের জীবন-চরিত বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি প্রান্থ রচিত হইয়াছিল। এই প্রস্থুগুলি এদেশের সাহিত্যে এক নৃত্ন দিগস্ত উদ্ঘাটন করিল। কেবল দেবদেবীকে লইয়া নহে, মান্থ্যের বাস্তব জীবনকাহিনী লইয়াও যে প্রস্থ রচনা করা যাইতে পারে, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহাই প্রমাণিত হইল। অবশু জীবন-চরিত হিসাবে এই প্রস্থুগুলি আদর্শস্থানীয় নহে। কারণ ইহাদের লেখকেরা সকলেই ভক্ত ছিলেন, চৈতল্যদেবকে তাহারা মান্থ্য হিসাবে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন ভগবান হিসাবে। তাহার ফলে চৈতল্যদেবের মানবতা ইহাদের মধ্যে পরিপূর্বভাবে ফোটে নাই। এই সব প্রস্থের মধ্যে স্থানে স্থানে অলৌকিক বর্ণনার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার ফলে বাস্তবতার মর্যাদা ক্ষুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবে সে যুগের কবিদের রচনায়, বিশেষত ভক্ত কবিদের রচনায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। এগুলি উপেক্ষা করিয়া বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া অগ্রদর হইলে ইহাদের মধ্যে হইতে অক্তত্তিম তথ্য আবিদ্ধার করা ত্রহ নয়।

চৈতত্তদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিত-গ্রন্থ ম্বারি গুপু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতত্ত্ব-চরিতামুত্তম্'। সংস্কৃতভাষায় লেথা এই বইটি সাধারণের কাছে 'ম্বারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত। ম্বারি গুপ্ত প্রথম জাবনে চৈতল্যদেবের সহপাঠা ছিলেন, পরে তাঁহার পার্বন হন। স্থতরাং তাঁহার লেখা এই চৈতলাজীবনী-গ্রন্থটির মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই খুব বেনী। মুরারি গুপ্তের পরে যিনি চৈতলাচরিত অবলম্বনে গ্রন্থ লেখেন—তাঁহার নাম পরমানন্দ সেন, উপাধি 'কবিকর্লপুর'; কবিকর্লপুরের প্রথম গ্রন্থ 'চৈতলাচরিতামূত মহাকাব্যে' প্রধানত ম্বারি গুপ্তের গ্রন্থ অন্থমন করিয়া চৈতলা-জীবনী (শেষ কয়েক বংসর বাদে অবশিষ্টাংশ) বর্ণিত হইয়াছে; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪২ খ্রীঃ। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'চৈতলাচলোদায় নাটক'—এই গ্রন্থে নাটকের আকারে চৈতলাদেবের জীবনের একাংশ বর্ণিত হইয়াছে; ইহার রচনাকাল ১৫৭২-৭৩ খ্রীঃ। তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'গৌরসণোদ্দেশনীপিকা'—এই গ্রন্থে দ্বাপর মুগে কৃঞ্চনীলার সময়ে চৈতলাদেবেব (যিনি ক্রন্থের সহিত অভিন্ন) পার্বদরা কে কী ছিলেন, সেই "তত্ত্ব নিরূপণ" করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্তদেবের দর্বপ্রথম জীবনচরিতগ্রন্থের নাম 'চৈতন্ত-ভাগবত'৷ ইহার লেখক বুন্দাবনদাদ নিত্যানন্দের শিষ্য; তিনি চৈত্যুদেবের কুপাধন্যা নারী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। বুন্দাবনদাদ ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ খ্রীঃর মধ্যে 'ঠৈতজ্যভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই নিতা।নন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'চৈত্রভাগবত' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—আদিখণ্ড, মধ্যথণ্ড ও অস্তাথণ্ড। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন – গুয়াগমন পর্যস্ত বণিত হইয়াছে, মধাপতে চৈত্রাদেবের গুয়া হইতে প্রত্যা-বর্তন ও সন্ন্যাদগ্রহণের মধ্যবতী ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, অস্ত্যথতে চৈতক্তদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্তী কয় বংসর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকম্মিকভাবে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হহয়াছে। 'চৈতক্সভাগবতে' চৈতক্সদেবের জীবনের অজস্র খুঁটিনাটি তথা বৰ্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মাতৃষ চৈতল্যের একটি জীৰস্ত মূর্ভি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চৈতক্সভাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজ্জ তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ইহার মধ্যে লেখক বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদের প্রতি কিছু অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। এরপ হওরা খুব স্বাভাবিক, কারণ এই গ্রন্থ রচনার সময়ে বুন্দাবনদাস যুবক ছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে 'চৈতক্সভাগবত' দবিশেব শ্রদ্ধার দামগ্রী এবং এই গ্রন্থ রচনার জন্ম তাঁহারা বুন্দাবনদাদকে 'বেদব্যাদ' আখ্যা দিয়াছেন।

ইহার পরবর্তী বাংলা চৈতন্মচরিতগ্রন্থ জয়ানন্দের 'চৈতন্মমঙ্গল'। জয়ানন্দ

১৫১০ খ্রীংর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবে চৈতন্তাদেবের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জয়ানন্দ' নামও চৈতন্তাদেবের দেওয়া। ১৫৪৮ হইতে ১৫৬০ খ্রীংর মধ্যে জয়ানন্দ 'চৈতন্তামঙ্গল' রচনা করেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্তামঙ্গলে' চৈতন্তাদেব সহস্দে অনেক নৃতন নৃতন তথা পাওয়া যায়। চৈতন্তাদেবের তিরোধান সম্বন্ধে অন্ত চরিতগ্রন্থগুলি হয় নীরব না হয় অলোকিক উজিতে পূর্ণ; কেবল জয়ানন্দই এ সম্বন্ধে বিশ্বাদগ্রাহ্থ বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন যে চৈতন্তাদেবের মৃত্যুর মূল কারণ কীর্তনের সময় পায়ে ইট লাগিয়া আহত হওয়া। অবশ্র জয়ানন্দ যে তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্তাদেব সমস্বন্ধে অনেক ভ্ল সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। জয়ানন্দের 'চৈতন্তামঙ্গলে'ও সেম্গের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

জয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক কালেই লোচনদাস নামে জনৈক গ্রন্থকার 'চৈতক্ত-মঙ্গল' নামে আর একটি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। লোচনদাস ছিলেন চৈতক্তদেবের পার্যদ নরহরি সরকারের শিস্তা। নরহরি সরকার 'গৌরনাগরবাদ' নামে একটি নৃতন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাদ অফুদারে চৈতক্তদেব শ্রিক্ষের অত্যাত্ত ভাবের মত নাগরভাবেও ভাবিত হইতেন। লোচনদাসের 'চৈতক্তমঙ্গলে' এই গৌরনাগরবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। লোচনদাস প্রধানত ম্রারি গুপ্তের গ্রন্থ অমুসরণ করিয়া চৈতক্তচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। ম্রারি গুপ্তের গ্রন্থের বহিভূতি যে সমস্ত সংখাদ লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সেণ্ডলর ঐতিহাসিক মূল্য সহক্ষে নিশ্চিত হওয়া যায় না। লোচনদাস প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন, সেই জন্ম তাঁহার 'চৈতক্তমঙ্গলে'র কাব্যমূল্য অসামান্ত।

ষোড়শ শতাকীতে চ্ডামণিদাস নামে আর একজন গ্রন্থকার 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামে একথানি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তথ্যের তুলনায় কল্পনা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। বইটির মধ্যে আলৌকিক বর্ণনার খুব বেশী নিদর্শন পাওয়া ধায়।

এইসব গ্রন্থকারের পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতক্মচরিতামূত' নামক বিখ্যাত বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটবতী ঝামটপুর গ্রামে। যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং ছয় গোস্থামী—অর্থাৎ রূপ, সনাতন, জীব, রশ্বনাথ দাস, রঘ্নাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্টের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা

অবলম্বনে 'গোবিন্দলীলামুত' নামক মহাকাব্য এবং বিৰমন্থলের 'কুঞ্চকর্ণামুতে'র টীকা 'সারক্ষরক্দা' রচনা করেন। বুদ্ধ বয়সে তিনি বুন্দাবনের মহাস্তদের অমুরোধে 'চৈতক্সচরিতামৃত' রচনা করেন। 'চৈতক্সচরিতামৃত' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত — আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অস্তালীলা; ইহার মধ্যে 'আদিলীলা'র চৈতন্ত-দেবের সন্ন্যাসগ্রহণ অবধি জীবনকাহিনী, 'মধ্যলীলা'য় সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্তী ছন্ত্র বংসরের তীর্থপর্যটন এবং 'অস্তালীলা'য় অবশিষ্ট জীবন বর্ণিত হইয়াছে, তবে চৈতক্তদেবের মৃত্যুর বর্ণনা ইহাতে নাই। কফদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপদামোদরের কডচা ( বর্তমানে পা ওয়া যায় না ) এবং বুন্দাবনদাদের 'চৈতল্য-ভাগবত' হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপক্রণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বুন্দাবনদাসের 'চৈত্যুভাগৰতে' যে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কঞ্চনাদ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। অন্য বিষয়গুলি তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 'হৈতকাচরিতামতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত মূল তত্ত্ব ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থ চৈতন্তনেবের জীবনচরিত-গ্রন্থ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নহে, দর্শন-গ্রন্থ হিসাবেও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই গ্রাষ্ট্রে কাব্যমূল্যও অপরিসীম; নীলাচলে বাসের সময়ে চৈতক্তদেবের 'দিব্যোন্মাদ' অবস্থার যে বর্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। 'চৈতন্ত-চরিতামত' গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে লেথক অত্যস্ত সহজ সরল ভাষায় অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্তকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অদামান্ত কৃতিজের পরিচয়। 'চৈতন্যচরিতামূতে'র ভাষায় স্থানে স্থানে তিন্দী ভাষার প্রভাব দেখা যায়, লেখক দীর্ঘকাল বুন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। রুফদাস কবিরাজ অসাধারণ বিন্মী লোক ছিলেন, 'চৈতল্যচরিতামৃত' গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজের দৈল প্রকাশ করিয়াছেন। চৈত্রচারিতগ্রন্থ গুলির মধ্যে 'চৈত্রচরিতামৃত' নানা দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত দাবী করিতে পারে। তবে ইহার একমাত্র ক্রটি এই যে, ইহার মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার কিছু আধিক্য দেখা যায়।

'চৈতগ্রচরিতামতে'র পরেও আরও কয়েকটি চৈতগ্রচরিতগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যানন্দদাসের 'প্রেম-বিলাস', মনোহর দাসের 'অফ্রাগবল্লী', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও

'নরোক্তমবিলাদ' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রদক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বইগুলির মধ্যে অনেক বৈষ্ণব মহান্তের জীবনী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বণিত হইয়াছে। 'প্রেমবিলাদ'-রচ্মিতা নিত্যানন্দ্রনাদ ছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্ম ; এই বইটি দপ্তনশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইয়াছিল, তবে ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে অনেক প্রক্রিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে: মনোহর দাদের 'অন্তরাগবলী' ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; ইহার মধ্যে মুখ্যত শ্রীনিবাদ আচার্যের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্কির্তাকর' স্থবিশাল গ্রন্থ; ইহার মধ্যে প্রমাণ দহযোগে শ্রীনিবাদ আচার্য প্রমথ বৈষ্ণব আচার্যদের জীবনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বণিত হইয়াছে, অধুনালুপ্ত কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও নিত্যানন্দের পুত্র বীবভদ্র গোস্বামীর লেখা কয়েকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের বিশদ ও উজ্জ্বল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই সমন্ত কারণে 'ভক্তিরত্বাকর'-এর মূল্য অপরিদীম; নরহরি চক্রবর্তীর অপর গ্রন্থ 'নরোভ্রমবিলাদ' ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ, ইহার মধো নরোভ্রম দাদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তীর <mark>দুইটি গ্রন্থই অপ্তাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত</mark> হুইয়াছিল। তিনি 'শ্রীনিবাসচরিত্র' নামে অধুনালপ্ত আর একটি গ্রন্থও লিথিয়া-চিলেন।

## ৮৷ বৈষ্ণব নিবন্ধ-সাহিত্য

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি গৌণ শাখা নিবন্ধ-দাহিত্য। বৈষ্ণবদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিষয় আলোচনা করিয়া ছোট বড় আনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রন্থ বাংলায় রচিত হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃন্ধাবনের গোস্বামীদের রচনাবলী ও 'চৈতক্যচরিতামৃত'কে অফুদরণ করিয়াছে, মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রচয়িতারা নিজেদের স্বাতন্ত্রা দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্পভের 'রসকদম্ব' (রচনাকাল ১৫৯০ খ্রীঃ), রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' (রচনাকাল ১৬৭৩ খ্রীঃ) এবং রামগোপাল দাসের

পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাখ্যা' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ )।

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের নামের তালিকা এবং গুরুশিয়-পরস্পরা বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে দৈবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা' (রচনাকাল ধোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)এবং রামগোপালদাস ও রিকিদাসের 'শাথানির্ণয়' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ করা ঘাইতে পারে।

#### ৯। কৃষ্ণমঙ্গল

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যে সমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলিও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে 'কৃষ্ণমঙ্গল' বলা হয়।

চৈতন্ত-পরবর্তী যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রুঞ্চমঙ্গল কাব্যের রচিয়িতা মাধবাচার্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্তাদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি চৈতন্তাদেবের শালক ছিলেন; কিন্তু এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

মাধবাচার্যের শিশু কৃষ্ণদাসও একখানি 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।
ইহার মধ্যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভাগবতবহিভূতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।
কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন যে তিনি 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু 'হরিবংশ'-পুরাণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেযুগে 'হরিবংশ' নামে অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল এবং তাহার মধ্যে দানখণ্ড প্রভৃতি লীলা বর্ণিত ছিল।

কবিশেথরের 'গোপালবিজয়'-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই বইটি ১৬০০ খ্রীরে কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। 'গোপালবিজয়' বৃহদায়তন গ্রন্থ এবং শক্তিশালী রচনা।

দপ্তদশ শতান্ধীর মধ্যভাগে ভবানন্দ নামক জনৈক পূর্ববন্ধীয় কবি 'হরিবংশ' নামে একথানি রুক্ষমন্দল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতেও দানথও, নৌকাথও প্রভৃতি বণিত হইয়াছে এবং রুক্ষদাসের মত ভবানন্দও বলিয়াছেন যে তিনি ব্যাসের 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যটি

রচনা হিদাবে প্রশংদনীয়, তবে ইহাতে আদিরদের কিছু আধিক্য দেখা যায়।

এইনব 'কৃষ্ণমঙ্গল' ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ এবং তৃঃখী শ্রামদাস বচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থ ভিলেথযোগা। এই বইগুলি যোড়শ শতান্দীর রচনা। সপ্তদেশ শতান্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তী রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও পরশুরাম রায় রচিত 'মাধবসঙ্গীত'-এর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতান্দীর বিশিষ্টতম কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা হইতেছেন "কবিচন্দ্র" উপাধিধারী শহুর চক্রবর্তী; ইনি বিষ্ণুপ্রের মলবংশীয় রাজা গোপালসিংহের (রাজত্বকাল ১৭১২-৪৮ খ্রীঃ) সভাকবি ছিলেন; ইহার কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি থণ্ডে বিভক্ত; প্রতি থণ্ডের অঞ্চন্দ্র পূঁথি পাওয়া গিয়াছে; শহুর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র বামায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নও রচনা করিয়াছিলেন; ইহার লেখা কাব্যগুলির যত পূঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পূঁথি আর কোন বাংলা গ্রন্থের মিলে নাই।

### ১০। সহজিয়া সাহিত্য

শহজিয়া" নামে (নামটি আধুনিক কালের স্ষ্টি) পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইহাদের দার্শনিক মত ও দাধন-পদ্ধতি তৃইই গৌঙীয় বৈষ্ণবদের তুলনায় স্বতম্ব। ইহারা বিশ্বাস করিতেন যাহা কিছু তত্ত্ব ও দর্শন সবই মান্ত্রের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরকীয়া প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সহজিয়া সাধকেরা বাস্তব জীবনেও পরকীয়া প্রেমের চর্চা করিতেন, ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহারই মধ্য দিয়া সাধনায় দিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। সহজিয়ারা মনে করিতেন যে, বিশ্বন্দল, জয়দেব, বিত্যাপতি, চঞীলাস, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন সাধক ও কবিরা সকলেই পরকীয়া-সাধন করিতেন।

সহজিয়াদেরও একটি নিজস্ব দাহিত্য ছিল এবং তাহার পরিমাণ স্থবিশাল। সহজিয়া-সাহিত্যকে তৃইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—পদাবলী ও নিবন্ধ-দাহিত্য। এ পর্যন্ত বহু সহজিয়া পদ ও সহজিয়া নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট রচনা থাকিলেও অধিকাংশই নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। অনেক রচনায়

অশ্লীল ও রুচিবিগাইত উপাদানও দেখিতে পাওয়া যায়। সহজিয়া লেথকেরা নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয়িতা হিদাবে নিজেদের নাম না দিয়া বিভাপতি, চণ্ডীদাদ, নরহরি দরকার, রঘুনাথ দাদ, রুফদাদ কবিরাজ, নরোত্তম দাদ প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারদের নাম দিতেন। নিজেদের নামে যাঁহারা সহজিয়া পদ্ধ নিবন্ধ লিথিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দদাদ, তক্ণীরমণ, বংশীদাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

#### ১১। অনুবাদ-সাহিত্য

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্ত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অন্দিত হইয়াছিল। কিছু কিছু ফাসী এবং হিন্দী বইও অন্দিত হইয়াছিল। তবে এই অন্থবাদ প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। ইহাদের মধ্যে কবির স্বাদীন রচনা এবং বাংলা দেশেব ঐতিহ্য-অনুসাবী মূলাতিরিক্ত বিষয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

### (ক) রামায়ণ

বাংলার অন্থবাদ-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রামায়ণের কথাই প্রথমে বলিতে হয়। প্রথম বাংলা রামায়ণ-রচয়িতা কুন্তিবাদ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পরে ধাড়শ শতকে রচিত শন্ধরদেব ও মাধ্য কন্দলীর রামায়ণের নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। শন্ধবদেব আসামের বিখ্যাত বৈষ্ণর ধর্মপ্রচারক। শৃদ্র হইয়াও তিনি রাহ্মণদের দীক্ষা দিতেন, এই অপরাধে তাঁহাকে স্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তথন তিনি কামতা (কোচবিহার) রাজ্যে পলাইয়া আসেন এবং কামতা-রাজের আশ্রায়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া পরলোকগমনকরেন। মাধ্য কন্দলী শন্ধরদেবের পূর্ববর্তী কবি। "শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজাব অন্থরোধে" ইনি ছয় কাও রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরকাওটি লেখেন শন্ধরদেব। প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল নাঃ এই কারণে, মাধ্য কন্দলী ও শন্ধরদেব আসামের অধিবাসী হইলেও ইহাদের রচিত রামায়ণকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অস্কর্ভুক্ত করা ঘাইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা রামায়ণ-রচন্নিতাদের মধ্যে "অভ্ত আচার্য" নামে পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। প্রবাদ এই যে, দাত বংদর বয়দে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি মুথে মুথে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; এই অভূত কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি "অভ্ত আচার্য" নাম পাইয়াছিলেন ; মতান্তরে, ইনি সংস্কৃত অভূত-বামায়ণ অবলম্বনে বাংলা রামায়ণ লিথিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "অভুত-আচা**র্য**" হইয়াছিল; আর একটি মত এই যে, ইহার নাম "অভ্ত-আচার" আদপে ছিল না, লিপিকর-প্রমাদে ''অভূত আশ্চর্য রামায়ণ" কথাটিই ''অভুত আচার্য রামায়ণ"-এ পরিণত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই সকলে ধরিয়া লইয়াছে যে কবির নাম ''অঙ্ত আচার্য"। সে যাগা হ্উক, ''অঙ্ত আচার্য' রচিত রামায়ণটি বেশ প্রশংসনীয় বচনা। ইহাতে সপত্নী স্থমিত্রার সমব্যথিনী স্বেহময়ী কৌশল্যার চরিত্রটি ্যরূপ জীবস্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। "অদ্ভূত আচার্য"র রামায়ণ এক সময়ে উত্তরবঙ্গের থূব জনপ্রিয় ছিল, ঐ অঞ্চলে তথন ক্বত্তিবাদী রামায়ণের তেমন প্রচার ছিল না। বর্তমানে ''অদ্তত আচার্য'র রামায়ণ তাহার জন**প্রিয়তা** হারাইয়াছে নটে, তবে ইহার অনেক অংশ ক্ষত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এখন ক্লন্তিবাদেরই নামে চলিয়া যাইতেছে।

ইহারা ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কয়েকজনের নাম এথানে উলিথিত হইল—ছিজ লক্ষ্মন, কৈলাস বস্থ, ভবানী দাস, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, মহানন্দ চক্রবর্তী, গঙ্গারাম দন্ত, রুফ্ডনাস। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বচিত রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; এই রামায়ণে রামানন্দ নিজেকে বৃদ্ধদেবের অবতার বলিয়াছেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি বাংলা রামায়ণের রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এটি বাকুড়া-নিবাসী জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তুইজনে মিলিয়া রচনা করেন।

## (খ) মহাভারত—কাশীরাম দাস

বাংলা মহাভারত রচনা হুরু হয় আলাউদ্দীন হোদেন শাহের রাজস্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী:)। হোদেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল ধান মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাদিতেন, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের মর্ম ভাল-

ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি কবীক্স পরমেশ্বরকে দিয়া একথানি বাংলা মহাভারত রচনা করান। এইটিই প্রথম বাংলা মহাভারত এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম মহাভারত। কবীক্র পরমেশ্বের মহাভারতথানি স্বথপাঠ্য, তবে সংক্ষিপ্ত।

পরাগল থানের পুত্র ছুটি থান (প্রক্নত নাম নসরৎ থান) ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন শাহের অধিকত অঞ্চলবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈমিনি রচিত মহাভারতের অখমেধ-পর্বের বিশেষ অহ্বাগী ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অখমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবাহ্যবাদ করান। শ্রীকর নন্দীর এই মহাভারত হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে অথবা নসরৎ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়।

পূর্ববঙ্গের যে মহাভারতটির প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেটির প্রায় আগাণগোয়ই সঞ্জয়ের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন এই মহাভারতের রচয়িতার নাম সঞ্জয়। কিন্তু অক্যান্ত পণ্ডিতদের মতে এই সঞ্জয় মহাভারতের অন্ততম চরিত্র সঞ্জয় ভিন্ন আর কেহই নহে, তাহারই নামে ইহাতে কবি ভণিতা দিয়াছেন। শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পূঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারায়ণ দেব নামে জনৈক ভরছাজ-বংশীয় ব্রাহ্মণ 'সঞ্জয়' নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। দীনেশচক্র সেনের মতে সঞ্জয়ের মহাভারত কবীক্র পরমেশরের মহাভারতের পূর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা মহাভারত। কিন্তু এই মতের সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। কবীক্র পরমেশরের মহাভারতে উহার রচনার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে উহার পূর্বে অন্ত পূর্ববঙ্গে কোন বাংলা মহাভারত রচিত হয় নাই।

আর একজন বিশিষ্ট মহাভারত-রচ্মিতা নিত্যানন্দ ঘোষ। ইনি সম্ভবত বোড়শ শতাব্দীর লোক। ইহার মহাভারত আকারে বৃহৎ এবং ইহার প্রচার পশ্চিম বঙ্গেই সমধিক ছিল।

বোড়শ শতাকীতে রচিত অক্সান্ত বাংলা মহাভারতের মধ্যে উড়িয়ার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা মুকুন্দদেবের বাঙালী সভাকবি দ্বিজ রঘুনাথ রচিত 'অশ্বমেধপর্ব', উত্তর রাচের কবি রামচক্র খান রচিত 'অশ্বমেধপর্ব' এবং কোচবিহারের রাজসভার আশ্রিত তুইজন কবির রচনা—রামদরস্বতীর 'বনপর্ব' ও পীতাম্বর দাদের 'নলদমমন্ত্রী-উপাধ্যান'-এর উল্লেখ করা ঘাইতে পারে।

ইহাদের পরে কাশীরাম দাদ আবিভূতি হন। কাশী রামের পুরা নাম কাশীরামদাদ দেব। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণনাদ, মধ্যম কাশীরামদাদ, কনিষ্ঠ গদাধরদাদ। ইহাদের আদি নিবাদ ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্ত্রাবনী বা ইন্ত্রাণী পরগনার কোন এক গ্রামে। গ্রামটির নাম কোন পুঁথিতে 'সিঙ্গি', কোন পুঁথিতে 'সিঙ্গি' পাওয়া যায়। তবে কমলাকান্ত দেব দেশত্যাগ করিয়া উড়িয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেথানেই কাশীরামদাদের মহাভারত রচিত হয়।

বর্তমানে যে অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত কাশীরামদাদের নামে প্রচলিত, তাহার সবথানিই কাশীরামদাদের রচনা নহে। ইহার সমগ্র আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাটপর্ব এবং বনপর্বের কিয়দংশ কাশীরামের লেখনীনিঃস্ত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব রচনা করিয়া কাশীরামদাদ পরলোকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পর্কিত ভাতৃপুত্র নম্বরামদাদকে তিনি অস্থরোধ জানান তাঁহার আরক্ধ কার্য শেষ করিবার জন্ম। নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পর্ব রচনা করেন, কিছ্ক তিনিও মহাভারত শেষ করেতে পারেন নাই। অন্য বহু কবি মিলিয়া কিছু কিছু লিখিয়া এই মহাভারত শেষ করেন। যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাদ লিখেন নাই, সেগুলিতে তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাদেরই ভণিতা আদিতে ছিল, কিছ্ক পরবর্তীকালে এই মহাভারতের লিপিকর, গায়ন ও প্রকাশকরা ঐসব কবির ভণিতা তুলিয়া দিয়া দর্বত্র কাশীরামদাদের ভণিতা বদাইয়া দিয়াছেন। ফলে এখন সমগ্র মহাভারত-গানিই কাশীরামদাদের নামে চলিয়া যাইতেছে।

কাশীরামদানের মহাভারতের বিরাটপর্বের কোন কোন পুঁথিতে যে রচনাকালবাচক শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ পর্বের রচনা ১৬০৪-০৫
খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদানের লেথা অস্তান্ত পর্বগুলি ইহার কিছু আগে
বা পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাশীরামদানের
অফ্ত গদাধরদাস ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগরাথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য লিথিয়াছিলেন,
এই কাব্যে ভিনি কাশীরামদানের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াভেন। স্থতরাং
কাশীরামদানের রচিত পর্বগুলির রচনাকালের অধন্তন সীমা ১৬৪২ খ্রীঃ।

কাৰীৰামদানের রচিত পর্বগুলি হইতে বুঝা যায় যে, কাশীরাম একজন শ্লেষ্ঠ

কবি ছিলেন। বিষ্ণুর মোহিনী-রূপ ধারণ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভা প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনায় কাশীরাম অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারত বাংলাদেশে অদামান্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক কৃত্তিবাস ছাড়া আর কোন কবির রচনা অত্বরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীরামদাসের মহাভারতও বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু কৃত্তিবাস ভুধু বাংলা রামায়ণের প্রেষ্ঠ রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাও। পৃক্ষান্তরে কাশীরামদাসের পূর্বেই অনেক কবি বাংলা মহাভারত রচনা করিয়া কাশীরামকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণে কাশীরামদাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের কৃতিত অধিক।

কাশীরামদাদের মহাভারত অভ্তপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের রচিত বাংলা মহাভারতগুলি অচিরে বিশ্বতির জগতে চলিয়া গেল। কাশীরামদাদের পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্রাম দাস, অনস্ত মিশ্র, রাজেন্দ্র দাস, রামনারায়ণ দত্ত, রামকৃষ্ণ কবিশেথর, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কবিগণ এবং অষ্টাদশ শতকে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, ষষ্ঠীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, "জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" বাস্থদেব, ত্রিলোচন চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, রামনারায়ণ ঘোষ, লোকনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিরা বাংলা মহাভারত রচনা করেন। অবশ্র সম্পূর্ণ মহাভারত ধ্ব ক্ম কবিই রচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভারতের অংশবিশেষকে বাংলা রূপ দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ই হাদের কাহারও রচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

### (গ) ভাগবত

রামায়ণ ও মহাভারতের মত ভাগবতেরও বাংলা অহুবাদ হইয়াছিল, তবে খ্ব বেশী হয় নাই। চৈত্রসদেবের সমসাময়িক এবং চৈত্রসদেবের দারা 'ভাগবতাচার' উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাসী কবি রঘুনাথ পণ্ডিত 'রুফপ্রেমতরন্ধিনী' নাম দিয়া ভাগবতের অহুবাদ করেন; কিন্তু ভাগবতের বারটি হলের মধ্যে প্রথম নয়টি হল্পের ভিনি সংক্ষিপ্ত ভাবাহুবাদ করিয়াছিলেন এবং শেষ তিনটি হলের আক্রিক অহুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শন্ধরদেব কামতারাজের আশ্রের থাকিয়া ভাগবতের কয়েকটি হলের অহুবাদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তী নামে একজন কবি সমগ্র ভাগবতের বন্ধাহ্যবাদ করেন—১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অহ্যবাদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে সনাতন ঘোষাল বিভাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়া ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধের আক্ষরিক অহ্যবাদ করেন; ইনি ছিলেন "কলিকাতা ঘোষাল বংশের" সস্তান।

### (ঘ) অক্সান্ত অনুবাদ-গ্রন্থ

রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অন্তান্ত কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও বাংলায় অন্দিত হইয়াছিল। তবে দেগুলি সাহিত্যস্থি হিসাবে উল্লেথযোগ্য কিছু হয় নাই। হিন্দী এবং ফার্মী ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অন্দিত হইয়াছিল, ভাহাদের অধিকাংশেরই অনুবাদক মুসলমান। পরবর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সম্বন্ধ আলোচনা করা হইতেছে।

## ১২। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেথকেরা হিন্দু লেথকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাবা যে আরবী বা ফার্সী নহে—বাংলা, ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে মুদলমান লেথকেরা এমন একটি নৃতন বন্ধ দিয়াছেন, যাহা হিন্দু লেখকেরা দিতে পারেন নাই। ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রথম্পক কাব্য প্রাচীন বাংলা দাহিত্যে তাঁহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সবই ধর্মস্লক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিদাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মুদলমানরা সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার কোন প্রয়োজন অহন্তব করেন নাই; এইজন্ম তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রবন্ধনেও তাঁহারা প্রবিষয়েজন। অবশ্ব ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তাঁহারা লিখিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে মুদলমান লেখকদের বাংলা রচনার দাক্ষাৎ পাই। এই শতাব্দীতে সাবিরিদ খান নামে একজন মুদলমান কবি একখানি 'বিছাফুন্দর' কাব্য রচনা করেন। ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন। কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভিনরতেওর পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয়ও কাব্যের মধ্যে মিলে।

ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন বিশিষ্ট বাঙালী মুসলমান কবি চট্টগ্রামের পরাগলপুর-নিবাসী কবি সৈয়দ স্থলতান। ইনি 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'নবীবংশ' এবং 'শবে মেয়েরাজ' নামে তিনথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; প্রথম গ্রন্থটিতে যোগসাধনার তত্ত্ব, দ্বিতীয়টিতে বারজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীয়টিতে হজরৎ মুহদ্মদের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'নবীবংশ' বইথানি আয়তনে খুব বিরাট।

জৈহুদীন নামে আর একজন কবি 'রস্কলবিজয়' নাম দিয়া হজরৎ মৃহন্মদের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া একটি কাব্য লিথিয়াছিলেন। ইনি সম্ভবত ধোড়শ শতাব্দীর লোক। "ইছপ থান" অর্থাৎ যুস্ক থান নামে একজন ব্যক্তি জৈহু-দ্দীনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সৈয়দ স্থলতানের শিষ্য মোহাম্মদ থান একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি ১০৫৬ হিজরা বা ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মজ্বুল হোদেন' নামে একখানি কাব্য লিথিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতে কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মোহাম্মদ থান সংস্কৃত ভাষা যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুরাণসমূহ যে তাঁহার ভাল করিয়া পড়াছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার এই কাব্য হইতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা-রীতি অত্যন্ত পরিশুদ্ধ। মোহাম্মদ থান 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' বা 'যুগ-সংবাদ' নামে আর একটি কাব্য লিথিয়াছিলেন; ইহাতে সভ্যযুগ ও কলিযুগের কাল্পনিক বিবাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'মক্তুল-হোদেন' কাব্যে মোহাম্মদ থান নিজের মাতৃকুল ও পিতৃকুলের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উভয় কুলেই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতৃকুলের লোকেরা বহু পুক্ষ ধরিয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মৃদলমান কবিষয়—দৌলত কাজী ও আলাওল আবিস্কৃতি হন। ই হারা আরাকানের রাজধানী রোসান্দ নগরে বদতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্ঠপোধন লাভ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দৌলত কাজী আরাকানরাজ শ্রীস্থর্ধার

রোজস্বকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) দেনাপতি লস্কর-উজীর আশরফ থানের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে 'সতী ময়নামতী' নামে একথানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি সাধন নামে একজন উত্তর-ভারতীয় কবির লেথা 'মেনা দথ' নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যের আধারে রচিত। এই কাব্যের নায়িকা দতী ময়নামতী স্বামী লোর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যে বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সংহত স্বরূপরিমিত ভাবঘন উক্তিসমূহের মধ্য দিয়া কাব্যরদ হৃষ্টি করা দৌলত কাজীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যে ময়নামতীর বারমাস্থা অত্যন্ত মর্মম্পর্ণী ও কাব্যরদপূর্ণ রচনা। তবে দৌলত কাজীর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ার ফলে 'দতী ময়নামতী' কাব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে আলাওল এই কাব্যকে সম্পূর্ণ করেন।

আলাওল তাঁহার বিভিন্ন কাব্যে নিজের জীবনকংহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৬০০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফতেহাবাদের (আধুনিক ফরিদপুর অঞ্চল) স্বাধীন ভ্রমী মজলিদ কুতুবের অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপথ দিয়া যাইবার সময় আলাওল ও তাঁহার পিতা পতুর্গীজ জনদস্থাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। আলাওলের পিতা পতুর্গীজদের স্থিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। আলাওল কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করিয়া সাঁতরাইয়া আরাকানের কূলে আসিয়া উঠেন। ইহার পর আলাওল আরাকান-রাজ্যের অস্বারোহী-বাহিনীতে নিযুক্ত লইলেন। আলাওলের উচ্চ কুল, পাণ্ডিতা ও দলীতনৈপুণ্যের জন্ম তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্যের প্রধান কর্তা মৃথ্য অমাত্য মাগন ঠাকুর আলাওলকে নিজের গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাগিলেন। মাগনের অফুরোধে আলাওল 'পদ্মাবতী' নামে একটি কাব্য লিখিলেন; কাব্যটি জায়দী নামক উত্তর ভারতীয় স্ফী মুদল-মান কবির লেখা 'পদমাবৎ' নামক কাব্যের' (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) 'পদ্মাবতী' আরাকানরাজ থদো-মিনভারেব রাজত্বকালে স্বাধীন অমুবাদ। (১৬৪৫-৫২ খ্রী:) রচিত হয়। 'পদ্মাবতী'র মধ্যে রোমাণ্টিক উপাদান এবং অধ্যাত্ম-অফুভৃতির আঁকর্য সমন্বয় সাধিত হওয়ায় কাব্যটি অভিনবত্ব ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাওলের প্রেলাচ क्कांत्मत्र सिमर्भम् धे कांत्रा भारे। देवस्य भागवनीत श्रेष्ठातश्व धेरे कांत्रा स्मर्भ যায়। মোটের উপর 'পদ্মাবতী' কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক এবং এইটিই আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা।

পদ্মাবতী'র পরে আলাওল মাগন ঠাকুরের অঞ্রোধে 'দৈফুলমূল্ক্বদি-উজ্জামাল' নামে একটি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এটি ঐ নামের একটি ফার্লী কাব্যের বঙ্গান্থবাদ। মাগন ঠাকুরের আকস্মিক য়ৃত্যুর ফলে এই কাব্যের রচনায় ছেদ পড়ে। কয়েক বৎসর পরে দৈয়দ মৃসা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির আজ্ঞায় আলাওল কাব্যটি শেষ করেন। আলাওল আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমানেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। দোলেমানের অঞ্রোধে আলাওল দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি হিসাবে দৌলত কাজী আলাওলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাহার উপর ধরমায়েসী রচনার মধ্যে আলাওলের নিজস্ব কবিত্বক্তিও তেমন ফুতি পায় নাই; সেইজন্ত এই কাব্যে আলাওল-রচিত অংশ দৌলত কাজীর রচনার তুলনায় নিক্বাই হইয়াছে। সোলেমানের অঞ্রোধে আলাওল য়ুসুফ গদার আরবী গ্রন্থ 'তোহ্ফা'র বঙ্গানুবাদ করেন; এই বইটি ইসলাম ধর্মের অঞ্চান ও কত্য বিষয়ক নিবন্ধ। আলাওলের 'তোহ্ফা'র রচনা ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে আলাওল এক বিপদে পড়েন; শাহজাহানের দিতীয় পুত্র শুজা ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া আরাকানরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রহুধর্মার সহিত বিবাদ করিতে গিয়া আরাকানরাজের আজায় সপরিজনে নিহত হন। শুজার সহিত আলাওলের মেলামেশা ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শক্র আলাওলের নামে রাজার মন বিষাক্ত করিয়া দিয়া আলাওলকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাইল। পঞ্চাশ দিন পরে রাজা আলাওলের নির্দোযিতার প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে মৃক্তি দিলেন এবং তাঁহার শক্রর প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। কিন্তু মৃক্তি পাইয়া আলাওল অপরিসীম দারিদ্রা ও ত্থেকষ্টের সম্থীন হইলেন। এগারো বৎসর এইভাবে কাটিবার পর আলাওল মজলিস নবরাজ নামে একজন রাজ-আমাত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিলেন। ইহার আদেশে আলাওল 'সেকেন্দারনামা' নামে একটি কাব্য রচনা করিলেন; এটি নিজামীর লেখা ফার্মী কাব্য 'সেকেন্দারনামা'র বলাত্বাদ। আলাওল আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণ্ড লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অল্পরোধ্য 'সপ্তপন্নকর' নামে একটি কাব্য লেখেন;

বইটি নিজামীর 'হপ্তপন্নকর' নামক দপ্ত-কাহিনী বর্ণনামূলক ফার্সী কাব্যের অন্তবাদ।

আলাওল 'রাগনামা' নামা একটি দঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও লিথিয়াছিলেন। কিছু রাধাক্ষ-বিষয়ক পদও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

'পদ্মাবতী' ভিন্ন অন্ত কোন রচনায় আলাওল উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অক্সান্ত মুসলমান কবিরা নানা ধারা অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এথানে কয়েকটি প্রধান ধারা এবং ঐ সব ধারার প্রধান প্রধান কবিদের নাম উল্লিখিত হইল।

## (ক) হিন্দী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ

অন্তত ঘুইটি হিন্দী রোমাণ্টিক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অন্দিত বা মহুস্ত হইয়াছিল। প্রথম—কুংবনেব 'মৃগাবতী' (রচনাকাল ৯০৯ হিজরা বা ১৫০৩ খ্রীঃ); এই কাব্য অবলম্বনে কয়েকজন মৃদলমান কবি বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে মৃহ্মদ থাতের ও করিম্লার নাম উল্লেখযোগ্য। তারপর, মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীতে কয়েকটি কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই সব কাব্য অবলম্বনে বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন মৃহ্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা ও সাকের মাম্দ।

# (খ) ফার্সী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ

ফাদী ভাষায় রচিত রোমাণ্টিক কাব্যগুলির এক বৃহদংশই 'লায়লি-মজ্জু' এবং 'ইউস্থফ-জোলেথা'র প্রেমোপাথ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। ক্ষেকজন ম্দলমান কবি এইসব কাব্যের অন্থবাদ বা অন্থসরণ করিয়া বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'লায়লি-মজ্জু'-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি বাহরাম খান। ইনি "নিজাম শাহ" উপাধিধারী আরাকান ও চট্টগ্রামের অধিপতি শ্রীচন্দ্রস্থর্ধার "দৌলত-উজীর" ছিলেন এবং ঔরস্ক্জেবের রাজস্বকালেঃ (১৬৫৮-১৭০৭ ব্রাঃ) কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'ইউস্থফ-জোলেখা'র

রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মদ সদীর (বা "সণিরি")। ইহার কাব্যের ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর (১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) ফার্সী 'ইউহ্বয়ক্তালেখা'র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি যোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। কেহ কেহ শাহ মোহাম্মদ সদীরকে বাংলার স্থলতান গিয়াস্থলীন আজম শাহের (রাজত্বলাল ১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ) সমসাময়িক মনে করেন, কিন্তু এই মত কোন্মতেই সমর্থন করা যায় না।

## (গ) নবীবংশ, রম্বলবিজয় ও জঙ্গনামা

'নবীবংশ' পয়গয়য়েরে কাহিনী, 'রয়লবিজয়' হজরত মুহয়দের কাহিনী ও
'জয়নামা' য়ৢয়ের (বিশেষত ইসলাম-ধর্ম-প্রচারকদের ধর্ময়ের) কাহিনী অবলম্বনে
লেখা কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি হরিবংশ ও মহাভারতের অয়ুসরণে রচিত।
খাহারা এই জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা
পূর্বেই বলা হইয়াছে। অল্লাল্য রচয়িতাদের মধ্যে হায়াৎ মামুদ, শাহা বদিউদ্দীন,
শেখ চাঁদ, নসয়য়া থান ও মনস্রের নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। ইহাদের
মধ্যে অষ্টাদশ শতান্ধীর কবি হায়াৎ মামুদই শ্রেষ্ঠ। ইনি 'মহরমপর্ব' নামে
যে বইটি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল
দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন হায়াৎ মামুদ 'চিত্ত-উথান', 'হিতজ্ঞান
বাণী' ও 'আছিয়া-বাণী' নামে তিনটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; ভয়ধ্যে 'চিত্ত-উথান' কাব্য হিতোপদেশের ফাসী অয়ুবাদ অবলম্বনে রচিত।

# (ঘ) পীর ও গাজীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাহিনী

'পীর' অর্থাং অলৌকিক ক্ষমতাদম্পন্ন ধর্মগুরু এবং 'গাজী' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধাদের লইনা বন্ধীয় মুদলমান কবিরা অনেক কাব্য লিথিয়াছিলেন। এই জ্রেণীর কাব্যের মধ্যে "গরীব ফকীর"-এর মাণিকপীরের গীত' এবং ফয়জুলার 'গাজীবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পীর-মাহাত্ম্মনক কাব্যগুলির মধ্যে 'দত্যপীরের পাঁচালী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রদঙ্গে ুইহার দহত্বে অভযুক্তাবে আলোচনা করা হইবে।

#### (3)

বাংলার মুসলমান কবিরা হিন্দু কবিদের অনুসরণে ক্বঞ্চলীলা বিষয়ক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বলা বাহুল্য, রাধাক্ষের প্রেম সম্বন্ধীয় পদই সংখ্যায় অধিক। রাধাক্ষের প্রেমের মাধ্য ইহাদের কবি-অন্ত্তৃতিকে দোলা দিয়াছিল বলিয়াই ইহারা এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশু তুই একজনের পদে ভাবের যে আন্তরিকতা দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হয় ইহাদের অন্তরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুসলমান কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দৈয়দ মূর্ভজার নাম সর্বাত্তো উল্লেখযোগ্য। ইহার একটি পদে ('শ্রাম বঁধু আমার পরাণ তুমি') ভাবের যে গভীরতা দেখা যায়, তাহা চণ্ডীদাদ ও জ্ঞানদাদের পদকে ব্যবন করায়। অন্যান্থ মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে নাদির মামৃদ, শাহা আকবর, গরীবুল্লা, গরীব খাঁ, আলী রাজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্তাদেবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও কোন বোঙালী মুসলমান কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

## (চ) গাথা

বাংলার মুসলমান কবিদের লেখা গাখা-কাব্য বেশ কয়েকথানি পাওয়া গিয়াছে। এই গাখা-কাব্যগুলির অধিকাংশই প্রাণয়বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে সক্রফের 'নামিনী-চরিত্র', কোরেনী মাগনের 'চক্রাবতী' এবং থলিলের 'চক্রম্থী-পুঁথি'র উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। এই দব গাখা-কাব্যের কাহিনী এ দেশে লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

## (ছ) সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ

কোন কোন বন্ধীয় মুদলমান কবি দাধনতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করিয়া-ছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাউল-লরবেশী দাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য; যেমন, আলী রাজা বিরচিত 'জ্ঞানদাগর' ও 'দিরাজকুলুপ'।

# ১৩। সভ্যনারায়ণ ও সভ্যপীরের পাঁচালী

বছ শতাব্দী ধরিয়া বাংলার হিন্দু ও মুদলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাদ করিয়া আদিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা

খুব বেশী হয় নাই। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের উপাসনা উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যে প্রচলিত হওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। 'সত্যপীর' ও 'সত্যনারায়ণ' আসলে একই উপাস্থের ত্ইটি রূপ। এই ত্ইটি রূপের মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতর, তাহা বলা ত্রহ। 'সত্যনারায়ণ' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে হিন্দু দেবতা পরবর্তী কালে মুসলমানী প্রভাবে 'পীর'-এ পরিণত হইয়াছেন, 'সত্যপীর' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 'পীর' হিন্দু প্রভাবে দেবতা বনিয়াছেন। যাহা হউক, 'সত্যনারায়ণ-এর পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত, 'সত্যপীর'- এর উপাসনা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যেই প্রচলিত। 'সত্যপীরের উপাসনার সময়ে মুসলমানী রীতি অনুযায়ী 'সির্নি' নিবেদন করা হইয়া থাকে। 'সত্যনারায়ণ-এর হিন্দুমতে পূজার সময়েও 'সির্নি' নিবেদন করা হয়।

'সত্যনারায়ণের 'পাঁচালী' ব্রতকথা এবং পূজার সময়ে ইহা পঠিত হয়। ইহার কাহিনী তুইটি—প্রথমটি ধর্মসঙ্গলের ধর্মঠাকুরের আবির্ভাবের কাহিনীর মত, দ্বিতীয়টি চণ্ডীমণ্ডলের ধনপতির কাহিনীর মত। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-রচ্মিতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর, রায়গুণাকব ভারতচন্দ্র, কবিবল্লভ, জয়নারায়ণ সেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। আরপ্ত কবি এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।

'সত্যপীরের পাঁচালী'-ও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পাঁচালীতে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা ধায়। কোন কাহিনীতে দেখা ধায় যে, সত্যপীর "আলা বাদশাহ" নামক জনৈক নুপতির কন্তার কানীন-পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কোন কাহিনীতে দেখি তিনি নারীরূপে "হোদেন শাহা বাদশা"র কামনা নিবৃত্ত করিতে-চেন, আবার কোন কাহিনীতে অন্ত কিছু। সবগুলি কাহিনীতেই দেখা ধায় সত্যপীর জাঁহার কপাভাজন ব্যক্তিদের দিয়া পৃথিবীতে তাঁহার উপাসনা প্রবর্তন করাইতেছেন। 'সত্যপীরের পাঁচালী'-রচিয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণহরি দাস, শহর, কবি কর্ণ, নায়েক ময়াজ গাজী, আরিক, কয়জুল। প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'গতাপীর' ভিন্ন আরও কয়েকটি উপান্সের উপাদনা হিন্দু ও মৃদলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুরা বনত্র্গা, ঠাকুর গোরাচাদ, কালু রায় (কুমীরের দেবতা), দিদ্ধা মংস্প্রেদ্রনাথের পূজা করে, এই দব দেবতাই মৃদলমানদের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরাচাদ, কালু শাহ এবং মোছরা পীর রূপে উপাদিত ইইয়াছেন। এই দব উপাম্ভের প্রশন্তি-বর্ণনামূলক

পাঁচালীও উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই রচনা করিয়াছেন। তবে দেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়।

#### ১৪। নাথ-সাহিত্য

বাংলার নাথ সম্প্রনায়ের ধর্ম ও সাধনতত্ব এবং ঐ সম্প্রনায়ের আদি গুরুদের কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নাথ সম্প্রানায়ের সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র। অন্য সমস্ত সম্প্রান্থ সাধনা করেন মৃত্যুর পরে মৃক্তিলাভের জন্ম; আর নাথদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অর্জন করিয়া জীবদ্দশাতেই মৃক্তিলাভ করা; এই সাধনার মূল অঙ্গ সংযম, ব্রন্ধার্ট এবং 'কায়াসাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়া; নাথদের মতে প্রতি মাহ্ন্যের মন্তকে অমৃতক্ষরণকারী চক্র এবং নাভিদেশে অমৃতগ্রাদী স্থ্ থাকে; 'কায়া-সাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চক্রের অমৃতকে ক্ষরিত হইতে না দিয়া স্থর্যের গ্রাদ হইতে রক্ষা করা যায় এবং তাহা করিলেই অমরত্ব লাভ করা যায়। নাথদের আদি গুরু বা আদি সিদ্ধা চারজন—মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কাহ্নপা। গোরক্ষনাথ মীননাথের শিশ্ব এবং কাহ্নপা হাড়িপার শিশ্ব। ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, তবে ইহাদের সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক যে, তাহা হইতে সত্য নির্ধারণের কোন উপায় নাই।

বাংলার নাথ-সাহিত্যের কাহিনী মূলত ছুইটি—গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী এবং হাড়িপা-কাফুপা-ময়নামতী-গোপীটাদের কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে দেবী গৌরীর ছলনায় পোরক্ষনাথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধা অর্থাৎ মীননাথ, হাড়িপা ও কাফুপার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রন্ত হওয়া, শাপগ্রন্ত মীননাথের কদলী দেশে নারীদের রাজ্যে রাজা হওয়া এবং গোরক্ষনাথের নর্ভকী-বেশে মীননাথের সভায় সমন করিয়া তত্বোপদেশ ঘারা তাঁহার চৈত্তন্ত-সম্পাদন বর্ণিত হইয়াছে। বিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রন্ত হাড়িপার হাড়ি (মেথর) হইয়া রানী ময়নামতীর রাজ্যে যাওয়া, তাঁহার পরিচয় পাইয়া রানী ময়নামতীর নিজ পুঞ্জ গোবিক্ষচক্র বা গোপীটাদকে তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়াইবার চেইা, গোপীটাদের দীক্ষা লইতে অনিজ্ঞা, তাহাকে ঘরে রাথিতে তাঁহার রানীদেশ্ব

প্রয়াস, গোপীচাঁদ কর্তৃক হাড়িপাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাথা, কামুপা কর্তৃক হাড়িপার উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যন্ত হাড়িপার কাছে গোপী-চাঁদের দীক্ষাগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এই চুইটি কাহিনী অবলম্বনে যেসব লেথক গ্রন্থ বচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের লোক নহেন, এমনকি সকলে হিন্দুও নহেন। কেহ কেহ মুদলমান দম্প্রদায়ের লোক। তবে ইহাদের রচনাগুলি নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আদৃত হইত। প্রথম কাহিনী লইয়া একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার দাম 'গোরক্ষবিজয়'। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে ফয়জুলা, কবীন্দ্র দাস, ভামদাদ দেন, ভীমদাদ, ভীমদেন রায় প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া এবং আরও কয়েকটি বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুল্লাই 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচনাকাল ১৭০০ খ্রীঃর কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, এই কাব্যের কাহিনীট সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কোন প্রাচীনতর বাংলা রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। মিথিলাতে বহু পূর্বে—পঞ্চদশ শতান্দীর প্রথম দিকে—বিদ্যাপতি এই কাহিনী অবলম্বনে 'গোরক্ষবিজয়' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের মধ্যে নাথ ধর্মের সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা প্রাধান্ত প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে। তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাথ তাঁহার উন্নত চরিত্র, দপ্ত পুরুষকার, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুভক্তির মধ্য দিয়া এবং মীননাথ ভোগলিপ্দা ও কুছুদাধন-বিমুখতার মধ্য দিয়া জীবস্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিশু কর্তক গুরুর উদ্ধার বণিত হইয়াছে—বিষয়বম্ব হিসাবে ইহা থুবই অভিনব ও মধুর। এই কাব্যের ভাষা ও প্রকাশভদীতে একটা প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গোরক্ষবিভয়ে' নারী জাভিকে খুব হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

নাথ সাহিত্যের দিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সংগ্রদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালে এই কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক রচিত হয়, তাহার সংলাপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত হইলেও গানগুলি বাংলায় রচিত; রচনা হিসাবে ইহার অভিনবত্ব থাকিলেও ইহার সাহিত্যিক মূল্য পূব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনটি বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়াছে —ইহাদের রচয়িতাদের নাম তুর্লভ 'মল্লিক, ভবানী দাস ও

-স্থকুর মৃহম্মন। তুর্ল্ভ মল্লিকের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা, ভবানী-দাস ও স্বকুরের কাব্যও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনটি কাবোর মধ্যে তুর্লন্ত মল্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ ; ভবানীদাসের রচনা কতকটা বৈষ্ণব-পদাবলী-প্রভাবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতুকরসোদ্দীপক; স্বকুরের রচনা স্থানে স্থানে বেশ স্বথপাঠ্য, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাড়িপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে কতকটা হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গোপীটাদ-ময়নামতীর কাহিনী শইয়া একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুর অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল; এই ছড়াটির দংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় রূপই পাওয়া গিয়াছে; ছডাটি বাংলার লোক-দাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন; এটির পরিণতি মিলনাস্ত। গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত সমস্ত রচনাতেই মানবিক রলের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোপীচাঁদের সন্নাসে তাহার রানীদের বিরহ-বেদনা সব রচনাতেই মর্মম্পর্ণিরপে বর্ণিত হইয়াছে। গোপীচাদ-ময়নামতীর কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবত বাংলাদেশেই, কারণ সর্বত্রই গোপীচাঁদকে বঙ্গের রাজা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কাহিনী বঙ্গের বাহিরেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে— বিহার, উড়িয়া, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমন কি স্থানুর মহারাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল ও আছে, এইসব রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংলা দেশের রচনাগুলির তুলনায় প্রাচীনতর গোপীটাদ-বিষয়ক রচনা পাওয়া গিয়াছে, এখনও এইসব স্থানে ্যাগী সন্নাসীরা গোপীটাদের গাথা গান গাহিয়া ভিক্ষা করে; কিন্তু বাংলা দেশে এক উত্তর বন্ধ ভিন্ন আর কোথাও জনসমাজে এই কাহিনীর প্রচলন নাই। গোপীটাদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন কাহিনীই বাংলার বাহিরে এতথানি ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই।

#### ১৫। মঙ্গলকাব্য

'মঙ্গলকাবা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। 'মঙ্গলকাবা' বলিতে দেবদেবীর মাহাত্মাবর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য ব্ঝায়। বাংলাদেশে অসংখ্য লৌকিক ও পৌরানিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। মূসলমান আমলে হিন্দুদের মধ্যে এইসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিধর্মী রাজণক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সময় উৎপীড়ন করিত; ইহা ভিরু সর্প, ব্যাত্ম,

বক্তা, তুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদও দে যুগে খুব বেশী মাজায় ছিল। এই সমন্ত' সক্ষট হইতে পরিজ্ঞান পাইবার অফ্ত কোন উপায় না দেখিয়া বাঙালী হিন্দুরা দেব-দেবীদের শরণাপন্ন হইত। এইভাবে যেমন ঐদব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা বাড়িতে থাকে, তেমনি কবিরা তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মঙ্গলকাব্যও রচনা করিতে থাকেন।

মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যকে প্রধান বলা ষাইতে পারে—
মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। ইহা ব্যতীত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষ্ঠীমঙ্গল, লন্দ্রীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, স্থ্মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি অভ্যান্ত বহু মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। সর্বদাধারণের মধ্যে এগুলি সমাদের লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সেযুগের বাঙালী সমাজের আলেখ্য লাভ কর। যায় এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ত মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।

প্রতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অবতারণা দেখা যায়। যেমন, কাব্যের স্টনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, শাপভ্রষ্ট দেবদেবীর কাব্যের নায়ক-নায়িকারণে জন্মগ্রহণ করা, নারীদের পতিনিন্দা, অন্তঃদহ্বা রমণীদের গর্ভের বর্ণনা, থাজের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিত্রলিথিত কাঁচুলীর বর্ণনা, 'বারমান্তা' অর্থাৎ বার মাসের স্থুখ বা ছুংথের বর্ণনা। মঙ্গলকাব্যগুলির গান এক মঙ্গলবার রাজিতে স্কু হইয়া পরের মঙ্গলবার রাজিতে শেষ হইত।

## (ক) মনসামঙ্গল

সমন্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাতেই এ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনার নিগর্শন মিলিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। মনসার পূজা করিলে সর্পের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাম বলিয়া লোকের বিশাস। এই মনসা দেবীর ঐতিহ্য খুব প্রাচীন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঋথেদে মনসার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক ঐতিহ্-মতে মনসা শিবের কক্সা, চণ্ডী ইহার বিমাতা; ঈর্যার বশে চণ্ডী ইহার এক চক্ষ্

নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; এইজন্ম ইহাকে অভক্তেরা "কাণী" বলিয়া অভিহিত করিত। ইহা ভিন্ন লৌকিক ঐতিহে মনসা আন্তিক-জননী জ্বংকারুর সহিত অভিনা।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই। মনসা বলিক চক্রধর বা 
চাঁদ সদাগরকে দিয়া তাঁহার পূজা করাইবার জন্ম অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু

চাঁদ সদাগর শিবের ভক্ত বলিয়া তাহাতে রাজী হন নাই; ইহাতে ক্রুক হইয়া
মনসা চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের জীবন নাশ করেন। চাঁদের হতাবশিষ্ট একমাত্র
পুত্র লখিন্দরের বিবাহের রাত্রে মনসার প্রেরিতা স্পিনী কালনাগিনী লখিন্দরকে
দংশন করিয়া সংহার করে। লখিন্দরের সভ্যোপরিণীতা স্থী বেহুলা স্থামীর শব

লইয়া একটি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যায় এবং স্বর্গে পৌছিয়া নৃত্যগীত প্রভৃতির
দ্বারা দেবতাদের সম্ভূষ্ট করিয়া—শেষ পর্যন্ত মনসাবও ক্রোধ শান্ত করিয়া স্বামীর ও

মৃত ভাশুরদের প্রাণ ফিরাইয়া আনে। অতংশর দেশে ফিরিয়া বেহুলা চাঁদসদাগরকে
সনির্বন্ধ অফুরোধ করিয়া তাঁহাকে দিয়া মনসার পূজা করায়।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কানা হরি দস্ত। ইহার কাব্য অনেকদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, তবে সেই কাব্যের তুই একটি পদ পরবর্তী কোন কোন কবির কাব্যের মধ্যে দেখা যায়।

যাহাদের লেখা 'মনসামকল' পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি বৈজ্ঞাতীয় বিজয় গুপ্ত। ইহার নিবাস ছিল বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লঞ্জী প্রামে। "ঋতু শৃত্য বেদ শশী" অর্থাং ১৪০৬ শকে (১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) "হোদেন শাহ" অর্থাৎ জলাল্দ্দীন ফতেহ্ শাহের (ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল 'হোদেন শাহ') রাজত্বলালে বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন—এই কথা তাঁহার 'মনসামঙ্গলে'র উপক্রম হইতে জানা যায়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে দেবী মনসার কাছে হরি দত্তের 'মনসামঙ্গল' প্রীতিকর না হওয়াতে এবং ঐ 'মনসামঙ্গল' প্রপ্রপ্রায় হওয়াতে তিনি বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়া 'মনসামঙ্গল' রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তরের 'মনসামঙ্গল' শক্তিশালী হাতের রচনা। চাঁদসদাগরের পত্নী সনকার মমতা-কর্জণ মাতৃম্রিটি ইহাতে খ্ব উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। বিজয় গুপ্তের রচনা খ্ব বেশী জনবিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে তাহাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভাষাও আধুনিকতারাক্ত হইয়াছে।

বিজয় শুপ্তের পরে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাহুড়িয়া গ্রাম নিবাদী রাহ্মণ কবি বিপ্রদাদ পিপিলাই মনদামলল রচনা করেন—"দির্মুইন্দু বেদ মহী শক" অর্থাৎ ১৪১৭ শকাকে (১৪৯৫-৯৬ খ্রীঃ)। বিপ্রদাদের 'মনদামললে কাহিনী খুব বিস্তৃত আকারে মিলিভেছে। এই গ্রন্থে মনদার পূজাপদ্ধতির খুব বিশাদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিপ্রদাদের 'মনদামললে' অনেকগুলি আধুনিক স্থানের উল্লেখ থাকার জন্ত কেহ কেহ দন্দেহ করেন যে এই কাব্যের স্বটাই প্রাচীন বা অকৃত্রিম নয়।

শ্বনসামন্ত্রের আর একজন প্রাচীন কবি কায়ন্থজাতীয় নারায়ণদেব। ইহার নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বোরপ্রামে। নারায়ণদেব "স্কবিবল্পভ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কাব্যের ভাষা বেশ প্রাচীন; রচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায় না; ভাষা দেখিয়া কাব্যটিকে ষোড়শ শতান্ধীর রচনা বলিয়া মনে হয়। নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গলে' চাঁদসদাগরের চরিত্রটি অত্যক্ত জীবস্ত। চাঁদের হুজয় ব্যক্তিত্ব ও অদমা পুরুষকার নারায়ণদেব অত্যক্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। নারায়ণদেবের চাঁদসদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার নিকট নতি স্বীকার করেন নাই—বেছলার ও ইইদেবতা শিবের অন্থ্রোধ ঠেলিতে না পারিয়া তিনি পিছন ফিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে একটি ফুল ফেলিয়া দিয়াছেন মাত্র। নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গল' প্রতিবেশী রাজ্য আসামে খ্ব জনপ্রিয় হইয়াছিল, দেখানে ভাহার ভাষা লোকম্থে পরিবৃত্তিত হইয়া অসমীয়া হইয়া গিয়াছে। আসামে নারায়ণদেব "ত্তনান্ধি" ( "স্কবি নারায়ণ"-এর অপভ্রংশ) নামে পরিচিত।

অপর একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসামঙ্গল-রচয়িতা বংশীদাস। ইঁহাব নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাটপাড়ী (বা পাতৃয়ারী) গ্রামে। ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক। বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' পূর্বক্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেথানে নারীদের বিভিন্ন অফুষ্ঠানে এই 'মনসামঙ্গল' গাওয়া হইত। পূর্ববঙ্গের বহু লোকে এই 'মনসামঙ্গল' আত্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাধিয়াছে। বংশীবদনের কল্পা চক্রাবতীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং কিছু কিছু ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বার্থ প্রণয় সম্বন্ধে একটি কাহিনী শিয়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে পাওয়া যায়।

মনদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস কেমানন্দ। ইহার আত্মকাহিনী

হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত কাঁথড়া গ্রামে ই হার নিবাদ ছিল। দেখানে স্থানীয় শাদনকর্তার মৃত্যুর পরে অরাজকতা দেখা দিলে কবির পিতা তিন পুত্রকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা বিফুলাদের ভাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। নৃতন বাসভূমিতে একদিন বর্ষাকালে মাছ ধরিয়া ফিরিবার পথে কেতকাদাদ ক্ষেমানন্দ বন্ধবিক্রয়িণী মৃচিনীর মৃতিধারিণী মনদার দেখা পাইলেন। মনদা কবিকে মনদামল্পল রচনা করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সপ্তরশ শতকের মধ্যভাগে কেত কাদাদ ক্ষেমানন্দ মনদামল্পল রচনা করেন। দপ্তরশ শতকের মধ্যভাগে কেত কাদাদ ক্ষেমানন্দ মনদামল্পল রচনা করেন। দপ্তরত ইহার প্রকৃত নাম 'ক্ষেমানন্দ', 'কেতকাদাদ' (অর্থ 'মনদার দাদ') উপাধি। ক্ষেমানন্দের 'মনদামল্পল' পশ্চিমবঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। দে জনপ্রিয়তা এখনও অক্র্য় আছে। ক্ষেমানন্দের 'মনদামল্পলে'র বেহুলা একটি অপূর্ব চরিত্র; কবিত্বপ্রতিভার দিক্ দিয়া বাল্মীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সীতার মতই করণ ও মর্মপ্রণী।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমানন্দ নামক আরও তৃইজন পশ্চিমবন্ধীয় কবি মনস।মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অক্যান্ত মনদামন্দলরচয়িতাদের মধ্যে সীতারাম দাস, দ্বিজ রসিক, দ্বিজ বাণেশ্বর, কবিচন্দ্র, কালিনাস ও বিফুপালের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংশের মধ্যে কেহ সপ্তদশ শতকের, কেহ অষ্টাদশ শতকের লোক।

উত্তরণক্ষের অনেক কবিও মনসামন্থল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তুর্গবির, বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তুর্গবির ষোড়ণ শতাব্দীর, অন্মেরা সপ্তরণ বা অপ্তাদণ শতাব্দীর লোক। ই হাদের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যই শ্রেষ্ঠ —যদিও এই কাব্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতাব নিদর্শন পাওয়া যায়।

# (খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মনসার মত চণ্ডীর ঐতিহ্নও খুব প্রাচীন। তত্ত্বে ও পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ পাওয়া বায়। তবে বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্গলে যে চণ্ডীদেবীর মাহাছ্যা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পৌরাণিক স্বরূপটি সম্পূর্ণ অক্ষ্ম নাই, তাহার সহিত লৌকিক ঐতিহ্ মিলিয়া দেবীকে এক নৃতন রূপ দিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে তুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি বাাধ-দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী; কালকেতু অপূর্ব শক্তিধর পুরুষ এবং তাঁহার স্ত্রী ফুল্লরা সাধ্বী নাবী; ইহারা চণ্ডীর রুপা লাভ করে এবং চণ্ডীর দেওয়া অর্থে বন কাটাইয়া এক নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; ইহার পর কলিন্দরাজের আক্রমণের ফলে তাহাদের সৌভাগ্য-সূর্য সাময়িক ভাবে রাছগ্রস্ত হয়, কিন্তু চণ্ডীর রুপায় অচিরেই বিপদ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়টি এক বণিক-পরিবারের—ধনপতি-লহনা-পুলনা-শ্রীমত্তের কাহিনী। প্রথমা স্ত্রী লহনা থাকা সত্ত্বেও বণিক ধনপতি খুলনাকৈ বিবাহ করিয়াছিল: এই খুলনা সপত্নীর হাতে নানারূপ নির্যাতন সহু করিয়া অবশেষে চণ্ডীর রূপা লাভ করে: কিন্তু শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীর অমর্যাদা করিয়া-ছিল বলিয়া তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে ২য়; সিংহলে যাইবার সময় সে পদ্ম ফুলের উপর দণ্ডায়মানা নারীর হন্তী গলাধঃকরণ করার এক অলৌকিক দৃষ্ট দেখিতে পায়, কিন্তু সিংহলের রাজাকে তাহা দেখাইতে না পারায় তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় ; খুল্লনার পুত্র শ্রীমস্ত বড় হইয়া পিতার সন্ধানে সিংহলে যায়, দেও সেই একই দৃশ্য দেখে এবং সিংহলরাজকে তাহা দেখাইতে না পারায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, অবশেষে চণ্ডীর কুপায় সমস্ত বিপদ কাটিয়া যায়, ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রীমস্ত সিংহলের রাজকল্যাকে বিবাহ করিয়া স্ত্রী ও পিতাকে লইয়া দেশে ফিরে।

মনদামন্বলের মত চণ্ডীমঙ্গলের রচনাও চৈতল্য-পূর্ববর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়া-ছিল,—কারণ 'চৈতল্যভাগবতে' 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' ( যাহা চণ্ডীমন্বলের নামান্তর ) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতল্য-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন চণ্ডীমন্বলের এপর্যস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন মাণিক দত্ত। ইহার রচিত কাব্য এ পর্যন্ত মিলে নাই, পরবর্তী কবিদের উক্তি হইতে তাহার অন্তিত্বের কথা মাত্র জানিতে পারা যায়। এক মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইনি দ্বিতীয় মাণিক দত্ত—পরবর্তী কালের লোক।

বোড়শ শতাকীতে বাঁহারা চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন (বা অস্তত করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়), তাঁহাদের মধ্যে ছিজ মৃকুন্দ কবিচন্দ্র, বলরাম কবিকহণ এবং ছিজ মাধ্ব বা মাধ্বাচার্বের নাম উল্লেখযোগ্য। ছিজ মৃকুন্দের কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'বাশুলীমঙ্গল', ইহা ''শাকে রস রস বেল' অর্থাৎ

১৪৬৬ শকাবে (১৫৪৪-৪৫ এীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। **কিন্তু এই কাব্যের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। বলরাম কবিকঙ্গণের কাব্য** যে ষোডশ শতান্ধীতে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমন্দলে কবির "গীতের গুরু শ্রীকবিকল্বণ"-এর উল্লেখ আছে, অনেকে মনে করেন বলরামই এই শ্রীকবিকঙ্কণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলের লোক ছিলেন, তাঁহার কাব্য উড়িক্সায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়া রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক" অর্থাৎ ১৫০১ শকান্দে (১৫৭১-৮০ খ্রী: ) তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের স্ট্রনায় কবি "পঞ্গোড়"-এর রাজা "একাকার" অর্থাৎ ভাবতসম্রাট আকবরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের নিবাদ ছিল দপ্তগ্রামে, ইহার পিতার নাম পরাশর। দ্বিন্ধ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে' অল্লম্বল্প গ্রাম্যতা থাকিলেও কাব্যটি স্থলিথিত, ভাঁড দত্তের চরিত্র অন্ধনে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী অত্যস্ত দরল ও অনাড়ম্বর। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতু ও ফুলরার উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে, অপর উপাখ্যানটির বর্ণনা থুবই সংক্ষিপ্ত। আক্রেরে বিষয়, দ্বিজ মাধ্ব পশ্চিমবদ্দীয় কবি হইলেও চটুগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্ত কোন অঞ্চল তাঁহার কাব্যের প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সম্ভবত মৃকুন্দরামের কাব্যের অভ্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে অন্ত সব অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রচার লোপ পাইয়াছিল। দ্বিজ মাধ্ব চণ্ডীমঙ্গল ব্যতীত কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

চণ্ডীমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রচিয়িতা এবং প্রাচীন বাংনা সাহিত্যের অক্সতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিক্ষণ মুকুলরাম চক্রবর্তী বোড়শ শতকের শেষভাগে আবিভূতি হন।
তিনি যে স্কল্ব আত্মকাহিনীটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় য়ে,
তাঁহার নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দাম্কা বা দামিকা প্রামে,
এখানকার তিহিদার মাম্দ (বা মুহ্মদ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার
করিতে থাকেন এবং মুকুল্বরামের প্রভূ ভূষামী গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী
করেন; তথন মুকুল্বরাম হিতৈরীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ
করেন; অনেক তৃঃথকত্ত সহু করিয়া এবং ঠিক্মত স্থানাহার করিতে না পাইয়া
তাঁহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জায়গায় চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা
দিয়া চণ্ডীমন্ত্রল রচনা করিতে বলেন; ইহার পর মুকুল্বরাম বর্তমান মেদিনীপুর

জেলার অন্তর্গত আরড়া। গ্রামে উপনীত হন; দেখানে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায় বাদ করিতেন; বাঁকুড়া রায় কবির দকল হৃঃথ দ্র করিয়া দিয়া নিজের পুত্রকে পড়াইবার কাজে কবিকে নিযুক্ত করেন; বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পরে—তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রারের রাজত্বকালে মৃকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন এবং রঘুনাথের কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। মৃকুন্দরামের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে মানসিংহ যথন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের শাসনকর্তা (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রী: ), তথন মৃকুন্দরাম জীবিত ছিলেন।

মৃকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হিদাবে উচ্চাঙ্গের। ইহার মধ্যে যে মানবিক রদ আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাব্যের মধ্যে মান্নুষের জীবন, মান্নুষের স্বথত্বংথ, মান্নুষের স্থানের কথা যেমন নিথুতভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তেম্নি ইহার চরিত্রগুলি পরিপূর্ণভাবে রক্তমাংদের মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুলরামের চণ্ডীমঙ্গলের ভাষা সরল, বর্ণনা অনাড়ন্থর, কিন্তু তাহারই মধ্যে অপূর্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কাব্যে নারীচরিত্র—বিশেষভাবে ফুলরা ও খুলনার চরিত্র অঙ্কনে মুকুলরাম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কুটিল স্বার্থায়েষী প্রভারকের চরিত্র স্পষ্টিতে মুকুলরাম এই কাব্যে অপরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মুরারি শীল, ভাঁডু দত্ত ও তুর্বলা দাসী এই শ্রেণীর চরিত্র। ইহাদের মধ্যে ভাঁডু দত্তের চরিত্রটি অতুলনীয়। শঠতার এমন জীবন্ত প্রতিমৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিভীয় একটিও মিলে না।

জীবন সম্বন্ধে মৃকুন্দরামের যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, তাহারই রূপায়ণ এই কাব্যে দেখা যায়। মৃকুন্দরাম বিশেষভাবে তৃ:থের অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছিলেন, তাই এই কাব্যে তৃ:থের চিত্রগুলিই জীবন্ত ও উচ্ছল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির আত্মকাহিনী হইতে হৃষ্ণ করিয়া কালকেতৃর শরে জর্জর পশুদের থেলোক্তি, ফুল্লরার বারমাস্থা, খুলনার ক্লিপ্ত জীবনযাত্রা প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে দর্বত্রই তৃ:থের তীব্র নগ্ন রূপ দেখিতে পাই। এই জন্ম কেহ কেহ মৃকুন্দরামকে 'তৃ:থবাদী কবি' বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইহাদের মত সমর্থন করা যায় না। কারণ মৃকুন্দরাম তৃ:থকেই জীবনের সার কথা বলেন নাই, তৃ:থের পিছনে যে আশা আছে, দে কথাও তিনি শুনাইয়াছেন।

মৃকুন্দরামের চণ্ডীমন্দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি নাটকীয় রীভিতে রচিত। কবির নিজের উক্তি ইহাতে খুব কমই আছে, বেশীর ভাগই বিভিন্ন পাত্রপাত্তীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পালার মধ্যে নাটকীয় সন্ধট-মৃহুর্ত অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স স্পষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এই কারণে মৃকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে নাট্যধর্মী কাব্যও বলা যায়।

আর একটি কারণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশেষভাবে মূল্যবান। এই কাব্য হইতে সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজপ্র তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষভ, কালকেতুর নগরপত্তন-সংক্রান্ত অংশটি অতান্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ বোড়শ-সপ্তদশ শতান্দীর সন্ধিন্ধণের বাঙালী-সমাজের দর্পণস্বরূপ।

মৃকুন্দরামের পরেও আরও অনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে রামদেব, দ্বিজ জনার্দন ও দ্বিজ কমললোচন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মৃক্তারাম দেন, জয়নারায়ণ দেন ও রামানন্দ যতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গলে'র মধ্যে কিছু অভিনবত্ব আছে; এই কাব্যে তিনি অলৌকিক ব্যাপারে নিজের অনাস্থার পরিচয় দিয়াছেন এবং মৃকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

# (গ) ধর্মসঙ্গ ও ধর্মপুরাণ

চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াও বাংলাদেশে এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা। তবে ইহার পরিকল্পনার উপরে বৃদ্ধ, সূর্য, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনার প্রভাব আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠাকুরের পূজা কেবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা—ভোম, বাগ্দী, হাড়ি প্রভৃতি জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরের উপাসক। এইজন্ম ধর্মমঙ্গল কাব্যক্ত রাঢ় ভিন্ন অন্ত কোন অঞ্চলের লোকেরা রচনা করেন নাই এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লোকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইহাদের রচয়িতা অবশ্র তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন; কিন্তু ধর্মমঙ্গল রচনার 'অপরাধে' বিশেষ করিয়া আসরে গান করার 'অপরাধে' ইহারা অনেক সমর্যে নিজ্ঞেদের সমাজে পতিত হইতেন।

ধর্মসঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই। জ্ঞানৈক গৌড়েশর (ইনি ধর্মপালের পুত্র বলিয়া অভিহিত, ইহার নাম কোথাও উল্লিখিত নাই) তাঁহার স্থালক মহাপাক মহামদকে না জানাইয়া তরুণী শ্রালিকা রঞ্জাবতীর সহিত ময়নাগড়ের বৃদ্ধ সামস্তরাক্ষ কর্ণদেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়া খুব ক্রুদ্ধ হয়। এদিকে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ততুপলক্ষে কঠোর আত্মনিপীড়ন করার পরে ধর্মের অহুগ্রহে লাউসেন নামক পূত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু লাউসেনকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া বার্থ হয়। বড় হইয়া লাউসেন মহাবীর হয় এবং পিতামাতার আপত্তি দত্ত্বেও কর্প্রধবল (রঞ্জাবতীর পালিত পুত্র)-কে সদ্দে লইয়া গোড়েশ্বরের নিকটে যায়। ইহার পর লাউসেন বহুবার অলৌকিক বীরত্ত্ব দেখায়, অনেকবার বিপদেও পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের কুপায় প্রতিবার রক্ষা পায়। শেষ পর্যন্ত লাউসেন কঠিন তপস্থাব দ্বারা ধর্মঠাকুরকে দল্পই করিয়া পশ্চিমদিকে স্থোদিয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউসেনকে বিনষ্ট করিবার জন্ম অনেক বড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই; অবশেষে একবার লাউসেনের অনুশন্থিতির স্থযোগ লইয়া মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিয়া আদিয়া ধর্মের শুব করিল। ও অনেক অনুচবকে বধ করিল; লাউসেন ফিরিয়া আদিয়া ধর্মের শুব করিল এবং ধর্মের ক্রপায় দবাইকে পুনক্ষজ্ঞীবিত করিয়া ময়নায় নিক্রন্থেগ রাজত্ব করিতে লাগিল; ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুর্গুরোগপ্রশু হইল।

ধর্মদল কাব্য অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ধ সমান নয়। তবে চরিত্রগুলি (এক নায়ক লাউসেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মদলেই জীবস্ত হইয়াছে। রঞ্জাবতী পুত্রমেহে অন্ধা; কর্ণদেন ভীক ও ত্বল প্রকৃতির; গৌড়েশ্বর ব্যক্তিছহীন; মহামদ থল ও জিঘাংস্থ; কর্প্রধবল কাপ্রুষ ও ভাঁড়; লাউসেনের তুই স্থী কলিঙ্গা ও কানড়া মহীয়সী বীরাঙ্গনা; কাল্ডোম, কাল্র স্থী, ধুমদী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি ক্যায়ের জক্ত আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া আমাদের হৃদয়ে হান লাভ করে। এই সব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সব ধর্মস্থলেই জীবস্ত হইয়াছে; ধর্মমঙ্গলগুলিতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিম্বর্ণের লোকদের চরিত্রগুলিই বেশী জীবস্ত হইয়াছে। দে মুগের খোদ্ধজাতি ডোমদের বীরত্বও ধর্মসন্থলে স্থলরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে নায়ক লাউসেনের চরিত্র—ভাহার বীরত্ব বাস্তবতার দীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জক্ত এবং প্রতিপদেই তাহার ধর্মঠাকুরের উপর নির্ভর করা ও ধর্মসক্রের ক্রপায় বিপামৃক্ত হওয়ার ফলে জীবস্ত হইয়াছে।

প্রথম ধর্মসঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ময়ুরভট্ট; পরবর্তী ধর্মসঙ্গল-কাব্য-রচয়িতারা ইহার নাম করিয়াছেন; কিন্তু ময়ুরুভট্টের কাব্য পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় দাহিত্য পরিষৎ হইতে 'ময়ুরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ' নাম দিয়া যাহা বাহির হইয়া-ছিল, তাহা জাল। থেলারাম নামক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়িতাকে কেহ কেহ ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলেন, কিন্তু এই মতের যাথার্থ্যে গভীর সংশায় আছে ; থেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে; এগুলি হইতে তাঁহাকে সপ্তনশ শতাকীর দিতীয়ার্ধের লোক বলিয়ামনে হয়। শ্রীশ্রাম পণ্ডিত সম্ভবত **দপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের** লোক, কিন্তু তাঁহার রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ মিলে নাই। যাঁহাদের লেথা ধর্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাদ আদক, দীতারাম দাদ, ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিকরাম গান্ধূনীর নাম উল্লেখযোগ্য। রূপরামের নিবাদ ছিল বর্তমান বর্ধমান জিলার শ্রীরামপুর প্রামে। শুজা যে সময় বাংলার শাসনকর্তা (১৬৩৯-৫৯ থ্রীঃ), সে সময়ে রূপরাম ধর্মের গান গাহিতে শুরু করেন এবং শুজার শাসন অবসানের কিছু পরে ধর্মমঞ্চল রচনা করেন; রূপরামের ধর্মফালের চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত; ইহার মধ্যে দেযুগের যুদ্ধযাত্রার বাস্তব ও উজ্জ্ল বর্ণনা পাওয়া যায়; রূপরামের আত্মকাহিনী স্থরচিত ও তথ্যপূর্ণ। রামদাদ ১৬৬৬ এটিকে ধর্মদল রচনা করেন; ইনি রূপরামকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সীতারাম ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মম**ক**ল সম্পূর্ণ করেন; ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিত্বপূর্ণ; ইনি একটি মনসামঙ্গলও লিথিয়া-ছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করিয়াছিলেন। ইনি বর্ধমানের রাজা কীতিচন্দ্রের আম্রিত ছিলেন। ঘনরাম পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাঁহার কাব্যেও পাণ্ডি:ত্যের পরিচয় আছে; ইহার ধর্মমঞ্চলথানি আয়তনে অত্যন্ত বুহৎ; কিন্তু কান্য হিসাবে তাহার বিশিষ্ট মূল্য রহিয়াছে; ছন্দ ও অলন্ধার— বিশেষত অনুপ্রাদের ক্ষেত্রে ঘনরাম এই কাব্যে দবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘনরাম একটি 'সভানারায়ণের পাঁচালী'ও রচনা করিয়াছিলেন। মাণিকরাম ১৭১১ হইতে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন; ইহার রচিত ধর্মদেল আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তাহার মধ্যে উপভোগ্য হাক্তরদের নিম্পনি পাওয়া যায়। মাণিকরাম একটি শীতলামকল কাবাও রচনা করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত নিধিরাম চক্রবর্তী, প্রভুরাম মুখটি, রামচন্দ্র বাঁডুজ্যা, রামকান্ত রায়, নরসিংহ বহু, ভবানন্দ রায়, বিজ রাজীব প্রভৃতি কবিরাও খন মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই অস্তাদশ শতান্দীর লোক।

ধর্মঠাকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্যতীত আরও এক ধরনের প্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এগুলিকে 'ধর্মপুরাণ' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বস্থাইর কাহিনী (ধর্মঠাকুরের উপাসকদের মতাস্থায়ী), ধর্মপূজা প্রবর্তনের কাহিনী এবং ধর্মপূজার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বস্থাইর কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই কাহিনী অহুদারে ধর্মই বিশ্বের স্থাইকর্তা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁহার পূত্র; ধর্ম পুত্রেরকে পরীক্ষা করিবার জন্ম ছয় মাদের শব হইয়া তাঁহাদের সম্মুথ দিয়া ভাসিয়া যান; ইহাদের মধ্যে শিবই পিতাকে চিনিতে পারেন; অতঃপর শিবের জাহ্বর উপরে বিষ্ণুকে কাষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মার নিঃখাদে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সৎকার করা হয়; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জননী কেতকা অনুমৃতা হন। ধর্মপূজা-প্রবর্তনের কাহিনীতে সদা-নামক ডোম কর্তৃক ধর্মপূজা স্থ্রতিষ্ঠিত করা বণিত হইয়াছে। ধর্মপূজার পদ্ধতির মধ্যে নানা ধরনের জিনিস দেখা যায়; যেমন, ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজার প্রকাতী, ধর্মের "ঘরভরা" নাম্ক গাজনের বিধি, সুর্যের ছড়া, ধর্মের চায ও শিবের চায প্রভৃতির কাহিনী।

ধর্মপুরাণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তী গ্রন্থশুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণ' পাওয়া যায় নাই।
যাহনাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষণ, রামচন্দ্র বাডুজ্জ্যা প্রভৃতি কবির লেথা ধর্মপুরাণ
পাওয়া গিয়াছে। যাহনাথের গ্রন্থ সপ্তদেশ শতান্দীর শেষ দশকের এবং অন্তদের
গ্রন্থ অষ্টাদশ শতান্দীর রচনা। বন্ধীয় সাহিত্য পরিষং হইতে "শৃন্তপুরাণ" নামে
একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ধর্মের পূজাপদ্ধতির সংকলন। এই বইটিকে
প্রথম প্রকাশের সময়ে খ্ব প্রাচীন রচনা বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার
রচনা অষ্টাদশ শতান্দীর পূর্ববর্তী নয়।

### শিবমঙ্গল বা শিবায়ন

শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচনা হইয়া আসিতেছে। বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রুপটি অকুল ছিল না। তাহার সহিত বছ লৌকিক ঐতিহ্ মিশিয়া গিয়াছিল। এইসব লৌকিক ঐতিহ্ অফুসারে শিব চাষ করেন, গাঁজা-ভাত থান, এমন কি নীচজাতীয় লোকদের পাড়ায় গিয়া নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদের সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যস্ত করেন। শিবের গৃহস্থালীর চিত্রপু বাঙালীর পরিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী দরিজ্রের গৃহস্থালী।

শিবের চরিত্র ও তাঁহার গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্যও রচিত হইতে থাকে। এইগুলির নাম 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন'।

বাহাদের রচিত 'শিবায়ন' পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম রামক্বফ বার। ইহার উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। ইহার নিবাস ছিল বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত রসপুর-কলিকাতা গ্রামে। বামক্বফের 'শিবায়ন' সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার মধ্যে প্রধানত পৌরাণিক শিবের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী আর একজন কবি আর একথানি 'শিবায়ন' রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবর্তী। প্রস্থের মধ্যে কবি লিখিয়াছেন ্য, বিষ্ণুপুরের রাজা বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৬৯-৮২ খ্রীঃ) তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজ রতিদেব নামক জনৈক কবি ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃগসূত্র' নামে একটি ক্ষুদ্র শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য রচনা করেন। এই কবি সম্ভবত চট্টগ্রামের লোক ছিলেন।

'শিবায়ন' কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ইহার নিবাদ ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার যত্পুর গ্রামে। পরে ইনি কর্ণগড়ের রাজা রামিদিংহের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং রামিদিংহের পুত্র বশমস্ত দিংহের রাজত্বকালে 'শিবায়ন' রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাদমাপ্তিকাল বিষয়ক যে শ্লোক কবি লিপিবন্ধ করিয়াছেন, ভাহার অর্থ দম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত না হইলেও তিনি যে অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথমার্ধে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা চলে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' অত্যন্ত স্থপাঠ্য রচনা। ইহার ভাষাও থুব দরল। এই কাব্যে কবি গ্রাম্য কাহিনীকে ভদ্র রূপ দিয়া সাহিত্যে প্রবেশ করাইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। কাব্যটিতে স্থানে শ্লানে অলম্বন্ধ

গ্রাম্যতা থাকিলেও মোটাম্টিভাবে অধিকাংশ স্থানে স্ফটিরই পরিচয় পাওয়া যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের নিথ্ত প্রতিফলন পাওয়া যায়। সেযুগে লোকেরা এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে থাইয়া-. পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত—ইহা এই কাব্য হইতে জানা যায়। এই কাব্যের চাঘ-পালাতে রামেশ্বর ধান-চাষের অত্যস্ত বিশদ ও স্থনিপুণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামেশ্বর একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-ও লিথিয়াছিলেন।

#### কালিকামঙ্গল

কালিকামন্দল কান্যে বাংলাব সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীর মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালিকামন্দল কাব্যে বিভা ও স্থানরের রোমান্টিক প্রেম-কাহিনী প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেথর স্থরী, বরক্লচি প্রভৃতি লেথকেরা বিভাস্থান্থরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহার সহিত কালী দেবীর কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশের 'কালিকামন্দল' কাব্যে বলা হইয়াছে স্থান্থরের উপাত্মা দেবী কালী এবং তিনি স্থানরকে প্রাণণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইভাবে কালীর মাহাত্ম্যের সহিত বিভাস্থান্ত্রের প্রেম-কাহিনী এক স্থ্যে প্রথিত হইয়াছে।

বাঁহাদের লেথা 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিছাস্থন্দর' কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিজ প্রীধর কবিরাজ। ইনি নসরৎ শাহের রাজত্বলালে (১৫১৯-২২ খ্রী:) তাঁহার পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ট-পোষণ ও আদেশ লাভ করিয়া এই বইটি লিথিয়াছিলেন; ইহার একটি খণ্ডিত পূঁথি পাওয়া গিয়াছে। সাবিরিদ খান নামক একজন ম্গলমান কবির লেখা একটি 'বিছাস্থন্দর' কাব্যেরও খণ্ডিত পূঁথি পাওয়া গিয়াছে; ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন; কাব্যটি সম্ভবত বোড়শ শতান্ধীতে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস নামক একজন চট্টগ্রাম-নিবাদী কবি ১৫২৭ শকান্ধে (১৬০৫-০৬ খ্রী:) একটি 'কালিকামন্দল' রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতান্ধীর আর একজন 'কালিকামন্দল'-রচয়িতা প্রাণরাম চক্রবর্তী; ইহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকান্ধ (১৬৬৮ খ্রী:)। ইহা ভিন্ন কলিকাতার নিক্টবর্তী নিম্ভার অধিবাদী কৃষ্ণরাম

দাস ঔরক্জেবের রাজত্বকালে ও শায়েন্ডা থার বন্ধশাসনকালে—১৫৯৮ শব্দক্ষে (১৬৭৬-৭৭ থ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বংসর বয়সে একথানি 'কালিকামত্বল' রচনা করেন। ইহাদের কাহারও রচনা অসাধারণ নয়, এবং সকলের রচনাতেই অল্প-বিস্তর অল্পীলতা আছে। কুফারামের কাবেয় এ দোষ সর্বাপেকা বেশী।

অষ্টানশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলবাম চক্রবর্তী 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন।
ইহার পর ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২-৫০ খ্রীঃ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'জয়নামঙ্গল' রচনা করেন, ইহার অগ্যতম থণ্ড 'বিল্লাস্থলর' এবং সমস্ত 'বিল্লাস্থলর' কাব্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন আর একথানি 'বিল্লাস্থলর' রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে পরে আমরা স্থতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। ইঁহারা ভিন্ন নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকাব্দে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ) এবং কলিকাতা-নিবাসী রাধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকাব্দে (১৬৬৭-৬৮ খ্রীঃ) 'কালিকামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিও অন্তাদেশ শতাব্দীতে একথানি 'কালিকামঙ্গল' লিথিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা গতান্থগতিক শ্রেণীর, তবে রাধাকান্ত মিশ্র অন্ত কবিদের দেবতার প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক অনান্থা প্রকাণ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনববের পরিচয় দিয়াছেন।

#### রায়মঙ্গল

মনদা যেমন দাপের দেবতা, তেমনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। তাঁহাকে উপাদনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া বাংলাদেশের লোকেরা বিশ্বাদ করিত। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই দক্ষিণরায়ের মাহাত্মা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাব্যের মধ্যে আরও তুইজন উপাত্মের দাক্ষাং পাওয়া যায়। একজন কুমীরের দেবতা কাল্রায়, অপব জন ম্ললমানদের পীর বড থা গাজী। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই তুইজনের মাহাত্মাও বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণরায়, কাল্রায় ও বড় থা গাজী, তিনজনেরই পূজা স্কল্ববন অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। 'রায়মঙ্গলে'র মধ্যে দক্ষিণরায় ও বড় থা গাজীর যুদ্ধ এবং ঈবরের অর্থ-শিয়্রফ অর্থ-পায়গছর বেশে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের মধ্যে দক্ষিত্মাণন করার বর্ণনা পাওয়ায় যায়।

'রায়যুল্লে'র প্রথম রচন্নিতার নাম মাধ্ব আচার্ব ৷ ইনি কৃষ্ণমূল্ল, চ্ঙীমূল্ল

ও গঙ্গামঙ্গলের রচয়িতা মাধব আচার্বের দক্ষে অভিন্ন হইতে পারেন।
ইঁহার নাম কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলে' উলিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইঁহার কাব্য
পাওয়া যায় নাই। যে কয়টি রায়মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিমতা গ্রাম
নিবাসী কৃষ্ণরাম দাসের রচনাটিই প্রাচীনতম। ইঁহার লেখা 'কালিকামঙ্গলে'র
নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলা' ১৬০৮ শকান্দে
(১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টান্দে) রিভিত হয়। এই কাব্যথানি অঞ্চীলতাদোধে তৃষ্ট হইলেও
শক্তিশালী হাতের রচনা; ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইশার মধ্যে
অনেক রকমের বাঘের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের পর আরও ছুইজন কবি 'রায়মঙ্গল' লিথিয়াছিলেন। একজনের নাম হরিদেব। ই হার কাব্যের থণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাম হরিদেব। ১৬৫০ শকাব্দে (১৭২৮ খ্রী:) ই হার 'রায়মঙ্গল' সম্পূর্ণ হয়।

#### অক্তান্ত মঙ্গলকাব্য

যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিলাম, সেগুলি ভিন্ন আরও আনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রধান প্রধান রচয়িতাদের নাম নিয়ে উল্লেখ করা হইল।

শীভলামপল—ইহাতে বসস্ত রোগের দেবী শীতলার মাহাত্মা বণিত হইয়াছে। মাণিকরাম গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ বল্লভ, দয়াল, অবিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিষ্ণ গোপাল, শন্ধর এবং পূর্বোল্লিথিত নিমতাবাদী ক্রফরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামন্দল রচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীমন্দল-ষষ্ঠী শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবী। ইঁহার মাহাত্ম্য 'ষষ্ঠীমন্দল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। নিমতার রুফরাম দাস (কাব্যের রচনাকাল ১৬০১ শক বা ১১৬৭৯-৮০ গ্রীঃ) এবং রুদ্ররাম প্রভৃতি কবিগণ ষষ্ঠীমন্দল রচনা করিয়াছিলেন।

সারদামক্লস—'সারদামক্ল' সারদা অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিভ হইয়াছে। দরারাম, বিজ বীরেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ ইহার রচয়িতা।

জগরাথমঙ্গল—ইহার মধ্যে 'স্কলপুরাণ' অবলম্বনে জগরাথদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অক্সতম লেখক গদাধরদাস দেব (কাশীরামদাসের অঞ্জ)। স্থ্যস্প — স্থ্দেবভার মাহাত্মাবর্ণনাম্পক কাব্য 'স্থ্যস্প । ইছার রচয়িতাদের মধ্যে রামজীবন ও কালিদাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মীমকল —ধনের দেবী লক্ষ্মী বা কমলার মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাব্য 'লক্ষ্মীমঙ্গল'। ইহার রচয়িতাদের মধ্যে নিমতার ক্ষুরাম দাদ, গুণরাজ থান এবং ছিজ্ঞ
নরোত্তমের নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। কৃষ্ণরাম দাদ মোট পাঁচখানি মঙ্গলকাব্য লিথিয়াছিলেন —কালিকামঙ্গল, ষ্টামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও লক্ষ্মীমঙ্গল।

গঙ্গামঙ্গল—'গঙ্গামঙ্গলে' গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত। মাধব আচার্য, ছিন্তু গোরান্ত্র, জয়রাম দাস্কু ছিজ কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য প্রভৃতি কবিগণ 'গঙ্গামঙ্গল' বচনা করিয়াছিলেন। তুর্গাপ্রদাদ মুখ্ছ্জ্যের লেখা 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী'ও (রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ) 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের শ্রেণীভূক্ত; এই কাব্যে কবির শক্তির পরিচয় আছে; ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও অঞ্করণ দেখা যায়। এই কাব্যাট একসময়ে কলিকাতা অঞ্চলে বহুলপ্রচারিত ছিল।

কণিলামন্দল—ব্রহ্মার কামধের কপিলার অপহরণ ও কণিলার মাহাত্ম্য কণিলামন্দল কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। 'কণিলামন্দল'-এর প্রধান রচ্মিতা শহর কবিচন্দ্র, কাশীনাথ, ও কেতকাদাস-ক্ষরিয়াম দাস।

গোদানীমঙ্গল—এই কাব্যে উত্তর বঙ্গের এক স্থানীয় দেবভার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত একটি মাত্র 'গোদানীমঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতার নাম রাধাকৃষ্ণ দাস।

বরদামদল—ইহার মধ্যে ত্রিপুরার বরদাথাত পরগণার অধিষ্ঠাত্ত্রী দেবী বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র নন্দকিশোর শর্মার লেখা একখানি 'বরদামদ্দল' পাওয়া গিয়াছে।

# ঐতিহাসিক কাব্য

আধুনিক-পূর্ব যুগে হিন্দুরা ইতিহাদবিম্থ ছিলেন। বাংলা দেশে আবার ছিন্দু-মুদলমান সকলেরই মধ্যে ইতিহাস সহজে একটা নিম্পৃহতার তাব ছিল। এইজ্ঞা মুদলিম যুগের বাংলাদেশ সহজে কোন প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয় নাই বলিলেই চলে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যেও তাই ঐতিহাসিক রচনা একাজ জুর্লভ।

় কেবলমাত্র ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় কয়েকটি ঐতিহাদিক গ্রন্থ রচিত হইয়া-ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাত্তে উল্লেখযোগ্য 'রাজমালা'; এই গ্রন্থে আদিকাল হইতে স্থক করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইটি চারি থণ্ডে বিভক্ত; প্রথম থণ্ড পঞ্চদশ শতকে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খণ্ড যোড়শ শতকে অমরমাণিক্যের রাজত্ব-কালে, তৃতীয় থণ্ড দপ্তদশ শতকে গোবিন্দমানিক্যের রাজত্বকালে এবং চতুর্থ থণ্ড অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজস্বকালে রচিত হইয়াছিল। 'রাজমালা'তে স্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশদর্শিতা-দোষ থাকিলেও মোটের উপর বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথমে তুর্গামণি উজীর নামে তিপুরার একজন রাজকর্মচারী 'রাজমালা'র স্বেচ্ছান্তবায়ী ' পরিবর্তন সাধন করেন, দেই পরিবতিত রূপটিই পরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনায় ছুর্গামনি উজীরের আবিভাবের পূর্বে লিপিক্বত পুঁথিগুলি অধিকন্তর নির্ভরবোগ্য। 'রাজমালা' ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত 'চম্পকবিজয়', 'কুষ্ণমালা' ও 'বরদামঙ্গল' প্রভৃতি ঐতিহাদিক গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগা। 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থে ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী:) নরেক্সমাণিক্যের বিদ্রোহ এবং রত্মাণিক্যের সাময়িক রাজ্য-চ্যতি বর্ণিত হইয়াছে। 'রুফ্মালা'য় ত্রিপুরারাজ রুফ্মাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৬০-৮৩ খ্রী:) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। 'বরদামঙ্গল' গ্রন্থ বাহত বরদেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অক্ততম পরগণা বরনা-খাতের ইতিহাস বিশদভাবে বণিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' নামক প্রস্থাটিকেও ঐতিহাসিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার লেথকের নাম গলারাম। ইহার 'ভাল্কর-পরাভব' নামক প্রথম কাণ্ডটি পাওয়া নিয়াছে, অন্তান্ত কাণ্ড রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে বর্গীদের পশ্চিমবক্ত আক্রমণ ও লুঠন, নবাব আলীবর্দীর সাময়িক পরাজয়, অবশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় বর্গী-মনাপতি ভাল্করের পরাভব এবং আলীবর্দীর চক্রান্তে ভাল্করের নিধন এই প্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেখকের প্রত্যক্ষদৃষ্ট "বর্গীর হালামা'র জীবন্ত ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়; এই প্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮ বর্ণাক (১৭৫১-৫২ ব্রাঃ)।

অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে বিজয়রাম নামক জনৈক বৈগঙ্গাতীয় লেথক 'তীর্থমঙ্গল' নামে একগানি ভ্রমণকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। বিদিরপুরের রুষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে একজন ধনী বাক্তি নৌকাষোগে নবদ্বীপ, হাঁড়রা, ঝিমুক-ঘাটা, টুগীবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মৃদ্দের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিদ্ধাণিরি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও তীর্থনর্শন করিয়াছিলেন; বিজয়রামও তাঁহার দলের সহিত গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে 'তীর্থমঙ্গল' রচিত হয়। বইথানির যথেষ্ট ঐতিহাসিক ম্লা আছে।

# ময়মন সিংহ-গীতিক। ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক।

পূর্ব বল্পের ময়মনিশিংহ জিলা ও তংদ্তিহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি গীতিকা অর্থাং কাহিনীবর্ণনা মাক গাথা লোকম্পে প্রচলিত আছে। এইগুলিই আধুনিক কালে দঙ্গলিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক 'ময়মনিশিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হইয়াহে।

এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাদের প্রাচীন রূপটি অক্র নাই; সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদের কলেবর অনেকাংশে রূপায়িত হইয়াছে এবং ভাষা আধুনিকভাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তুই একটি গীতিকার প্রাচীনতর রূপ অন্ত স্থ্র হইতে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া (নামান্তর মহয়া) স্থলরী, ভেল্যা স্থলরী ও জ্যানলের বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতিকাগুলি; এগুলি উনবিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মৃদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের আদি রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

মোটের উপর, 'ময়মনিদিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববন্ধ-গীতিকা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীভূক হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। তবে এগুলি যে দাহিত্যস্থি হিদাবে খুব উল্লেখযোগ্য তাহাতে কোন সম্বেহ নাই।

এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য প্রেমেরই বর্ণনা পাই, কিছ তাহা একটি অপূর্ব রোমান্টিকতায় মণ্ডিত। কাকনমালা, কাললবেখা, মেওয়া (মছয়া), ভেলুয়া, মলুয়া, মনিনা, লীলা, চ্প্রার্তী প্রভূতি নারিকাদের প্রেম বেভাবে ক্লুক্রনাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমান্থিত হইরা ক্টিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তুই একটি গীতিকা প্রণরমূলক নহে, যেমন দস্য কেনারামের পালা; এই পালাটিতে একজন নরহস্তা দস্কার ভক্ত ও স্থগায়কে পরিণত হওয়ার জীবস্ত চিত্র পাই; এগুলিও কাকণারসমণ্ডিত ও মর্মস্পর্মী।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে পুরাণের প্রভাব খ্বই অর। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্ষান্ত শাখা বেমন ধর্মান্তিত, এই শাখাটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এই শাখাটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংস্কৃতির সন্মিলনেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। ছিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নায়কনায়িকার প্রণয়কাহিনীই এই গীতিকা-গুলির মধ্যে সমান দক্ষতা ও সহাক্ষভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের পদ্ধীজীবনের যে আলেথ্য ফুটিয়াছে, তাহাও অপরূপ।
এই পদ্ধীজীবনের পটভূমিতে নায়কনায়িকাদের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত
হইয়াছে এবং তাহার রূপায়ণে একটি নবতর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই
গীতিকাগুলিতে যেন প্রকৃতি ও মানবহৃদয় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কবিরা প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে মাহুষের নিগৃত হৃদয়রহশুকে উদ্ঘাটিভ
করিয়াছেন।

মাস্থবের নানা অস্তৃতি এই গীতিকাগুলির মধ্যে দার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রূপমোহ, অস্তবের আলোড়ন, মিলনের আকৃতি, বিরহের জালা এবং বিদায়ের হাহাকার—সমস্ত কিছুকেই কবিরা আশ্চর্য কুশলতার সহিত জীবস্ত করিয়া তৃলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় যেমন তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর ও বিস্তীর্ণ অভিক্তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রতিকাণ্ডলির ভাষা অমার্জিত ও গ্রাম্য পূর্ববন্ধীয় কথ্যভাষা। কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া অপরিদীম কাব্যসৌন্ধর্য ক্ত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া যেন আমরা রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাংশগুলি বেন রূপকথার মায়াঞ্জনজড়িত; অথচ দেগুলি বেমনই স্বাভাবিক, তেমনই প্রাণক্ত।

মোটের উপর, 'মরমনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববন্ধপীতিকা' বাংলা দাহিত্যের সম্পদ্ন বলিয়া প্রণ্য ইইবার বোগ্য। ইহাদের মধ্যে মাছ্যের হাদরাভূতি, মাছ্যের সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতির সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের সমন্বন্ধে এক সন্ধীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব-ত্বর্গ রচিত চইয়াছে। এই ত্বর্গ গাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে পণ্ডিত, সংস্কৃতিবানু নাগরিক কবিগোটি নহেন, স্থান্ত গ্রামাঞ্জের অশিক্ষিত কবি-সম্প্রদায়—ইহা ভাবিয়া আমরা বিশ্বয় অন্থত্ব করি।

#### ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্সতম শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাহাই নয়, জন-প্রিয়তার দিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ কবি এপর্যস্ত বাংলাদেশে খুব কমই আবিভুতি হইয়াছেন। ১৭১২ থ্রীঃর মত সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে। ভারতচন্দ্র মৃথুজ্জ্যে-বংশীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার বংশ রাজবংশ হইলেও বর্ধমানের মহারাজা কীতিচন্দ্র কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট হইতে রাজ্য কাডিয়া লওয়ার ফলে তাঁহাদের অবস্থা থারাপ হইয়া পড়ে। ভারতচন্দ্রের প্রথম জীবন তঃথকষ্টেই অভিবাহিত হয়। তাহা সত্ত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং ব্যাকরণ, অলংকার, পুরাণ, আগম প্রভৃতি শান্তের বিশারদ হন। বাংলা ও শংস্কৃত ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া ও ফার্সী ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অল্প বয়দ হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিরও পরিচয় দেন। প্রথম যৌবনে তিনি ঘটনাচক্রে এক সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মিশিয়া যান এবং নানা দেশে ভ্রমণ করেন। অবশেষে আত্মীয় ও কুটুমদের নির্বন্ধে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ফরাসভাঙার (চল্দননগরের) ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মারফতে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচক্রের আশ্রয়লাভ করেন। কৃষ্ণচক্র তাঁহাকে সভাকবির পদে নিয়োগ করেন; তিনি ভারতচক্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক ভূসপ্পত্তি দান করিয়া মৃলাজোড় প্রামে স্থিত করান। রাজা কৃষ্ণচল্লেরই ছাদেশে ভারতচন্দ্র 'অরদামদল' কাব্য রচনা করেন। ১৭৬০ গ্রীষ্টাব্দে ভারতচক্রের মৃত্যু হয়।

আর্লামঙ্গই ভারতচন্দ্রের রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য। ১৬৬৪ শকাবে (১৭৪২-৪৩ ব্রী:) বাংলার নবাব আলীবর্নী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বার লক্ষ্ণ টাকা নক্ষানা চান এবং কৃষ্ণচন্দ্র ভাষা না দিভে পারায় ভাষাকে বলী করেন। কারাগারে

দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে তিনি যেন তাঁহার সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাঁহার মাহাত্মাবর্ণনমূলক কাব্য রচনা করিতে বলেন। মুক্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ঐ কাব্য রচনা করিতে বলেন এবং তদকুদারে ভারতচক্র 'অল্লামঙ্গল' লেখেন; ১৬1৪ শকাবে (১৭ ৫২-৫৩ খ্রী:) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম থণ্ডে রুক্ষচন্দ্রের বিপন্মক্তি অবলম্বনে অমুদার মাহাত্ম্য বর্ণনা, কাব্য রচনার উপলক্ষ বর্ণনা, শিবের উপাথ্যান বর্ণনা এবং রুফ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদা রের বাসভবনে অল্লার আগমনের বর্ণনা লিপিবন্ধ হইয়াছে। দিতীয় খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিছাফুন্দর উপাখ্যান। তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ মজুমদারের প্রশস্তি উপলক্ষে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম থণ্ডের বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্চল ও হৃদয়গ্রাহী; এই খডে শিব, জন্নপূর্ণা, নারদ, মেনকা প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলিও মানবভাগুণে ম গুত হইয়াছে: মানবচ বিত্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবস্ত ও উপভোগ্য। দ্বিতীয় থা ও বিভাক্সারের কাহিনী ভারতচক্রের প্রতিভার স্পর্শে অমুপম লাবণ্য লাভ করিয়া রূপায়িত হইয়াছে; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অল্লীলতা-দোষ থাকিলেও ইহার বর্ণনাভঙ্গীর মনোহারিত্ব সকলকেই মৃগ্ধ করে; ভারতচন্ত্রের 'বিভা ফুলবে' বিগতযৌবনা দূতী হীরা মালিনীর ছষ্ট চরিত্রটি ষেরূপ জীবস্ত হইয়াছে; তাহার তুলনা বিরল। ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' বাহত ঐতিহাসিক কাব্য হইলেও আনুর্শ ঐতিহাসিক কাব্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না. কারণ ইহাতে বণিত কাহিনীটির মধ্যে তথ্যের সহিত কল্পনার নির্বিচার সংমিল্লণ হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবস্ত হয় নাই; তবে এই পণ্ডটি বেশ সর্ব ও অথপাঠা; ইহাতে বর্ণিত ঘেনেডানী, দাস্ক, বাস্ক প্রভৃত্তি গৌণ-চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ভাহা খুবই উচ্ছল ও প্রাণবস্ত। 'অরদামঙ্গলে'র ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল ও বৈদন্ধাপূর্ণ। ভারতচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর হাস্তরসিক ছিলেন এবং শ্লেষ ও ব্যক স্পষ্টতে তাঁহার অসামান্ত দক্ষতা ছিল। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় 'অরদামল্লে' পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচক্র এই কাব্যে অপরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; বছ সংস্কৃত ছন্দকে ভিনি এই কাব্যে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন। মোটের উপর, 'অরদামল্লে'র বহিরালিকের লাবণ্য অভুলনীয়।

অবশ্য ইহার মধ্যে গভীরতার থানিকটা অভাব লক্ষিত হয়। তবে ইহার মধ্যে যে গানগুলি বহিয়াছে, ভাহাদের মধ্যে মাধ্য ও ভাবগভীরতার নিদর্শন পাই। 'অল্লদামঙ্গল' ভাহার অদামায় গুণগুলির জন্ম শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় কাব্যের আদন অধিকার করিয়াছিল। 'অল্লদামঙ্গল'-এর মধ্যে কিয়ং-পরিমাণে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিস্তাভাবনার পূর্বাভাদ পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের অন্তান্ত রচনাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র। তিনি হুইটি 'সভ্যনারায়ণের পাঁচালী' রচনা করিয়াছিলেন; একটি ত্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখা; দ্বিতীয়টি ১১৪৪ সনে ( ১৭৩৭-৩৮ খ্রী: ) রচিত হয়। তাঁহার আর একটি কাব্য 'রসমঞ্জরী', ইহা মৈথিল কবি ভাতুনত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকার লক্ষণ-বর্ণনামূলক গ্রন্থের অন্থবাদ; ইহা ১৭৪৯ খ্রীঃর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার 'নাগান্তক' কাব্যে আটটি দংস্কৃত ল্লোক ও তাহাদের বন্ধান্তবাদ রহিয়াছে; তুই-একটি শ্লোক দ্বার্থমূলক; এক অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালীয়-ব্রুদের জীবজন্তুরা ক্লফের কাছে অভিযোগ জানাইতেছে, দ্বিভীয় অর্থে মূলাজোড় গ্রামের পত্তনিদার রামদেব নাগের ( বর্ধমানরাজের কর্মচারী ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অভিযোগ জানাইতেছেন; এই কাব্যটি পডিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। এই বইগুলি ভিন্ন ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় একটি 'গঙ্গাষ্টক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত ভিন ভাষা মিলাইয়া 'চণ্ডী-নাটক' নামে একটি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন: ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতচন্দ্র নিতাস্ত লৌকিক বিষয়বস্ত লইয়া 'বসম্ভবর্ণনা', 'বর্ধাবর্ণনা' 'বাসনাবর্ণনা' 'ধেড়ে ও ভেড়ে' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা এদেশে আর কেহ লেখেন নাই।

# রামপ্রসাদ ও তাঁহার অনুবর্তী কবিগোষ্ঠী

রামপ্রদান সেন ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জন-প্রিয় কবিদের অন্যতম। রামপ্রদান ১৭২০ গ্রীরে মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বৈছ। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। বর্তমান ২৪ প্রস্থান জেলার অন্তর্গত হালিসহর-কুমারহট্ট প্রাম রামপ্রদাদের নিবাদ-ভূমি। আরু বয়স হইতেই রামপ্রসাদ কবিতা রচনায়, বিশেষত শ্রামাসঙ্গীত রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার ইইদেবী কালীর ভক্ত সাধক, বিষয়কর্মে তাঁহার তেমন মন ছিল না। তাঁহার রচিত গানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাঁহার প্রতি রাজা ক্ষণ্ডক্স ও অক্যান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কৃষ্ণচক্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও অনেক ভূদক্ষতি দান করেন। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহার সভাকবির পদেও নিয়োগ করিতে চাহেন; বিষয়াসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল সাধনা ও কাব্যরচনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবার পরে রামপ্রসাদ ১৭৮১ খ্রীঃর মত সময়ে পরলোকগমন করেন।

রামপ্রদাদের রচনাবলীর মধ্যে দেবীবিষয়ক গানগুলিই দ্র্বাণেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আধুনিক কালে এই গানগুলিকে "শাক্ত পদাবলী" নাম দেওয়া হইয়াছে। দেবীবিষয়ক গানগুলি তুইভাগে বিভক্ত—(১) বাৎসল্যরসাত্মক, (২) ভক্তিরসাত্মক। বাৎসল্যরসাত্মক গানগুলিতে শক্তি দেবী হিমালয় ও মেনকার কল্যা হইয়া দেখা দিয়াছেন এবং তাঁহার বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া এই গানগুলির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই গানগুলি অপূর্ব স্থানিহ্যাদে ভরপূর। মেনকার মাতৃহ্বদয়ের ক্ষেহ ও ব্যাক্লতা গানগুলিতে ধেরপ মর্মন্দর্শিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। আগমনী-গানে তিন দিনের জন্য উমার পিতৃগৃহে আগমনে মেনকার অপার আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন দিনের অবসানে উমার বিদায়ে মেনকার বেদনা বর্ণিত হইয়াছে। তথনকার দিনে বাঙালী পিতামাতারা নববিবাহিতা বালিকা কল্যাদের পিতৃগৃহে আগমন ও স্বন্ধরালয়ে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ঠিক এইরপ আনন্দ ও বেদনা অমুভ্ব করিত। তাহারই প্রতিধ্বনি আগমনী ও বিজয়া গানগুলির মধ্যে শোনা যায়। রামপ্রসাদই এই অপূর্ব বাৎসল্যরসাত্মক গানের আদি রচয়িতা এবং তিনিই ইহাদের শ্রেষ্ঠ বচয়িতা।

রামপ্রসাদের ভক্তিরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে দেখা দিয়াছেন। এই গানগুলির মধ্য দিয়া ভক্ত কবি—সস্তান ষেমন জননীকে ভালোবাসা জানায়, তেমনিভাবেই দেবীকে মাতৃরপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ভালোবাসা জানাইয়াছেন। এইরূপ জনাবিল অকৃত্রিম ভালোবাসার মধ্য দিয়া আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত তুল ভ। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মধ্যেও অবশ্য আমরা ভালোবাসার ভিতর দিয়া প্লারই নিদর্শন পাই, কিছ

সে প্রেম কান্তাপ্রেম,—শুধু ভাহাই নয়, শরকীয়া প্রেম। এই কারণের কর এবং কেপ্রেম দামাজিক বিধিনিবেধের দারা বারিত বলিয়া ভাহার আবেদন ভভটা ব্যাপক নহে। কিন্তু রামপ্রদাদের গানের মধ্যে যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভাহা যেমনই পবিত্র, ভেমনই মধুর। ভাহার আবেদন দর্বদাধারণের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কতকগুলি গানে রামপ্রদাদ অবাধ শিশুর মত তাঁহার ছামা-মাতার কাছে আবদার করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গানে তিনি ছামা-মাতাকে ভৎ সনা ও গঞ্জনা পর্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অভ্যরের দরলতা ও ভক্তির অকপটভার অভ্যন্ত মধুর নিদর্শন পাই। রামপ্রদাদের গানগুলির মধ্যে অভ্যন্ত গভীর ভাব একান্ত অবলীলাক্রমে বণিত হইয়াছে। এই গানগুলির ভাষা অভ্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জন। ইহাদের মধ্যে রামপ্রদাদ আমাদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়া ভাহার দারা ভাব পরিক্ট করিয়াছেন, এমনকি নিভান্ত জটিল দার্শনিক তত্তকেও এই দব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। ভক্তির প্রপাঢ়তা, ভাবের মাধুর্য ও অকপটতা এবং প্রকাশভঙ্কীর দরলতার জন্ত রামপ্রদাদের এই গানগুলি দর্বজনপ্রিম হইয়াছিল এবং এই সমন্ত গুণের জন্তই এগুলি এখনও আমাদের মৃশ্ব করে।

দেবীবিষয়ক গান ছাড়া রামপ্রসাদ কয়েকথানি গ্রন্থণ রচনা করিয়াছিলেন।
তাঁহার প্রথম গ্রন্থ দম্ভবত 'কালীকীর্তন'; ইহা রাজকিশোর নামে একজন ধনী
ব্যক্তির আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল; বইটির মধ্যে অনেক মধ্র পদ রহিয়াছে; তবে
ইহার একটি ক্রটি এই বে, ইহার মধ্যে কালীর লীলাকে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া
বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কৃষ্ণের মত কালীরও গোষ্ঠলীলা, রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণিত
হইয়াছে; রামপ্রসাদের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে তাঁহার গানের প্যারভি-রচয়িতা
আন্ধু গোঁসাই বাল করিয়া "কাঁঠালের আমসন্ত" বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ 'কৃষ্ণকীর্তন' নামেও একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কৃষ্ণলীলা বর্ণনা
করিয়াছিলেন; ইহার একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ শাক্ত হইলেও
বৈক্ষবদের প্রতি যে তাঁহার কোন বিষেষ ছিল না, তাহার প্রমাণ তাঁহার 'কৃষ্ণকীর্তন' রচনা ছইতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের অপর গ্রন্থ 'কালিকামল্লন' বা
'বিছাক্ত্রন্ধর' বা 'কবিরঞ্জন'। কেছ কেছ মনে করেন ইহা ভারতচন্ত্রের 'বিছাক্ত্র্যান্ধর'এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিছ বিভিন্ন আত্যন্তরীণ ও বহিরল প্রমাণ হইতে
বলা যায় বে রামপ্রসাদের 'বিভাক্ত্রর' ভারতচন্ত্রের যুতুরও পরে রচিত হইয়া

ছিল। কাব্য হিদাবে রামপ্রদাদের 'বিষ্ঠাস্থন্দর' ভারতচন্দ্রের 'বিষ্ঠাস্থন্দর'-এর তুলনায় নিক্ট ; ইহার মধ্যে অঙ্গীলতাও ভারতচন্দ্রের 'বিষ্ঠাস্থন্দর'-এর তুলনায় বেশী ; কিন্তু রামপ্রদাদের 'বিষ্ঠাস্থন্দর'-এর একটি গুল এই যে, ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র জীবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরদাত্মক বর্ণনায়ও রামপ্রদাদ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, ধেমন ভণ্ড দল্লাদীদের বর্ণনা।

রামপ্রসাদের পরে আরও অনেক কবি তাঁহাকে অনুসরণ করিরা দেবীবিষয়ক গান রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপ্তে যাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হইতেছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের সভাকবি এবং 'দাধকরঞ্জন' নামক তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধের রচিয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। ইঁহার রচিত শ্রামাদঙ্গীত-গুলির মধ্যে রামপ্রসাদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাঢ়তা, ভাবের গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গীর সরলতার নিদর্শন মিলে। অক্যান্ত শ্রামাদঙ্গীত-রচিয়তাদের মধ্যে যুগল ব্রাহ্মণ, রামানন্দ, ভ্গুরাম দাদ, ছিজ নরচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ দেন ছাড়া রামপ্রসাদ নামক অন্ত কোন কোন শ্রামানঙ্গীত-রচিয়তাও আবিভূতি হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে 'ছিজ রামপ্রসাদ' নামক একজন ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আগমনী-বিজয়া গান রচনায় রামপ্রসাদের পরে মর্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছেন কবিওয়ালা রাম বন্ধ। মোটের উপর, রামপ্রসাদ রচিত ভক্তিরদাত্মক ও বাংসল্যরদাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির অন্থসরণে বাংলায় একটি স্থবিশাল ও সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সাহিত্যের ধারা সমগ্র উনবিংশ শতান্ধী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হুইবার পরে বিংশ শতান্ধীতে উপনীত হুইয়াও প্রাণবন্ত রহিয়াছে।

# চতুদ'ল পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

# প্রাচীন বাংলা গগু

মধ্যযুগে বাংলায় পশু সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও গগু সাহিত্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশু নানা বৈষয়িক ব্যাপারে গগু লেখা প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিরকাল গণ্ডেই কথাবার্তা বলিত। কিন্তু আশুর্বের বিষয় এই যে সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংলা গগু রচনা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গগু লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্ন-লিখিত কয়েকটি শ্রেণাতে ভাগ করা যায়।

>। সংস্কৃত স্থারের গ্রায় কতকগুলি ছোট ছোট বাক্য—অনেকগুলিই ছুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত মনে হয়। দৃষ্টাস্তঃ

"পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত—দেতাই জে

চারিসত্র গতি আনি লেখ্যা।"

"হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত।

হথে পাতি লহ দেবকর অর্ঘ পূঞ্গপাণি। দেবক হব স্থথি আমনি ধীমাক কলি"।

এ তুইটি শৃত্য পুরাণ হইতে উদ্ধত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রন্থ অয়োদশ শতকে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের মতে ইহার রচনা কাল অস্তাদণ শতকের পূর্বে নহে।

২। ঐতিচত্ত সদেবের প্রিয় ভক্ত রূপ গোস্বামী বিরচিত কারিকা বলিয়া কথিত গ্রন্থ। রূপ গোস্বামী ধোড়শ শতাব্দীর লোক—কিন্তু তিনিই ইহার রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। ইহার ভাষার নম্না: "আগে তারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তংপর হইয়া কার্য করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে।"

## ৩। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা

"জ্ঞানাদি সাধনা" একথানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহাতে জীবের জন্ম সহজ্ঞে বিস্তৃত বিষরণ আছে। দ্বীনেশ চন্দ্র সেন ১৭৫০ গ্রীষ্টাব্দে লিখিত ইহার একথানি পুঁথি হইতে যে অংশ উদ্ধত করিয়াছেন তাহার ভাষার নমুনা:

"পরে দেই সাধু কুপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতক্ত করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতক্ত মন্ত্র কহিয়া পরে সেই চৈতক্ত মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব দ্বারাএ দশ ইন্দ্রিয় আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ আরোপ চিস্তাতে দেখাইয়া পরে দিন্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।" ৺নীনেশচন্দ্রের মতে ইহা সম্ভবত স্প্রদশ শতাকীর শেষভাগে রচিত।

## ৪। অষ্ট্রাদশ শতাব্দীর রচনা

অষ্টাদশ শতাকীর মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজমুলী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুনাঃ

"শ্রীশীমহারাজা ভূপ বাহাত্রের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোরকাল হইবাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন বরং পার্শীতে এমত খোষনবিদ লিখক দল্লিকট নাহি চিত্রেতে অন্বিতীয় লোক দকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পূষ্প তংস্কর্ম চিত্র করিতেন অন্ধারোহণে ও গজচালানে অন্বিতীয়।"

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ভাষা-পরিচ্ছেন' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ: "গোতম মুনিকে শিশু সকলে জিজ্ঞানা করিলেন আমানিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা ক্বপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবং পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়।"

ইহার ভাষা প্রাঞ্জন এবং ইহা গছরীতির স্বচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

প্রায় সমসাময়িক 'রন্দাবনলীলা' গ্রন্থে গভ ভাষা আবেও একটু উৎকর্ধ লাভ করিয়াছে:

(কুফ্চক্র) "যে দিবস ধেহ লইয়া এই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবদ মুরলির গানে যমুনা উল্লান বহিয়াছিলেন এবং পাধাণ গলিয়াছিলেন"।

## ে। চিঠিপত্রের ভাষা

ইহা যোড়শ শতাব্দীতেই অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দৃষ্টাস্তস্ক্রণ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্বে

১। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় বিভীর বঞ্জ, ১৬৩০-৩৭ পু:। ২। ই ১৬৭৮ পু:।

অহোম রাজ্যের রাজাকে লিখিত কোচবিহার মহারাজার পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরস্তরে বাস্থা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্তি গতান্নাত হইলে উভয়াত্বকূল প্রীতির বীঙ্গ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত আর একটি পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, "কএক দিবদ হইল তথাকার মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেন…মহাশয় আমার কন্তা আমি ছাওল আমার দোষদকল আপনকার মাপ করিতে হয়।"

অষ্টাদশ শতাকীর শেষ ছাগে (১৭৭১ ও ১৭৭২ এঃ:) লিখিত মহারাজা নন্দকুমারের তুইখানি স্থণীর্ঘ পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কিছু ফারদী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর প্রাঞ্জল গছা ভাষা। প্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' নামক পত্রসকলনে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক চিঠি আছে। এইগুলি হইতে দেখা ষায়ু যে তখন বাংলা গছা লিখিবার একটি রীতি ধীরে ধীরে গডিয়া উঠিতেছে।

## ৬। খ্রীষ্টীয় মিশনারীর রচনা

সাধারণ লোকের মধ্যে প্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্ম পত্ সীজ ও অন্মান্ম ইউরোপীয় মিশনারীগণ যতুপ্র্বক বাংলা শিথিতেন ও বাংলায় ছোট ছোট পুন্তকা লিথিয়া প্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেন। সপ্তদশ শতকে পত্ সীজ মিশনারীরা বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। যোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলা গছে চুইখানি পুন্তিকা লিথিত হুইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু এই সমৃদ্য় পুন্তক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শ্রেলার যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। ১৭৪৩ প্রীষ্টাব্দে এই বইখানি রচিত হয়। ইহার রচিয়তা ভূষণার (পূর্ব পাকিন্তানে) এক সন্নান্ত বংশে জাত প্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙালী হিন্দু। বাল্যকালে (১৬৬৩ প্রীষ্টাব্দে) আরাকানের জলর্দস্যারা তাহাকে অপহরণ করে। একজন পতু সীজ মিশনারী ভাহাকে অর্থ দিয়া ক্রন্থ করিয়া প্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। তথন জীছার নাম হয় দোম আন্তোনিও (Dom Antonio)। এই প্রন্থে একজন

ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক এটিনের মধ্যে কথাবার্তার অবতারণা করিয়া তিনি এটিধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।

"রামের এক স্থী তাহান নাম সীতা, আর তুই পুরো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্থীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্থীরে লক্ষাত থাক্যা আনিতে বিশুর যুদো করিলেন"।

আর একথানি মিশনারী গ্রন্থ 'রুপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'। মনোএল-দা-আস-স্থপাসাম (Manoel Da Assumpcam) নামক এক পর্তু গীন্ধ পাদ্রী ১৭৩৪ সালে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষার একটু নম্না দিতেছি।

"নুসিয়া এত হৃংথের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অহুগ্রহ চাহিল: কহিল: ও করুণামগ্রী মাতা, আমার ভরদা তুমি কেবল; মুনিয়ের অলক্ষ্য আছি আমি; তথাচ আশা রাখি যে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার; আমি তোমার দাদী; তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরদা। তোমার আশ্রয়ে বিত্তর পাপী অধ্যে, ধেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধ্যেরে যদি উপায় দিলা, আমারেও উপায় দিবা। ইহা নিবেদন করিল"।

এই ছুই গ্রন্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে শ্বরণ রাখিতে হইবে যে এগুলি বাংলা—কিন্তু রোমান হরফে লেথা। স্বতরাং 'লক্ষ্মণ'-এর পরিবর্তে লকোন 'যুদ্ধ'-র পরিবর্তে যুর্দো প্রভৃতি ভূল নহে, মূলে হয়ত শুদ্ধই ছিল।

মোটের উপর এই ছই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে সপ্তরণ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এবং সম্ভবত ইহার পূর্বেই বাংলা গছভাষার যে একটি দরল প্রাঞ্জল রূপ ছিল তাহা দর্বাংশে দাহিত্যের উপযোগী। দেশীয় প্রবীণ দাহিত্যিকেরা ইচ্ছা করিলে গছে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাঁহারা কবিতায় দেখা পছন্দ করিতেন। সম্ভবত পাঁচালী প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়া কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল—সহজ কথাবার্তার ভাষায় দাহিত্য রচনার দে যুগে আদর হয় নাই। যাহাই হউক, উল্লিখিত তুইখানি মিশনারী গ্রন্থের জন্ম বাংলা দাহিত্য পতু গীজদের নিকট ঋণী। পাদরী মনোএলের আরও একথানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রথমভাগে বাংলা ব্যাকরণের মূল স্ব্তু

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং বিতীয়ভাগে বাংলা-পর্তু গীঙ্গ ও পর্তু গীঙ্গ-বাংলা শক্ষান্য প্রবন্ধ হইয়াছে। এই তিনথানি গ্রন্থই বাংলাভাষার সর্বপ্রাচীন মৃদ্ধিত গ্রন্থের দ্মান দাবী করিতে পারে। পর্তু গীঙ্গদের নিকট আমাদের ঋণ আরও আছে। ভারতে তাহারাই প্রথমে মৃদ্র্যা-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে—গোয়া শহরে ১৫৫৬ খ্রী ষ্টাকে। পর্তু গীজেরা যে এদেশে নৃতন নৃতন ফল ফুল আমনানি করিয়াছিল তাহা দ্বান্য পরিছেদে বলা হইয়াছে।' সাধারণ ব্যবহারের অনেক দ্রব্যও বাংলাভাষায় পর্তু গীঙ্গ নামে পরিচিত—যেমন ছবি, ফিতা, আলমারি, চাবি, বোতাম, বোতল, পিন্তুল, বয়াম, বয়া, মাস্তুল, বালতী, পেরেক, সাবান, ভোয়ালে, আলপিন ইত্যাদি। ইন্ত্রি, আয়া, মিল্লী, নিলাম, দরজা, জানালা, গরাদে, কামরা, কেদারা, মেজ প্রভৃতি শক্ষণ্ড পর্তু গীজ।

আরবী ও ফার্সীভাষার বছ শব্দ যে বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই, কারণ ফার্সী ছিল মধ্যযুগে দরবারের ভাষা ও সন্ত্রাস্ত মৃদলমানগণের কথ্য ভাষা। স্থতরাং বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দুভাষায়ও ভাষার বছ শব্দ স্থায়ী আদন লাভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহার পরে অনেক ইংরেজী শব্দও বাংলাভাষার অস্তত্ত্বক হইয়াছে। এইভাবে মধ্যযুগে বাংলাভাষা বিদেশীভাষার সাহায্যে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

३। द०४-३ श्रेका।

## **পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ** প্রিল্প

### ১। সুলতানী যুগ

মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান স্থলতানদের নির্মিত মসজিদ ও সমাধি-ভবনে। এই শিল্পের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইটকনির্মিত। স্তম্ভ ও কোন কোন স্থলে প্রাচীরের বহিরাবরণের জন্ম পাথর ব্যবহার কবা হইয়াছে। কথন কথনও আর্দ্রতা হইতে রক্ষা করিবার জন্ম সর্বনিয়ে একদারি পাথর বদান হইয়াছে। ইহার কারণ বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রাম্ভে রাজমহলের নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও পাহাড় নাই। স্কতরাং প্রস্তর খুবই তুর্লভ ছিল। ইটের গাঁথনি মজবুত করার জন্ম চুণ ব্যবহার করা হইত। তাহা ছাড়া মুঘল যুগো পলস্তারার জন্মও চুণ ব্যবহার করা হইত।

দিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশীরভাগ বাঁশের খুঁটি ও থড়ের চাল দিয়া ঘর তৈয়ারী হইত। দোচালা ও চারচালা সাধারণত ঘরের এই তুই শ্রেণী। দেখা যায়, কাঠের ও ইটের বাড়ীর ছাদ ইহার অফুকরণেই নিমিত হইত। অর্থাৎ সরলরেখার পরিবর্তে থড়ের চালের ক্রায় কতকটা বাঁকানো হইত। ঘরগুলিতে যেমন চারিকোণে বাঁশের খুঁটি আড়া-আডিভাবে বাঁশ লাগাইয়া মজবুত করা হইত, ইটের বাড়ীতেও তেমনি চারিকোণে চারিটি ইইক হান্ত আটালকের (Tower) আকারে নির্মিত হইত। তুইটি বাঁশ অল্পন্র পুঁতিয়া তাহার

<sup>(</sup>১) এই পরিচেছদে নিম্নলিখিত পরিভাষা বাবহাত হইয়াছে; আটালক (Tower); আখিটান (Basement); আইচিত্র (Bas-relief;) আলিক (Corridor); ককা (Bay); কুড়াভভ (Pilaster); কুলুলি (Niche); কেন্দ্রশালা ও পার্থণালা (Nave and Aisle); ভয়জিড পালকাটা (Cusp); পর্ট (Parapet); পলকাটা (Fluted); বলভি (Turret)।

এই অধান প্রধানত আহম্মদ হাসান দানি প্রণীত 'Muslim Architecture in Bengal', মনোযোহন চক্রমতা লি হিড 'Bengali Temples and their characteristics' (J. A. S. B. 1909, P. 142) ন মক প্রবন্ধ এবং শীক্ষমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যার প্রণীত 'বাঁকুড়ার মন্দির' অবলখনে রচিত হইংছে।

মাধা নোরাইরা বাঁধিরা দিলে যে আকৃতি ধারণ করে, ইটের ও পাথরের স্থ্যক্তের উপর গঠিত থিলানগুলিও তাহার অফুকরণ করিত।

তৃতীয়ত, দেয়ালের গঠনে অংশ বিশেষ সন্মুখে বাড়াইয়া এবং পশ্চাতে হঠাইয়া বৈচিত্র্য স্বষ্টি, ইহার গায়ে নানারকমের নক্সা, ও এক থণ্ড প্রস্তারে গঠিত স্বস্তু প্রভৃতি প্রথম প্রথম হিন্দুমূগের অফুকরণে করা হইত। ক্রমে ক্রমে ইহার পরিবর্তন হয়। হিন্দুমন্দিরের গায়ে চতুক্ষোণ প্রস্তারের ফলকের উপর মাহ্মেরে মূর্ত্তি খোদিত হইত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মহ্ম্যুমূর্তি গঠন নিবিদ্ধ হওয়ায় তাহার বদলে নানারূপ লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সা খোদাই করা হইত।

ৈ চতুর্থত, নৃতন এক প্রণালীতে থিলান নির্মিত হইত। হিন্দুর্গে দাধারণত একথানা ইট (বা পাথরের) উপরে ঠিক সমান্তরালভাবে আরে একথানা ইট (বা পাথরের) বসান হইত, কেবল তাহার দামান্ত একটু অংশ নীচের ইটের (বা পাথরের) চেয়ে একটু বাড়ানো থাকিত। এইভাবে তুইটি স্তম্ভের উপর তুই দিক হইতে ইটের (বা পাথরের) অংশ বাড়িতে বাড়িতে যথন তুইথানি ইটের (বা পাথরের) মধ্যে বাবধান থুব দলীব হইত তথন এক শুও বড় ইট বা পাথর এই ব্যবধানের উপর বসাইয়া থিলান তৈরী হইত। মধ্যযুগে ইট বা পাথরগুলি সমান্তরালভাবে একটির উপর একটি না বসাইয়া কোনাকুনিভাবে পাশাপাশি দাজাইয়া থিলান তৈরী হইত। ইহার নাম প্রকৃত থিলান (True Arch)। ঠিক এই প্রণালীতেই বড় বড় বড় বড় কিব্লু (dome) নির্মিত হইত। এই প্রকার থিলান ও গম্বুজ ম্দলমান শিল্পের প্রধান বিশেষ্ড। হিন্দুর্গে ইহা আঞ্জাত ছিল না, কিন্তু ইহার ব্যবহার ছিল থুবই কম।

পঞ্চমত, নানা রংয়ের ও নানা আকৃতির মিনা করা কাচের স্থায় মফণ টাইল ও ইটের ব্যবহার। ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে এইগুলির ব্যবহারের দ্বারা সৌন্দর্য যুদ্ধি করাই ছিল দাধারণ বিধি।

ষষ্ঠত, ছাদের উপর গৃহ্জের পাশে বাংলাদেশের থড়ের চালের ঘরের তায় ইষ্টকনিমিত কুত্র কক্ষের সমাবেশ। ইহার দৃষ্টান্ত থুব বেশী নহে।

মৃদলমান আমলের যে দকল ইমারং এখন পর্যন্ত মোটাম্টি স্থাকিত অবস্থার আছে তাহার কোনটিই চতুর্দণ শতকের পূর্বে নির্মিত নহে। দ্বাণেকা প্রাচীন হর্ম্যের ধ্বংদাবশেষ দেখা বার তগনী জিলার অস্তঃপাতী জিবেনী ও ছোট পাণ্ডুয়া প্রামে। ত্রিবেণীতে জাকরখান গাজির সমাধি-ভবন ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই বিভিন্ন অংশ ও খোদিত কারুকার্য জোড়াভাড়া দিয়া নিমিত হইমাছিল। ত্রিবেণীতে একটি বিশাল মদজিদের ধ্বংদাবশেষ আছে। ইহাও জাকরখানের নিমিত (১২৯৮ খ্রী:)। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রায় ৩৫ ফুট। ইহাতে থিলানযুক্ত পাঁচটি দরজা ও ছাদে পাঁচটি গমুঙ্গ ছিল। এগুলির ধ্বংদাবশেষ হইতে হিন্দু মন্দিরের কারুকার্যখোদিত ও মৃতিযুক্ত বছদংখ্যক কলক পাওয়া গিয়াছে। ছোট পাণ্ডুয়াতে একটি মদজিদ ও একটি মিনার আছে।

স্থাধীন বাংলার ম্সলমান স্থলতানদের রাজধানী ছিল প্রথমে গৌড়, পরে ইহার ১৭ মাইল উন্তরে অবস্থিত পাড়য়া এবং তাহার পরে আবার গৌড। প্রতরাং মধ্যমুগের বাংলার স্থাপত্যের প্রেষ্ঠ নিদর্শন এই তুই শহরেই আছে। এই তুই শহরে যে সকল মদজিদ ও সমাধি-ভবন আছে তাহা মোটাম্টি নিম্ন-লিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম: সমচতুকোণ একটি গম্জ ওয়ালা কক্ষ—ভিতরে কোন স্তম্ভের বাবহার নাই, কার্মিসের উপর চারিকোণে চারিটি অষ্ট-কোণ বলভি এবং সন্মূথে অলিন্দ।

দ্বিতীয়: প্রথমের অফুরূপ, তবে ইহার তিনদিকে তিনটি অলিন।

তৃতীয়ঃ বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি রহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশালা—ইহার উপবে থিলানের ছাদ ও হুই পাশে ছুইটি কম উঁচু পার্যশালা। পার্যশালার উপরে একাধিক গম্বুজ এবং অভ্যন্তরভাগ স্তম্ভগ্রী ছারা লম্বালম্বি ও পাশাপাশি অনেক-গুলি ককায় বিভক্ত।

চতুর্থ: বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বৃহৎ কক্ষ—ইহার ছাদে বহুদংখ্যক গমুজ এবং ভিতর স্তম্ভশ্রেণী দারা অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি লম্বালফি কক্ষার পশ্চিমপ্রাস্তে একটি মিহ্রাণ এবং পূর্বপ্রাস্তে অর্থাৎ সম্মুখদিকে ঠিক সেই বরাবর একটি থিলান। ছাদের বহুদংখ্যক গমুজের থিলানগুলি স্তম্ভশ্রেণীর শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত।

পাণ্ড্যার আদিনা মদজিদ (চিত্র ১-৫) উল্লিখিত ভৃতীয় শ্রেণীভৃক্ত এবং স্থরক্ষিত্ত মদজিদগুলির মধ্যে দ্বাপেক্ষা প্রাচীন।

১৩৬৪ এটিাবে স্থতান সেকন্দর শাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এত বড় মসজিদ আর কখনও নির্মিত হয় নাই। ৩১৭ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫৯ ফুট প্রস্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পাশে চারি সারি কক্ষ। পশ্চিমের সারি আবার স্বস্থ্যপ্রশী ঘারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপাসনা কক্ষ। অপর তিন দিকের সারিগুলি তিন তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম সারিতে মধ্যস্থলে একটি বিশাল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট × ৩৪ ফুট) এবং ফুই পাশে নীচু আর ফুইটি কক্ষ। ইহার প্রত্যেকটি পাঁচ সারি স্বস্থ দিয়া পাঁচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি বিলানের মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে ঐ পাঁচটি কক্ষায় বাওয়ার পথ। মধ্যের বিশাল কক্ষটির উপরে একটি প্রকাশু বিলান আকৃতি ছাদ ছিল, এখন ভালিয়া নিয়াছে। মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাশু মিহ্রাব, ইহার দক্ষিণে অফুরুপ আর একটি ছোট মিহ্রাব এবং উত্তরে বিশাল ভোরণের নিমে অপরূপ কারুকার্য শোভিত কষ্টিপাথর নিমিত উপাসনার বেদী। ছুই পার্যকক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চাদভাগের প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলুন্দি এবং ইহাদের বরাবর অপর প্রাস্তে সম্মুথের দিকে আঠারোটি উন্মুক্ত বিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্যকক্ষের থানিকটা অংশ জুড়িয়া৮ ফুট উচু মোটা থাটো ২১টি কারুকার্যথচিত স্তম্ভের উপর বাদশাহ কা তথ্ত অর্থাৎ রাজপরিবারের বিদিবার জন্ত মঞ্চ তৈরী হইয়াছে। মোট স্তম্ভ সংখ্যা ২৬০।

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটামৃটি ৩৭৬টি ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গমৃজ নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝধানে যে বহদাকার থিলান আছে তাহা ৩৩ ফুট চওড়া এবং ৬০ ফুটের বেশী উঁচু। ইহার ছই পাশে যে থিলানগুলি আছে তাহাও ৮ ফুট চওড়া। হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কারুকার্য-শোভিত শুক্ত খুলিয়া নিয়া মিছ্রাবটি তৈয়ারী হইয়াছে।

আদিনা মন্দিরের ধ্বংদের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মৃতি পাওয়া গিয়াছে। মিহ্রাব তৃইটি উৎকৃত্ত হিন্দু শিলের উপকরণ দিয়া নির্মিত।

গৌড় নগরীর গুণমন্ত এবং দরদবারি মদজিদ আদিনা মদজিদের ন্যায় পূর্বোক্ত ভূতীয় শ্রেণীর মদজিদ। এই তুই মদজিদের নিকটে যে তুইটি লেথ পাওয়া গিয়াছে ভাহাদের তারিথ ১৪৮৪ এবং ১৪৭০ খ্রী: এবং অনেকেই মনে করেন যে উক্ত মদজিদ তুইটিরও ঐ ভারিথ। কিন্তু আদিনা মদজিদের দহিত দাদৃশ্য বিবেচনা করিলে মনে হয় মদজিদ তুইটি আরও পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল। লেথ তুইটি যে ঐ তুইটি মদজিদেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ভাহার কোন নিশ্চয়ভা নাই। গুণমন্ত মদজিদের মধ্যবর্তী বহৎ কক্ষের বিলান আকারের ছাদটি এখনও আছে। আদিনা ও দরস্বারির ছাদ ধ্বংল হইয়াছে। স্থতরাং গুণমস্ত মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার নিমু অংশের বরগা ও থিলান-যুক্ত কুলুদ্বিগুলি সম্ভবত অন্ম তুইটি মসজিদেও ছিল।

পাতৃয়ার একলাখী (চিত্র নং ৬) পূর্বাক্ত প্রথম শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অনেকেই অন্থমান করেন যে ইহা জলালউদ্দীন মৃহম্মদ শাহের সমাধি। বাহিরের দিকে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, স্মতরাং প্রায় সমচতৃক্ষোণ। কিছা ভিতরে ইহা অষ্ট কোণ, এবং ইহার উপর অর্ধ-বৃত্তাকার গস্ত্র্য। ইহার প্রতিদিকে একটি করিয়া থিলানযুক্ত ভোরণ। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস্ক্রিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই সমাধি-ভবন নির্মিত হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তর্যগুড় দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার কিষ্টি পাথরে নির্মিত ভোরণের তলদেশে হিন্দু দেবতার মৃতি খোদিত আছে। ইহার কানিস্টি খডের চালের মত ঈষং বাঁকানো এবং দেয়াল হইতে অনেকটা বাডানো।

গৌড়ের নতন বা লতন মদজিদ (চিত্র নং ৭-৯) প্রথম শ্রেণীর মদজিদের আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কানিংহামের মতে ইহা ১৪৭৫ খ্রীষ্টাম্বে, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে ইহা হোদেন শাহের আমলে অর্থাৎ আরও ৩০।৪০ বৎদর পরে নির্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে রাজার কোন প্রিয় নর্তকী ইহা নির্মাণ করে বিলিয়াই মদজিদের নাম নন্তন। মদজিদের অভ্যন্তর ৩৪ ফুট বর্গক্ষেত্র এবং বহির্দেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১ ফুট প্রস্থ। পূর্বদিকে ১১ ফুট চওড়া অলিন্দ এবং প্রতি কোণে অন্তকোণ অট্টালক। পূর্বদিকে থিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ। মধ্যবর্তী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কার্ককার্যথচিত কুলুঙ্গি। কার্মিসগুলি ইয়ং বাঁকানো। বারান্দার উপরে তিনটি গম্বুজ, মধ্যবর্তীটি চৌচালা ঘরের আরুতি। অন্তর্কক্ষের উপর বৃহৎ গম্বুজ, কিন্তু ইহার ভিন্তিবেদী অতিশয় নীচু। এককালে সমগ্র মদজিদটির ভিতর ও বাহির নানা রপ্তের মন্থণ টালির বিচিত্র জ্যামিতিক নকসায় দক্ষিত ছিল। এখন ইহার বাহিরের অংশের দাজসক্ষা নিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কানিংহাম, ফ্রান্টলিন প্রভৃতি এই মদজিদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

গৌড়ের চিকা মদজিদ একলাথীর মত, কিন্তু আয়তনে ছোট। ইহার মধ্যে মিহ্রাব বা বেদী নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা স্থলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৯ খ্রীঃ) সমাধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর নাই। কাহারও কাহারও মতে ইহা স্থলতান হোলেন শাহের নির্মিত একটি তোরণ (১৫০৪ খ্রীঃ)—কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়।

পৌড়ে এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে প্রথম ও বিতীয় শ্রেণীর অনেক মদজিদ আছে। কোন কোনটিতে মদজিদের দামনে একটি দরদালান আছে এবং ইহার ছাদে তিনটি গর্জ—মদজিদে ধাইবার তিনটি দরজার ঠিক উপরিভাগে। কোন কোনটিতে চারি কোণে চারিটি মিনারের জায়গায় ছয়টি মিনার আছে—অতিরিক্ত তুইটি দরদালানের তুই প্রাস্তে। কোন কোনটিতে ছাদের উপর বিশাল গস্ক একটি বৃত্তাকার স্বতম্ব অধিষ্ঠানের উপর থাকায় দমস্ত হর্মাটি অনেকটা উচ্চ বলিয়া মনে হয় এবং ইহার দৌলর্য বৃদ্ধি করে। এইরূপ অধিষ্ঠানের অভাবে অধিকাংশ গস্কু থবাকৃতি হওয়ায় দমস্ত সৌধটির দৌলর্য ও মহিমা মান হয়।

গৌড়ের তাঁতিপাড়া (চিত্র নং ১০) এবং ছোট সোনা মদজিদ, ত্রিবেণীতে জাফর থাঁর মদজিদ এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক মদজিদ পূর্বোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ তাঁতিপাড়া মদজিদকে (আ: ১৪৮০খ্রীঃ) গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট হার্ম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেয়ালের উপর পোড়া মাটির ফদক এবং অস্তান্ত খোদিত আভরণগুলির যে বিচিত্র দৌন্দর্য্য এখনও বর্তমান তাহা উক্ত মতের সমর্থন করে।

ছোট দোনা মদজিদটিও উৎকৃত্ত শিল্পের নিদর্শন। ইহার ইপ্তক নির্মিত বাহিরের দেয়াল পুরাপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিক ভাবে প্রস্তরমণ্ডিত। এই পাথরের উপর অনেক রক্মের চিত্র ও নক্সা খোদিত আছে। কিন্তু এগুলি অর্পচিত্র অপেক্ষা আরও কম উচ্চ হওয়ায় তাঁতিপাড়ার মদজিদের ভাস্কর্ষের অপেক্ষা নিকৃত্ত। ছোট সোনা মদজিদেব কোন কোন গম্বুজের ভিতরের দিকে সোনার গিল্টি করার চিহ্ন আছে। সম্ভবত ইহা হইতেই "সোনা মদজিদে" নামের উৎপত্তি। ছোট সোনা মদজিদে গম্বুজগুলির মধ্যে একখানি চৌচালা খড়ের ঘরের আকৃতি ছোট কুটির আছে।

গৌড়ের বড় গোনা মদজিব এবং বাগেরহাটের সাত গঘুজ মদজিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের অভ্যন্তর ভাগ স্তন্তের সারি দিয়া এগারটি পাশাপাশি ভাগ করা হইয়াছে। সাধারণত তিনটি বা পাঁচটি ভাগ থাকে। কেবলমাত্র ছোট পাণ্ড্যার (হুগলী জিলা) বারদোয়ারি মদজিদে একুশটি ভাগ আছে। বড় সোনা মদজিদ (চিত্র নং ১১) স্থলতান নসরং শাহ ১৫২৬ খ্রী ষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৬ ফুট। ইহাতে ছয়টি মিনার আছে—

চারি কোলে চারিটি এখং সম্মুখের দরদালানের তুই প্রাক্তে তুইটি। দরদালান ও প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বৃহৎ ক্তম্ভ আছে। এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ স্তক্ষের হুইটি সারি লম্বালম্বিভাবে তিনটি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে। দরদালান ও কক্ষে এগারটি থিলানযুক্ত প্রবেশদার আছে ও সেই বরাবর পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীরে এগারটি মিহ্রার আছে। কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে! তিনটি পাশাপানি ভাগ জুড়িয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকটা আদিনা মদজিদের বাদশাহকা তথ্তের ক্রায়। অন্ত তুএকটি মদজিদেও এরপ বাবস্থা আছে। কক্ষের লম্বালম্বি তিন ভাগের উপর তিন সারি, দর্দালানের উপর এক সারি এবং এই প্রতি সারিতে এগারটি করিয়া মোট ৪৪টি গম্বন্ধ দিয়া ছাদ করা হইয়াছিল কিন্তু কক্ষের গমুজগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে। মদজ্জিনটি ইটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুরাপুরি এবং ভিতরে থিলানের আর**ন্ত পর্যস্ত** দেয়ালের অংশ প্রস্তরমণ্ডিত। ছোট সোনা মসজিদের ক্রায় বড় সোনা মদজিদেও সোনার গিল্টি করা ছিল। ইহাতে খোলাই করা আভরণের আধিক্য নাই, কিন্তু ইহার থিলানযুক্ত দরদালান, আয়তনের বিশালতা এবং পাথরের মজবৃত গঠন ইহাকে একটি অনিবচনীয় গান্তীর্য ও সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। ফার্গু সন ইহাকে গোডের দর্বোৎকৃত্ব সৌধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মদজিদের দম্মুখে একটি মুক্ত দমচতুলোণ অন্ধন আছে, ইহার প্রতি দিক ২০০ ফুট এবং ইহার উত্তব, দক্ষিণ ও পূর্বে তিনটি থিলানযুক্ত তোরণ আছে।

বাগেরহাটের সাতগম্বুজ মদজিদ দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফুট ও প্রস্তু ১০৮ ফুট। ইহার বৈশিষ্টা—অভ্যন্তর ভাগে ছয় সারি সরু স্তম্ভ দিয়া লম্বালম্বি সাতটি ভাগ, এগারটি মিহ্রাব ও এগারটি থিলান্যুক্ত প্রবেশ দার (ঠিক মাঝেরটি অন্ত দশটির চেয়ে বড়) এবং ছাদে সাত সারিতে ৭৭টি গম্বুজ—কতকগুলি গম্বুজ বাংলা দেশের চৌচালা ঘরের মত। ঠিক মধ্যথানের দরজার উপর দোচালা ঘরের চালের প্রাস্তের মত একটি ত্রিভুজাকতি গঠন—ইহা হইতে তুইধারে কার্নিস নামিয়া কোনের মিনারের দিকে গিয়াছে। কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত বছকোণ্যুক্ত নহে, এবং তুই তলায় বিভক্ত।

ছোট পাণ্ড্ছার বারদোয়ারি মদজিদ দৈর্ঘ্যে ২৩১ ফুট ও প্রস্তে ৪২ ফুট। বিভিন্ন নকদার তুই সারি তত্ত (মোট কুড়িটি) দিয়া লছালছি তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চাতে একুশটি মিহ্বাব, দলুখে একুশটি থিলান্যুক্ত প্রবেশছার

এবং প্রতিপাশে আরও তিনটি। মিহ্বাবগুলি এবং বেদির উপর একখণ্ড পাথরে নির্মিত একটি ছত্রী নান। কারুকার্যথোদিত। ছাদে তিন সারিতে ২১টি করিয়া ৬৩টি গস্থুজ।

ষিতীয় শ্রেণীর হর্ম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ খ্রীষ্টান্দে নদর্থ শাহ কর্তৃ ক ইষ্টকনির্মিত গৌড়ের কদম রস্থল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্ষটি দমচতুক্ষোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট বর্গক্ষেত্র।' ইহার ভিন দিকে তিনটি দমজা। এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ১৫ ফুট চওড়া ভিনটি বারান্দা। পূর্বদিকের বারান্দার দম্মুথ ভাগ থোদিত ইষ্টকের কাক্ষকার্যশোভিত কলকে দম্পূর্ণ ঢাকা। থাটো পাথরের স্তঃস্তর উপর থিলানমুক্ত ভিনটি প্রবেশ পথ আছে। প্রধান কক্ষের উপর একটি মাত্র গম্বুজের ছাদ। গম্বুজের উপর পদ্মের তার চূড়া। প্রভি বারান্দার ছাদ অর্ধবৃত্তাকার থিলানের আকৃতি, চারি কোণে চারিটি অষ্টকোণ মিনার এবং প্রভাকে মিনারের উপর একটি শুস্ত। সাধারণত মদজিদশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও কদম বস্থল মদজিদ নছে। হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্নান্ধিত একথণ্ড কাল মার্বেল পাথর এখানে রক্ষিত হইমাছিল বলিয়া ইহা কদম রস্থল নামে খ্যাত।

পূর্বোক্ত মদজিদগুলি ছাড়াও বাংলাদেশের নানা স্থানে উল্লিথিত শ্রেণীর আরও বছ কাক্ষকার্যথচিত মদজিদ আছে। ইহাদের মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- ১। শ্রীহট জিলার শহরপাশা গ্রামের মসজিদ।
- ২। রাজশাহীর ২৫ মাই দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা প্রামে নসরৎ শাহ নিমিত মস্ঞ্জিন।
  - ৩। রাজশাহী জিলার কুম্বরা গ্রামের মসজিদ (১০০৮ খ্রীঃ)।
- ৪। পাণ্ড্যার কুৎকশাহী মদজিদ (১৫৮২ এ:) মুঘল আমলের প্রথমে নির্মিত কিন্তু স্থলতানী আমলের স্থাপত্য রীতি।( চিত্র নং ১৩-১৪)

মদজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধাযুগে স্থাপত্য শিল্পের উৎক্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজা ( চিত্র নং ১৫-১৬ ) অর্থাৎ তুর্গের উত্তর প্রবেশ দ্বার

<sup>&</sup>gt;। আনেকে কানিংহামের মজুকরণে ইহার দৈওঃ ২০ কুট ও প্রস্থান কুট বলিরা বর্ণনা করিরাছেন। A. H. Dani, Muslim Architecture in Bengal, ১২৭ পুঃ এইবা।

এই শ্রেণীর সর্বোৎকৃত্ব নিদর্শন। ইহা ইপ্তকনির্মিত এবং ইহার ৬০ ফুট উচ্চ এবং ৭৩ ফুট প্রশস্ত ও কারুকার্যে শোভিত সন্মুথ ভাগের মধ্যথানে ৩৪ ফুট উচ্চ ধিলান যুক্ত বিশাল তোরণ। ইহার ছই ধারে ছুইটি বিশাল কুডান্তম্ভ এবং তাহার সহিত সংযুক্ত দাদশ-কোণ-সমন্বিত ছুইটি অট্রালক (Tower) ক্রুমশ: সরু হুইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রতি অট্রালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত। সন্মুখ ভাগের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ভোরণের প্রবেশদার হুইতে অভ্যস্তরে ঘাইবার পর্থ ১১৩ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট উচ্চ ধিলানে ঢাকা। ইহার ছুই ধারে রক্ষীদের কক্ষ। এইটিই ছুর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবক্ত পঞ্চনশ শতকে নির্মিত হুইয়াছিল।

গৌড়ত্র্গের পূর্বদিকের তোরণ—স্থমতি দরওয়াজা (চিত্র নং ১৭-১৮)
একটি গম্বুজের ছাদে ঢাকা এবং সমচতুক্ষোণ কক্ষ (চিত্র নং ১৭-১৮)। কক্ষের
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের থিলান ৫ ফুট চওড়া। ইহার ছই ধারে
পল কাটা ইটের শুস্ত তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চারিটি মিনার ছিল
সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকৃষ্ট কারুকার্যের নিদর্শন।

গৌড়ের ফিরোজা মিনার (চিত্র নং ১৯) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃপ্ত নিদর্শন। এটি পাঁচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ। ইহার দর্বনিম্ন অংশের পরিধি ৬২ ফুট। নীচের তিনটি তলা ছাদশ-কোণ-সমন্বিত এবং উপরের তুই তলা গোলাকৃতি। ইটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা নকসার এবং নীল ও সাদা রংয়ের মস্প টালি ছারা শোভিত। কেহ কেহ মনে করেন যে হাবসী স্থলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই ইহা নির্মাণ করেন। ইহা সম্ভবত দিল্লীর কুতব মিনারের আদর্শে নির্মিত।

হুগলী জ্বিলার ছোট পাণ্ড্য়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইটের মিনার আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ এবং পাঁচটি তলায় বিভক্ত। ইহা গোলাকৃতি এবং লম্বালম্বি ভাবে পলকাটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামঞ্জন্ম না থাকায় এবং কাক্ষকার্যের অভাবে গৌডের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলনা হয় না।

#### ২। মুঘল যুগ

রাজশক্তির সহিত শিল্পের উৎকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বাংলার স্থাধীন স্থলতানদের যুগের শিল্পের সহিত মুঘল যুগের শিল্পের তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। মুঘল যুগে সাত্রাজ্যের কেন্দ্রন্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুদলমান শিল্পের চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা দেশে তথন কোন স্থাধীন রাজশক্তি ছিল না, একজন স্থবাদার শাসন করিতেন—কার্যান্তে তিনি বাংলার বাহিরে স্থদেশে ফিরিয়া যাইতেন। উচ্চ কর্মচারীদের সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়, এবং এই অবস্থা অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথম ভাগে মুশিদকুলি থার শাসন পর্যস্ত অন্যাহত ছিল। স্থতরাং বাংলাদেশের প্রতি তাহাদের অস্তরের টান ছিল না। তাহা ছাড়া স্থবাদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোটি কোটি টাকা এ দেশ হইতে লইয়া যাইতেন এবং কোটি কোটি টাকা রাজস্থ স্থরূপ বাংলা দেশ হইতে আগ্রা ও দিল্লীতে যাইত। রাজশক্তির ইচ্ছা ও উৎসাহ এবং ধন সম্পদের প্রাচূর্য না থাকিলে কোন দেশেই শিল্পের উর্লেড সম্ভবপর হয় না। মুঘল যুগে বাংলাদেশে পূর্বযুগের তুলনায় এ তুয়েরই অভাব ছিল, স্থতরাং শিল্পের উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই হয় নাই!

অবশ্য এ যুগেও বছ দংখ্যক মদজিদ, দমাধিভবন, কান্ত ও তোরণ নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষ হিদাবে তাহা খুব উচ্চন্থান অধিকার করে না। স্পতরাং সংক্ষেপে এই বিভিন্ন শ্রেণীর স্থাপত্য কলার বর্ণনা করিব। এখানে বলা আবশ্যক যে স্থাপত্য-শিল্পে ছোটখাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইলেও মুঘলযুগে বিশেষ কোন রীতিগত পরিবর্তন দেখা যায় না—স্থলতানী আমলের শিল্পের ধারা মোটাম্টি অব্যাহতই ছিল। বিশেষ প্রভেদ এই যে ইট, পাথর বা পোড়া মাটির ফলকে খোদিত ভাস্কর্যের পরিবর্তে চূণের পলন্তারাদ্বারা বাহিরের দেয়ালের শোভাবর্ধন করা হইত।

#### (ক) মসজিদ

এ যুগের সর্বপ্রাচীন উল্লেখবোগ্য মদজিদ পুরাতন মালদহে অবস্থিত। এই জমি মদজিদ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহা ইটের তৈরারী, দৈর্ঘ্যে ৭২ ফুট ও প্রান্থে ২৭ ফুট। ইহার ছুইটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমত, প্র্রিকের সমুখভাগে মধ্যকার থানিক অংশ সমূথে প্রসারিত ৮

ইহার তুই পাশে তুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যথানে থিলান্যুক্ত প্রবেশপথের তুইধারে ছোট দেয়াল। এই থিলানের তলদেশ সমতল নহে—ছোট ছোট তরক্তি পলকাটা (Cusp)।

দ্বিতীয়ত, প্রসারিত অংশের পরট (Parapet) অন্ত ছুই অংশের পরট অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা ছোট নৌকা বা গরুর গাড়ীর ছুইয়ের আক্বতি। ছুই পাশের নিয়তর অংশের ছাদ নীচু গন্ধুজের মত। এই ছুই অংশের থিলানযুক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা নীচু।

ঢাকার অল্পকুরি মদজিদ দস্তবত দপ্তদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত। ইহা স্থলতানী আমলের প্রথম শ্রেণীর ক্যায় একটি মাত্র গম্বুজে ঢাকা একটি দমচতুকোণ ক্ষুদ্র কক্ষ। ইহার তিনটি বিশেষত্ব। প্রথমত, ইহা একটি উচ্চ ও প্রশস্ত অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, ইহার চারিদিকের মধ্যকার অংশই ক্ষমং প্রদারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চারিটি স্তম্ভই কক্ষের দেয়াল ছাড়াইয়া অনেকটা উচ্চতে উঠিয়াছে। এগুলি পাচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপরে একটি ছত্ত্রী।

ঢাকার লালবাগের মদজিদে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষস্থাট বর্তমান। তবে ইহার ছাদে তিনটি গমুজ এবং গমুজগুলির গাত্রে পাতাকাটা নকদা এবং উপরে একটি চূড়া। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট।

ঢাকার নিকটবতী সাতগস্থ মসজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট ও প্রস্তে ২৭ ফুট। ইহার চারি কোণের শুস্তগুলির ভিতরে ফাঁপা ও মাথায় একটি করিয়া গস্থ। ছাদের তিনটি গস্থজ লইয়া মোটমাট সাতটি গস্থজ।

ময়মনসিংহ ভিলাব কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে এগারসিন্দুর গ্রামে ইশাথানের তুর্গ ছিল। এথানে অনেকগুলি সুন্দব স্থানর মসজিদ আছে। শাহ মূহশ্মদের মসজিদ আকারে কৃত্র (৩২ × ২২ ফুট) এবং সমসাময়িক ঢাকার পূর্বোক্ত অল্লকুরি মসজিদের অস্করপ। কিন্তু মসজিদেট ইটের হইলেও ইহার সাম্ম্বের অন্ধন শান বাঁধানো। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রবেশদ্বার ঠিক একথানি দোচালা ঘরের আক্রতি (২৫ × ১৪ ফুট)। মূশিদাবাদের নিকটে মূশিদকুলি থা কর্তৃক ১৭২৩ খুটান্দে নিমিত কাটরা মসজিদ একটি বৃহৎ সমচতুলোণ অঙ্গনের (১৬৬ ফুট) মধ্যস্থলে এক অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারিদিকে প্রায় ২০ পক্ষ উচ্চ

চারিটি বিশাল অষ্টকোণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬ টি ঘোরান সিঁড়ি দিয়া মিনারের চূড়াতলে ওঠা যায়। অঙ্গনের চারিপাশে তুই তলায় বছ সংখ্যক কৃদ্র ক্রে ঘর। ১৪টি সোপান বাহিয়া অঙ্গনে উঠিতে হয়। এই সোপানের নিয়ে ম্শিদকুলি থাঁর সমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দিব ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই মদজিদ নিমিত হয়।

এই মদজিদগুলি ছাড়া ঢাকায় কর্তলব খানের নদজিদ, নারায়ণগঞ্জেব বিবি মরিয়মের মদজিদ, মরমনসিংহ জিলার আতিয়ায় জামি মদজিদ ও গুরাইয়ের মদজিদ, এবং চট্গ্রামের বায়াজিদ দরগা ও কদম-ই-ম্বারিক মদজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

#### (খ). সমাধি-ভবন, তোরণ-কক্ষ ও মিনার

গৌড়ে পূর্বোক্ত কদম রম্মল নামক দৌধের পাশে ইষ্টক নির্মিত নাতিবৃহৎ একটি গৃহ আছে (৩১×২২ ফুট), ইহা ঠিক একথানি দোটালা ঘরের অমুক্ততি। কেহ কেহ অমুমান করেন যে এটি ফং থানের সমাধি এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত। আবার কেহ বলেন যে ইছা রাজা গণেশের সময়কার একটি হিন্দু মন্দির, কারণ ঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং ইহার চাল হইতে শিকলে ঘন্টা বাঁধার জন্ম একটি ছকের চিহ্ন দেখা যায়। ঘরটির তিনদিকে তিনটি দরজা আছে।

ঢাকার লালবাগ কিলার মধ্যে পরীবিবির সমাধি-ভবন আছে। বাহিরের গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তামার একটি কৃত্রিম গম্বুজ আছে অর্থাং ইহার নীচে কোন থিলান নাই। এককালে ইহা সোনার গিল্টি করা ছিল। অভ্যন্তর ভাগে নয়টি কক্ষ আছে। ঠিক মাঝথানে সমচতুক্ষাণ সমাধি-কক্ষ (১০ ফুট), চারিকোণে চারিটি সমচতুক্ষাণ কক্ষ (১০ ফুট) এবং সমাধিকক্ষের চারিপাশে চারিটি প্রবেশ-কক্ষ (২৫×১১ ফুট)। কেবলমান্ত্র দক্ষিণনিকের কক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ পাথরের এবং দরজা চন্দন কাঠের। অন্ত তিন নিকের দরজায় ক্ষনর মার্বেলের জালি। সমাধি-কক্ষের দেয়াল সালা মার্বেল পাথরের এবং মেজে ছোট ছোট নানা নক্সার কালো মার্বেল পাথরের থণ্ড দিয়া মণ্ডিত। সমাধি-কক্ষের মধ্যখানে মার্বেল পাথরের কবর—ইহার তিনটি ধাপের উপর লত্তাপাতা উৎকীর্ণ। সব

কক্ষের দরজাতেই চৌকাঠ, কোন থিলান নাই। ইহা এবং ছাদের অভ্যন্তর ভাগের নির্মাণপ্রণালী হিন্দু শিল্পের প্রভাব স্থচিত করে।

কক্ষের বিশ্বাদপ্রণালী আগ্রা ও দিল্লীর সৌধের অন্তর্মণ। মোটের উপর এই সমাধি-সৌধের সৌন্দর্য ও গান্তীয় বাংলাদেশের শিল্পে খুবই অপরিচিত—ইহার সঠন প্রণালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। লোকপ্রবাদ এই যে নবাব শায়েন্তা খা তাঁহার কন্তা পরীবিবির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন।

ম্ঘল যুগের অনেকগুলি তোরণ কক্ষ বেশ কাক্ষকার্যথচিত। গৌড়ের প্রর্গের দক্ষিণ দিকের তিনতলা বৃহৎ (৬৫ ফুট) তোরণটি শাহ স্থজা আমুমানিক ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭৮-৭১ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত ঢাকার লালবাগ তুর্গেব দক্ষিণ তোরণটি এখনও মোটাম্টি ভালভাবেই আছে। ম্নিদাবাদের থুদবাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবর্দি ও দিরাজউদ্দৌলার কবর তিনটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ইহার প্রবেশ পথে একটি ভোরণ কক্ষ আছে।

মুঘলযুগের একমাত্র উল্লেথযোগ্য শুন্ত নিমানরাই মিনার। ইহা ঠিক গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত। একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনারটি প্রতিষ্ঠিত ৷ মঞ্চীর প্রতিনিক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি দিঁ ড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। মঞ্চের ভিতরে ছোট ছোট থিলানযুক্ত কক্ষ আছে; এগুলি সম্ভবত প্রহরীদের বাদস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ ছোট হইয়া উপরে উঠিয়াছে: ইহার পাদদেশের ব্যাস প্রায় ১৯ ফুট। ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন যে অংশ আছে তাহার উচ্চতা ৬০ ফুট। মাঝখানে একটি ছজ্জ অর্থাৎ গোল প্রস্তর্থত চারিদিকে একটু বাড়ান থাকায় মিনারটি চুইভাগে বিভক্ত। ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্ম একটি গবাক ছিন্ত। অভ্যন্তরে একটি ঘোরান সিঁড়ি দিয়া চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা আছে। মিনারের গায়ে গঙ্গদন্তের অফুকারী বছ প্রস্তর-শলাকা বিদ্ধ করা আছে —প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই ফুট লম্বা। ইহা সম্ভবত পর্যবেক্ষণ স্তম্ভের কাজ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা শক্তর আক্রমণ আসম হইলে ইহার চূড়ায় উঠিয়া আগুন জালাইয়া সঙ্কেত করা হইত। গৌড় বা ছোট পাণ্ডুয়ার ফিরোজ মিনারের সহিত এই মিনারের বিশেষ কোন সাদৃত্য নাই। কিন্তু ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাট আকবর নির্মিত হিরণ মিনারের সহিত ইহার থুব সাদৃত্য দেখা যায়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অভ্নকরণ এবং তাহার অল্পকাল পরেই নিমানরাই মিনার নির্মিত হইয়াছিল।

#### ৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ

মধ্যযুগে স্বলতানদের প্রাদাদ ও ধনীগণের স্থরম্য হর্মের কোন নিদর্শনই নাই। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকের বর্ণনায় রাজধানী পাণ্ড্যায় স্বলতানের প্রাদাদের বর্ণনা আছে। দরবার কক্ষের পিপ্তল মণ্ডিত স্তম্ভালতে ফুল ও পশুপক্ষীর মৃতি থোদিত ছিল। চুনকাম করা ইটের তৈরী বাড়ী থ্ব উঁচু ও প্রকাণ্ড ছিল। তিনটি দরজা পার হইয়া গেলে প্রাদাদের অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন দেখা যাইত।' দরবার কক্ষের তুই দিকের বারান্দা এত দীর্ঘ ও প্রশন্ত ছিল যে এক সহস্র অস্ত্রশন্ত্রে সজ্জিত, বর্মে আচ্ছাদিত অস্বারোহী এবং ধন্ত্র্বাণ ও তরবারি হত্তে পদাতিকের সমাবেশ হইতে পারিত। অঙ্গনে ময়্বপুচ্ছের তৈরী ছত্র হত্তে লইয়া একশত অন্তচর দাঁড়াইত এবং বিরাট দরবার কক্ষে হন্তীপৃষ্ঠে ১০০ দৈল্য থাকিত। আঞ্চনার সম্মুথে কয়েক শত হন্তী সারি দিয়া রাখা হইত।

কিন্তু হলতানী আমলের পর যথন বাংলা দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি স্থবায় পরিণত হইল, তথন এ সকল কিছুই ছিল না। ট্যাভার্ণিয়র ১৬৬৬ প্রীপ্তান্ধে বাংলার রাজধানী ঢাকায় আদিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন যে শাসনকর্তা উ চুঁ দেয়াল দিয়া ঘেরা একটা ছোট কাঠের বাড়ীতে থাকেন। বেশীর ভাগ তিনি ইহার আন্ধিনায় তাঁবুতে বাস করেন। সমসাময়িক গ্রন্থে প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে—কিন্তু বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাড়ীগুলি সাধারণত ইটের, কাঠের বা বাঁণের তৈরী হইত। কিন্তু ইহা অনেক সময় বিচিত্র কার্ককার্যে থচিত হইত। আবুল ফজল লিথিয়াছেন যে থগরঘাটার বাদশাহী কর্মচারীরা ১৫০০ টাকা থরচ করিয়া এক একটি বাংলা তৈরী করিত এবং বাঁশের তৈরী বাড়ীতে অনেক সময় পাঁচ হাজার টাকারও বেশী থরচ হইত। ৮নীনেশচন্দ্র দেন এইরূপ একথানি খড়ের ঘরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে ধরচ পড়িয়াছিল ১২,০০০ কাহারও মতে ৩০,০০০ টাকা।

১। বিভিন্ন চীনা প্ৰটক আসাদের বৰ্ণনা ক্রিরাছেন। একটি বর্ণনার 'ভিনটি দরকা ও নরটি অঙ্গনের' উল্লেখ আছে। কিন্তু অসুরূপ আর একটি বর্ণনার সেই স্থানে আছে 'ভিতরের দরস্বাগুলি ভিনগুণ পুরু এবং আভোকের নরটি পাল্লা (panels)'। সম্ভবত শেবের বর্ণনাটিই সভা। (Visoa-Bharati Annals, I. pp. 130, 121, 126)

२। वृहद यक, १००-७) शृक्षी।

### ৪। মধ্যযুগের হিন্দু শিল্প

#### (ক) মন্দির

হিন্দু ও মুদলমান উভয়েরই শিল্প ধর্মভাবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছিল। মুসলমানদের মদজিদ ও সমাধি-ভবন তাহাদের শিল্পের প্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। হিন্দু শিল্পও মন্দির এবং দেবদেবীর মৃতি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত আত্মপ্রকাশ ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইদলামের নির্দেশ অনুদারে হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মৃতি ধ্বংদ করাই মুদলমানের কর্তব্য ও পুণার্জনের অক্সতম উপায়। কার্যত যে মুদলমানেরা ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিদ্ধুদেশ বিজয়ী মুহম্মদ বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করেন। সহস্র বংসর পরে শুরক্ষেবও ভারতের বৃহত্তর পটভূমিতে ঠিক দেই নীতিরই অফুদরণ করিয়া-ছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক ঐ নীতিই অমুসত হইয়াছিল। ত্রাদেশ শতকে অর্থাং বাংলাদেশে মুদলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হিন্দুর প্রদিদ্ধ তীর্থ ত্তিবেনীতে এক বা একাধিক বিচিত্র কাফকার্য থচিত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া জাফর খাঁ গাজি তাহার উপকরণ দিয়া মদজিদও সমাধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন। অপ্তাদশ শতান্ধীতে মুসলমান রাজত্বের অবসানে নবাব মুর্শিদ কুলি থা কয়েকটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া রাজধানী মূর্ণিদাবাদের নিকটে কাটরা মসজিদ নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। স্থতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দু মন্দির বা দেবদেবীর মৃতির যে বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না তাহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কোন কারণ নাই। ভবে ধ্বংদ করিবার শক্তিরও একটা দীমা আছে; তাই প্রবংঞ্চবও ভারতকে একেবারে মন্দিরশূন্ত করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অল্পদংখ্যক কয়েকটি মধাযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হয়ত যাহা ছিল তাহার এক কৃত্র অংশমাত্র এখনও আছে – স্বতরাং ইহা বারা হিনু শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা যায় না। । জুবে ইহাও খুবই সম্ভব যে হিন্দুরাও কতকটা वर्ध-मन्भारतत वार्चारत এवः कर्डको मूननमानस्तत्र होट्ड ध्वःरनत वानद्वात्र, বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পায় নাই। সেজ্ঞ মধ্যযুগে খুব বেশী উৎকৃষ্ট হিন্দু मिनत्र दें उपाती दम्र नारे। এই कातर हिन्दू निस्त्रत अवनिष्ठ इरेगाहिन अवः উৎক্ট নৃত্য, মন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। আর যে কয়েকটি তৈয়ারী

### বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ



১। আদিনা মসজিদ (পাড়েয়া)—সাধারণ দশা



শা**ন্দ**> উৎকৃষ্ট

### বাংলা দেশের ইতিহাস মধাযুগ

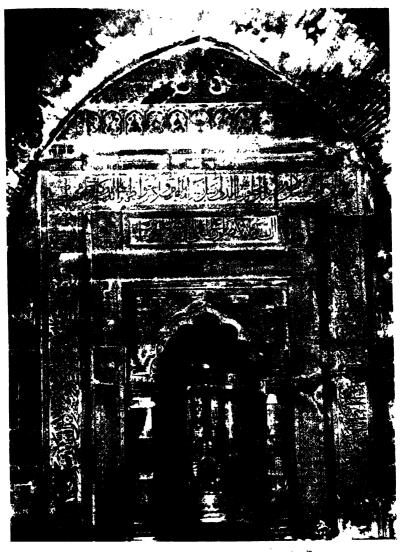

৩। আদিনা মুকুজুণ বড় মিহ্রবি

## বাংলা দেশেব ইতিহাস মধায্ত্র

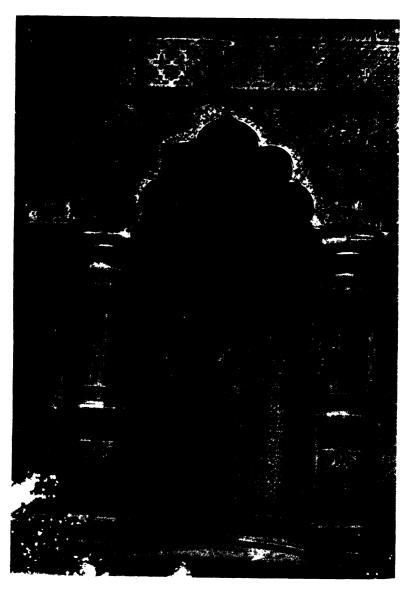

আদি ১৮ - এড মিহার,বের কাব্ক।য

# বাংলা দেশেব ইতিহাস সধায<sub>ু</sub>গ

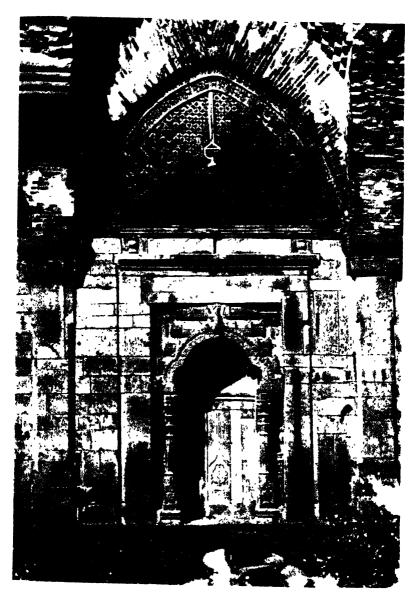

७। आधिना शर्भाक्रम का





## বাংলা দেশের ইতিহাস মধাযুগ



ে নতুন মস্তিদ ্রো্ডা- পাস্দ্বৈ সংগ

#### ংলা দেশের ইতিহাস সধায

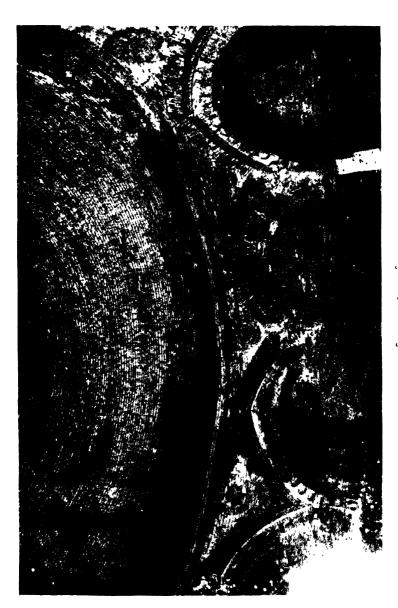

১। নতুন মসজিদ গ্ৰীড়,—ভিত্ৰের দ্শা

#### াংলা দেশের ইতিহাস সবল্ল



১০। তাতিপাড়া মর্মাজদ (গোড়)

## যাংলা দেশের ইতিহাস সধ্যযুগ





# বাংলা দেশেব ইতিহাস মধায**ু**গ



১৩। কুর্বশাহী মসজিদ পাড়েয়।

# বাংলা দেশের ইতিহাস- মধায**্**গ



181 - Alexaller design - Alexan



# বাংলা দেশেব ইতিহাস মধায<sup>ু</sup>গ



১৬। সাহল সৰ্ভয়াজ । লোক । ভিত্তাৰৰ সাৰা

# বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ



১৭। প্মতি দরৎয়াজা লেগাড়

# বাংলা দেশের ইতিহাস মধায**ু**গ



১৮। গ্রহতি ধরওযাজা (গোড়)

# বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ



১৯। ফিরোজ মিনার (গোড়)

### বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ



২০। সিদ্ধেশর মন্দিব (বহুলাডা)

### বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ

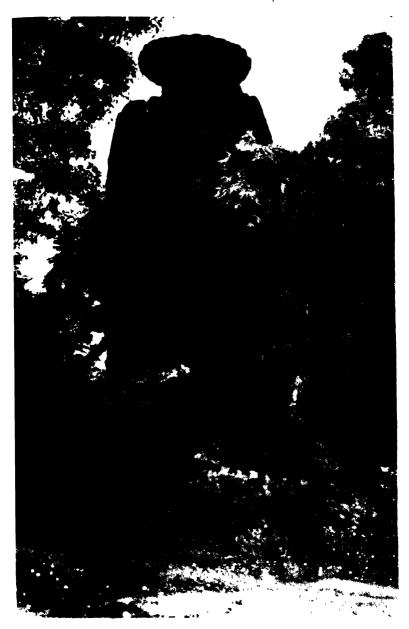

২১। হাড়মাসড়ার মণ্দির



২২। ধরাপাটের মন্দির



২ত। বাঁশবেড়িয়ার হংসেখবীব মণিদর (১৮৪১ খ্রীফটাবেদ নিমিতি।



२८ भागेभारतेव प्रस्थित



২৫। জোড্বাংলা মদিদৰ (বিষ্ণুপা্ব)



২৬। লালজীব মণির (বিষ্ণুপ**্**র)



২৭। কালাচাঁদ মণ্দির (বিষ্ণুপ্র)



১৮। বাধাশাহোব মহিলব (নিকলে,ন।



২১। বাধাবিনোন মদিদর ।বিষ্ণুপা্ব



নন্দ্রলালের মন্দিব (বিষ্ণুপর্ব)



৫১। মদন্মোহন মন্দির (বিষ্ণুপ<sub>্</sub>র

# বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যয<sup>ু</sup>গ



৩২। মারেলীয়োচন মান্দ্র। 'বক্ষপার।



৩৩। জোড় মণ্দির (বিষণ্টেশরে)





৩৫। শামরায়েব মন্দির (বিষুপ্র)

# বাংলা দেশের ইতিহাস মধায<sup>ু</sup>গ



: بلا.

। গোকুলচাঁদের মন্দিব (সলদা)



৩৭। মলেশরের মা



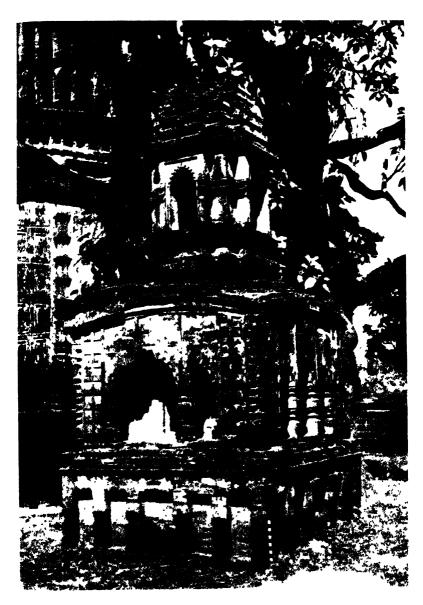

৩৯। ইণ্টকনিমি'ত রথ (১৮৮

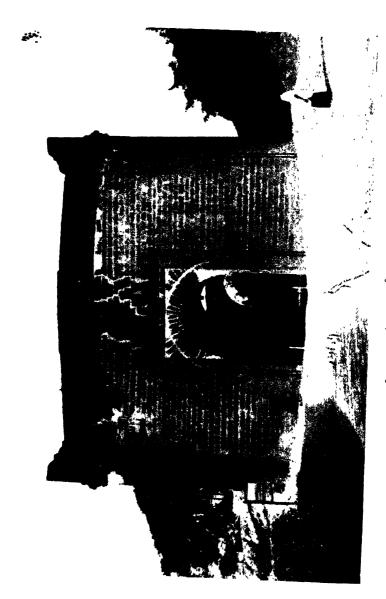

५०। ह्रिस्टातन (दिक्षभ्दे



8%। जाभाष्टरन्छव भन्मित्र (भूषित्राष्टा)

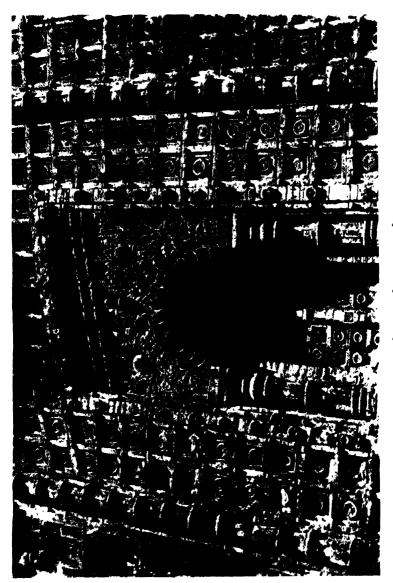

১২ । ব্যাচ্ছের এফিব ।গুম্পুপাডা। বাহিরের কার্ক্ষি

# বাংলা দেশের ইতিহাস মধায<sub>ু</sub>গ



৪০। বৃশ্দানচন্দ্রের মণ্ডির (গ্নাওপাড়া)



১১ ' ক্ষচ্ছেব মন্তির (গ্রুপিপাড়া



১৫। আনকট্দরকের ছফির (মোমড়া স্থড়িয়া)



সেমডা সুথড়িয়ার আনক্ষড়েব্বী্ব ম্কিব্বব ডাফক্ষ



৪৬ : কান্তু-গরের মন্দির (দিনাজপুর)



३०। तथ एउँन (याना)



১৮। ১ ও ২ নং বেগগ্নিয়ার মণ্ডির (বরাকর)







৪৯ ক। শিকাব দৃশ্য -- জোডবাংলার মন্দির (বিষ্ণুপ্র)

৪৯ খ। টিয়াপাখী শ্রীধৰ মন্দিৰ শেসানাম্খী।

১৯ গ। হসল সমহন মণিদ্ধ (বিষয়পুৰ)



৫০ ক। রাসলাল। ।শ্রোড্যার বাস্ফোর ফ্রিব ভাহকর্য





োকাবিলাস |বাঁক্ড কিবের ভাষ্ক্য()



৫১। বাঁকুড়ার বিভিন্ন মণিদরের পোড়ামাটির অলখ্কার



৫২ ক। বাঁকুড়ার মন্দিরে পোড়ামাটির ভাষ্ক্র্য



্ট্রা বিষয় অকুড়ার মন্দিরের ভাষ্ক্য



৫০ মুদ্ধচিত জোড়বাংলা মণ্দিব (বিক্লুপা্ব)



তিবেণা হিন্দুমান্দরের ফলক। (৪৩২ প. ৮ঃ) ৫৪। সীতাবিবাহঃ।



খরতি শর্সোপে ধঃ



तक। श्रीनारमन वानननभः



৫৭। শ্রীসীতানিবাসং শ্রীর,মাভিষেকং।



७४। ४, छेक् गुम्नभू श्लामनस्याय (४४)

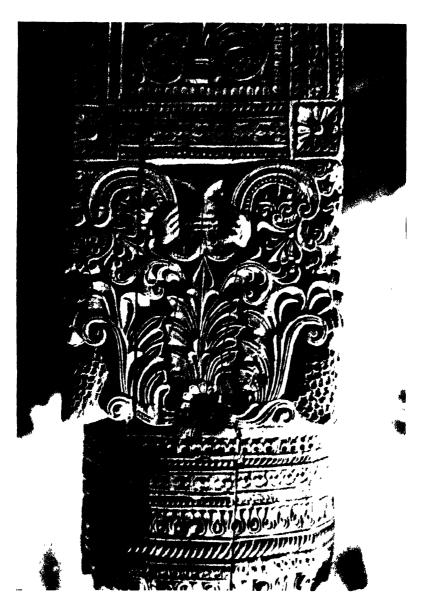

৫৯। কাঠ খোদাইমের নিদশনি বোঁক্ড়া

হইয়াছিল তাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মৃনলমানদের হাতে
ধ্বংল হইয়াছে। বাকী যে কয়টি এই উভয়বিধ ধ্বংলের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া
এখনও কোন মতে টিকিয়া আছে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু শিল্পের
পরিচয় দিতে হইবে।

মধ্যমূগে বাংলা দেশের মন্দিরও ম্দলমান মদজিন ও দমাধি-ভবনের ন্যায় প্রধানত ইউক নির্মিত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রাস্তে মাকড়া (laterite) ও বেলে পাথর (sandstone) পাওয়া যায়। স্ক্রবাং এই ছই প্রকারের পাথরে নির্মিত মন্দিরও আছে।

বাংলা দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি তুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। এই তুইটিকে রেথ-দেউল ও কুটির-দেউল এই তুই সংজ্ঞা দেওয়া ঘাইতে পারে।

#### রেখ-দেউল

রেশ-দেউলের বিবরণ এই প্রস্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে। উড়িব্যার স্থানি চিত মন্দিরগুলির ন্যায় স্থউচ্চ বাঁকানো শিথরই ইহার বৈশিষ্টা। প্রাচীন ছিন্দুর্গের যে কয়টি মন্দির এথনও টিকিয়া আছে তাহার প্রায় সবগুলিই এই শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কালক্র মে উড়িয়ার রেথ-দেউল ক্ষুত্রর ও অলঙ্কারবর্জিত হইয়া অনেকটা সরল ও আড়ম্বর-হীন স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত হইত। ময়ুরভঞ্জের অন্তর্গত থিচিং-য়ের মন্দিরগুলি ইহার দৃষ্টান্তন্ত্রন। বাংলা দেশের মধায়ুগের রেথ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ প্রাচীন অলঙ্কত রেথ-দেউলের সরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুর্গে নির্মিত বছলাড়ার দিছেশের মন্দিরের (চিত্র নং ২০) সহিত মধায়ুগের ধরাপাট অথবা হাড়মাস্ডার মন্দির (চিত্র নং ২০, ২২) তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন বুঝা ঘাইবে। পূর্বোক্ত মন্দিরের বিচিত্র কাঞ্চকার্য শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিছু উভয়ই যে একই স্থাপতা-রীতিতে নির্মিত তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুরুলিয়া জিলার অন্তর্গত চেলিয়ামা নামক বর্ধিয়ু প্রামের নিকটবর্তী বালা গ্রামে একটি উৎকৃষ্ট বেলে পাথরের রেখ-দেউল আছে ( চিত্র নং ৪৭ )। ইছাতে আনেক কারুকার্য আছে। ইছার তারিখ নিশ্চিতরূপে জানা যায় না—শন্তবত জ্বেয়েলশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইছা নির্মিত হইয়াছিল। এইটি বাদ দিলে বাংলা দেশে মুদলমান রাজ:ত্ব প্রথম তৃই শত বংশরে নিমিত কোন হিন্দু-

মন্দিরের পদান পাওয়া যায় না। পরবর্তী তুই শত বংশরের মধ্যে নির্মিত মাজ ধারটি মন্দির এখনও আছে। ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমান জিলায়। তিনটি বরাকরের বেগুনিয়া মন্দির (চিত্র নং ৪৮), সম্ভবত পঞ্চলশ শতকে, এবং গৌরাক্পরে ইছাই ঘোষের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নির্মিত। এই সব মন্দির এবং কল্যাণেখরীর মন্দির প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউল। ইহার মধ্যে কেরল বরাকরের একটি মন্দির ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়ছিল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুর্গের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিছু সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চলশ শতকে অথবা তাহার পরে নির্মিত হইয়ছিল ইছাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত। পরবর্তীকালে নির্মিত ইয়ছিল ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত। পরবর্তীকালে নির্মিত বার্ত্তায় বা মন্দ্র্র এই প্রান্তর মির্মিত বারভূম জিলার ভাণ্ডীয়রের প্রস্তর-মন্দিরও একটি রেখ-দেউল। যোড়শ শতান্দীতে নির্মিত পদ্যাতীরবর্তী রাজাবাড়ীর মঠও এই স্থাপত্য শিল্পের অন্তত্ম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে মধ্যমুগের শেষ পর্যন্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল।

#### কৃটির-দেউল

মধ্যযুগে বাংলার অক্যান্ত মন্দিরগুলি যে নৃতন স্থাপতারীতিতে নির্মিত তাহার বিশেষত্ব এই যে ইহা বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁড়ে ঘরের—অর্থাৎ দোচালা ও চৌচালা থড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অমুসরণ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। মতরাং ইহাকে কুটির দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এই শ্রেণীর মন্দির ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত হইলেও চালাগুলির উর্ধ্ব মিলনরেথা এবং কার্নিস্ভলি অস্থাভাবিকভাবে থড়ের ঘরের মতই বাঁকানো।

এই মন্দিরগুলি নিমোক্ত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী—দোচালা

দোচালা থড়ের ঘরের অবিকল অহুকৃতি। কেহ কেহ ইহাকে এক-বাংলা মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে দোচালা বলাই সম্বত মনে হয়।

#### দিতীয় শ্ৰেণী—জোড় বাংলা

পাশাশি তুইটি দোচালা। ইহাকে জোড়দোচালা বা জোড়-বাংলা বলা ১। বিংল শভাকীতে নদী গর্জে নিম্জিত। শাইতে পারে। জোড়-দোচালার পার্যবর্তী দংলগ্ন তুইটি চালার দংযোগরেথার ঠিক মধ্যস্থলে দেয়ালত্ইটির উপর একটি শিথর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল।

#### তৃতীয় শ্ৰেণী—চোচালা

চারচালা থড়ের ঘরের মত চারটি দেওরালের উপর ত্রিভ্জের স্থায়
আরুতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধ্বে একটি বক্ত সংযোগরেখা বা একটি বিন্দৃতে
সংযুক্ত। এখানেও থড়ের চালার কানিসের স্থায় প্রতি চালার নিমাংশ বাঁকানো।
চারিটি চালার ঢাল (slope) অনেকটা কমাইয়া কেন্দ্রন্থলে একটি শিথর স্থাপন
করাই সাধারণ বিধি (চিত্র নং ৩০-৩৪)।

#### চতুর্থ শ্রেণী—ডবল চৌচালা

নীচের চৌচালার উপর অল্প পরিদর বেদী দারা একটু ব্যবধান করিয়া, ক্ষতর আকৃতির অফুরূপ আর একটি চৌচালা স্থাপন করাই এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতল মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল এবং (অথবা) এক বা একাধিক চূড়া থাকিত—কথনও বা ক্ষুদ্র সৌধাকৃতি অথবা কার্নিসমুক্ত শিথর থাকিত।

#### পঞ্চম শ্রেণী—রত্মন্দির

চৌচালা বা ভবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ শিথর ব্যতীত প্রতি তলের কার্নিদের প্রতি কোণে এক বা একাধিক ক্ষ্মন্তর শিথর স্থাপন করাই এই শ্রেণীর বিশেষত্ব। মন্দিরের তলের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং প্রতি ভলের কার্নিদের প্রতি কোণের শিথর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মন্দিরের মোট শিথরের সংখ্যা পঁটিশ বা ভতোধিক করা ঘাইতে পারে। শিথরের সংখ্যা অফুদারে এই মন্দির-গুলিকে পঞ্চরত্ব, নবরত্ব, পঁটিশ রত্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই শ্রেণীর মন্দিরের সাধারণ নাম রত্ব-মন্দির।

#### মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি

বাংলার কুটির-দেউলের শিথর উড়িয়ার মন্দিরের জগমোহনের ছাদের মত ক্রমহ্রস্বায়মান উপর্যুপরি বিক্তন্ত বহুদংখ্যক সমাস্তরাল কার্নিসের বিক্তাপ দারা গঠিত।
এই কার্নিসের সারির উপর আমলক অথবা (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কার্নিসগুলির সমাস্তরাল রেধার দারা পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার সমন্বয়ে অপরূপ সৌন্দর্যস্পটি
এই গঠনের বৈশিষ্টা। উড়িয়ার প্রাসিদ্ধ কোণারক মন্দিরের জগমোহন এই
ভোগীর স্থাপত্যের সর্বোৎক্ষট্ট দৃষ্টাস্ত। সাধারণত মন্দিরের সমূধভাগে তিনটি

পত্রাকৃতি (cusped) থিলানযুক্ত প্রবেশ পথ থাকে। মধ্যে তুইটি স্থল থর্বাকৃতি তত্ত এবং তুই পার্শ্বে প্রাচীর গাত্তে অর্ধপ্রোথিত তুইটি ক্তান্তভের শীর্ষদেশের উপর এই থিলানগুলির নিম্নভাগ অবস্থিত। এই থিলানের থানিকটা উপরে এক বা একাধিক কার্নিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত হইত।

প্রবেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে একটি ঢাকা বারান্দা থাকিত। কথন কথন এই ঢাকা বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া থাকিত। কথনও কথনও এই বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। রত্ন মন্দিরে সন্মুখের বারান্দার কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি থাকিত।

মন্দিরগুলি সাধারণত অঙ্গন হইতে তিন চারি হাত উচ্চ চতুকোণ ভিত্তি-বেদীর (platform) উপর স্থাপিত হইত। কোথাও উঠিবার সিঁড়ি আছে (হুগলী জিলার বক্সায় রঘুনাথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুক্ষোণ এবং অভ্যন্তরভাগ প্রায়ই অলঙ্কারবর্জিত। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩), দেওয়ালগুলি চিত্রিত।

কতকগুলি মন্দির কারুকার্যথচিত টালি বা পোড়ামাটির ফলক (terracotta) দ্বারা অলঙ্গত হইরাছে। কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীর ভাস্কর্য বিশেষ উৎকর্য লাভ করিয়াছে এবং বছল পরিমাণে ব্যবহৃত হইরাছে। এই ভাস্কর্যগুলির বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানারপ জ্যামিতিক নক্সা প্রভৃতির সম্মিলনে অপূর্ব সৌন্দর্যের স্পষ্ট হইয়াছে। এই চিত্রগুলি (নং ৪৯-৫৬) হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর প্রোধাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যানবাহন, তৎকালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত নানা পশুপক্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সবই শিল্পের প্রথাবদ্ধতার পরিচায়ক। নরনারী জীবজন্ত প্রভৃতির আকৃতি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে খুব উচ্চাঙ্গের শিল্প বলা যায় না। অনেকটা বর্তমানকালের সাধারণ পটুয়া, কুমার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্ক্জনশক্তির বা কৃষ্ম সৌন্দর্যাকৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত লোক-শক্তির বা কৃষ্ম সৌন্দর্যাকৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত লোক-শক্তির বা কৃষ্ম সৌন্দর্যাকৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত লোক-শক্তির বা কৃষ্ম ক্রিকরের বাংলাশিল্পের সেই সম্বন্ধ। তবে স্মরণ রাথিতে হইবে যে মধ্যমুগে, ভারতের অক্রাক্ত প্রদেশের শিল্প সম্বন্ধ ও ই মন্তব্য প্রযোজ্য।

বাংলার কুটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির উড়িয়ায় গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নামে প্রচলিত। এই তুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাম্বে দিল্লী, রাজপুতানা ও পঞ্জাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অক্তান্ত শ্রেণীর মন্দিরগুলি বাংলার বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাই।

বাংলার কৃটির-দেউলগুলির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলায় ম্সলমান স্থাতিও যে এই শ্রেণীর সৌধ নির্মাণ করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাহাদের সাধারণ স্থাপতারীতির ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবন্ধের জক্তই কদাচিং বাংলার ম্সলমানেরা এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অম্পরণ করিয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্থই যুক্তিসন্ধৃত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দোচালা ও চৌচালা থড়ের ঘরই প্রথমে দেবালয়রূপে ব্যবহৃত হইত, যেমন এখনও হয়। পেরে যখন ইষ্টক বা প্রস্তুর উপকরণস্করপ ব্যবহৃত হইল তথনও দেবালয়নির্মাণের পূর্বরীতিই বহাল রহিল।

রত্তমন্দির বা বছ শিথরযুক্ত কুটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা ষায় না। উড়িয়ার মন্দিরের জগমোহনের সহিত ইহার সাদৃশ্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আছে তাহা হইতেই যে কালক্রমে এই শ্রেণীর শিথর ও বছ শিথরযুক্ত রত্তমন্দিরের উত্তব হইয়াছে এরূপ অফুমান অসক্ত নহে। অরপচনের মন্দিরের বৈ অংশ বৌদ্ধ গ্রন্থের পূঁথিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ ব্বা যায় ইহার ছাদ কয়েরুটি ক্রম-হুস্বায়মান স্তরে গঠিত; প্রতি স্তরের কোণে কোণে একটি শিথর এবং সর্বোপরি একটি বৃহত্তর শিথর। এই কয়টি বৈশিষ্ট্রাই বাংলার রত্তমন্দিরে দেখা যায়। স্থতরাং অসম্ভব নহে যে বাংলার রত্তমন্দির প্রাচীন শিথরযুক্ত ভক্ত-দেউলেরই শেষ বিবর্তন। তবে মাঝখানে পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন মন্দিরের নিদর্শন না থাকায় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

কৃটির-দেউলগুলির যে সমৃদয় মিদর্শন এখনও বর্তমান আছে তাহা ষোড়শ শতকের পরবর্তী। এই শতকে এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় মৃদলমান স্থাপত্যরীতি

<sup>&</sup>gt; I A, K. Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, Pl. LXXI,

অহ্বায়ী বছ সৌধ নির্মিত হইয়াছিল; স্থতরাং ইহার কিছু প্রভাব যে কৃটির দেউলগুলিতে পরিলক্ষিত হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টাস্ত
না থাকায় এই প্রভাব কিরুপে কতদ্র বিস্তৃত হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কেহ
কেহ মনে করেন যে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত থিলান ও হুস্বাকৃতি ভুল উভগুলি,
পোড়ামাটি-ফলকের অলঙ্গতি এবং কানিসের কোণার শিথরগুলি নিঃসন্দেহে
মুসলমান শিল্পের প্রভাব স্থিতি করে। কিন্তু প্রথম তুইটি সম্পন্ধ এই মত গ্রহণ
যোগ্য হইলেও অপর তুইটি সম্পন্ধ দন্দেহের যথেষ্ট অবদর আছে। পোড়ামাটির
উৎকীর্ণ ফলক এদেশে মুসলমানদের আগ্রমনের পূব হইতেই প্রচলিত। শিথরের
সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

#### মল্লভূমির মন্দির

মধ্যযুগের যে কয়টি উৎকৃষ্ট মন্দির এথনও অভগ্ন আছে তাহার আনেকগুলিই মলভূমে অবস্থিত। ইহা একটি আক্ষিক ঘটনানহে—এই অঞ্লে হিন্দুমল-রাজারা কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন এবং মুদলমান রাজশক্তি কথনও এই মঞ্চলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কারণেই হিন্দুবা মন্দির গড়িয়াছে এবং তাহা রক্ষাও পাইয়াছে। খরস্রোতা দামোদর নদী ও অতি বিস্তৃত শাল গাছের নিবিড় অরণা এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুদলমান সম্রাটদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাদী দাহদী আদিম বন্যুক্ষাতি ও বীর মল্লরাজ্ঞাদেরও এ বিষয়ে ক্বতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর মাঝে মাঝে দিল্লীর বাদশাহ ও বাংলার স্থলতানদের অধীনতা নামেমাত স্থীকার করিলেও আভ্যন্তরিক শাসনকার্যে যে মলভূমের হিন্দু রাজারা স্বাধীন ছিলেন দে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলাদেশের এই এক কোণে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল বলিয়াই মল্লভূমিতে ( বাঁকুড়া জেলা ও পার্ঘবর্তী স্থানে ), বিশেষত মলরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দের বছ হিন্দু মন্দির এথনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি মন্দিরের গাত্তে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠা-ফলক হইতে মন্দির নির্মাণের তারিখও জানা যায় (১৬২২ হইতে ১৭৫৪ এ:); স্তরাং মলভূমের মন্দিরগুলির नरिक्श वर्गनाई क्षप्राय निव।

পুরুলিয়া জিলার বান্দাগ্রামের মন্দিরের কথা পূর্বেই বলা হইরাছে (৪৬৫ পৃষ্ঠা)।
বাঁকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়া ও হাড়মানড়া (চিত্র নং ২১) গ্রামে চুইটি প্রস্তর
নির্মিত রেখ-দেউল আছে। ইহার কোনটিই ৪০ ফুটের বেশী উচ্চ নহে এবং
মূল মন্দিরটি ছাড়া উড়িয়ার রেখ-দেউলের ন্যায় জগমোহন, প্রশস্ত অক্সন ও
প্রাকার প্রভৃতি কিছুই নাই। এই তুইটি মন্দিরই সম্ভবত সপ্তদশ শতাবে
নির্মিত। ধরাপাট গ্রামের প্রস্তরনির্মিত বেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২) সম্ভবত
১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ইহারও পরবতী কালে নির্মিত চুইটি রেখ-দেউল বিফুপুরে
আছে। মন্দিরগুলি কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

পুরুলিয়া জিলায় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কুটির-দেউল আছে, কিন্তু বাঁকুড়ায় একটিও নাই। তবে বিষ্ণুপুরের তুই তিনটি দেবালয়ের ভোগরন্ধনগৃহ ঠিক দোচালা ঘরের মত।

বিষ্ণুপ্রের জোড়-বাংলা মন্দিরটি (চিত্র নং ২৫, ৫৩) গঠন-সৌকর্ষে এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ও বাহুলো বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহের অক্তরম বলিয় পরিগণিত হয়। সাধারণ প্রথাগত গঠনরীতি অমুঘায়ী হইলেও এই জোড়-বাংলা মন্দিরের কিছু বৈশিষ্ট্র, আছে। ইহার প্রধান প্রবেশ-পথের বিলান তিনটি পত্রাকৃতি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র ঢাকা বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্ম দিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে নীচু থিলানের একটি পৃথক দরজা আছে। দোচালা ছইটির সংযোগন্থলে যে চতুকোণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা একটি ভিঙি-বেলীর উপর স্থাপিত এবং এই সৌধের শীর্ষদেশে চৌচালা আক্বতির একটি ছাদ সন্ধিবিষ্ট হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকলকে লিখিত আছে যে শ্রীরাধিকা ও রুফের জ্ঞানন্দের জন্ম রাজা শ্রীবীর হান্থিরের পুত্র রাজা শ্রীবঘুনাথ দিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লাকে বোলো সন ১০৬১, ইংরেজী ১৬৫৫ খ্রীষ্টান্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বতরাং রুফ্জনীলা-বিষয়ক কাহিনী ভাস্কর্যের প্রধান বিষয়বস্ত্ব হইয়াছে। তাহা ছাড়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাধ্যান, স্থল ও জলমুদ্ধ এবং নানাবিশ্ব কার্যের বৃহ্ব নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতির মৃতি আছে।

বিষ্ণুপুর শহর ও শহরতলীতে এক শিথরযুক্ত চৌচালা মন্দির বারোটি আছে এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধ্যে ছুইটি পোড়ামাটির ইটে এবং বাকি কয়টি ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথরে নির্মিত। ইহাদের মধ্যে লালজীর মন্দিরটি (চিজ্র নং ২৬) মল্লভূমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম।
ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমূখী মন্দিরটির সম্মুখভাগ
প্রয়ে স্থায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়া তোরণযুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহুবর্ধ
ক্রেসকো অন্ধিত ছিল কেই কেই এরূপ অন্থমান করিয়াছেন। নীচের খাড়া
অংশের চারিদিকে চারিটি থিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করিয়া পগ (লম্বমান
উদ্গত অংশ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাব্য কার্নিসের সমবায়ে নির্মিত শিখর
আছে। ইহাও রাধারুঞ্বের মন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

লালবাঁধের তীরবর্তী কালাচাঁদ মন্দিরে (চিত্র নং ২৭) চারিটি দেওয়ালেই প্রবেশ-তোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের স্থায় সাভটি পগ ও শিথর আছে। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাকে নিমিত রাখাশ্রাম মন্দিরটি (চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন। মাকড়া পাথরের "এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ"। রাধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম। ইইকনিমিত মদনমোহনের মন্দিরের (চিত্র নং ৩১) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খ্বই উচ্চ স্তরের। ভিত্তিবেদীর প্রভ্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সন্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট; স্ক্তরাং লালজীর মন্দির অপেক্ষা কিছু ছোট। বিষ্ণুপ্রের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির ভাস্কর্য-শিন্তিত (চিত্র নং ৪৯-৫৩)।

মল্লভ্যের অন্তান্ত অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে পাত্রসায়েরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়া গ্রামের নন্দত্রলালের মন্দিরের শীর্ষে রেথ-দেউল-আফুতির চূড়া আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে এগুলি পূর্বে রেথ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলায় একাধিক চৌচালা মন্দির আছে।

মল্লভূমে অল্পসংখ্যক এবং বিশেষত্ববর্জিত কয়েকটি মাত্র ডবল চৌচালা শ্রেণীর মন্দির আছে। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সারাকোনের রামকৃষ্ণমন্দিরটি সন্থন্ধে বহু কিংবদস্কী প্রচলিত আছে। পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অতিশয় বিখ্যাত।

রত্বমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষ্ণুপুরের স্থামরায়ের পঞ্চরত্বমন্দির ( চিত্র নং ৩৫ )। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধাক্তফের আনন্দের জন্ম রাজা শ্রীরত্বনাথ সিংছ ১৬৪৩ খ্রীঃ অর্থাৎ জ্যোড়-বাংলা মন্দিরের বারো বংসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন। আক্বভিতে থ্ব বড় না হইলেও পোড়ামাটির ফলক ধারা অলংকরণের অজস্ত্র সমাবেশে ইহা অপূর্ব শোভার মণ্ডিত হইরাছে। কেবলমাত্র ঢালু ছাদ ও শিথরগুলি ছাড়া মন্দিরের আর সকল অংশই ভাস্কর্যক্তিত। ইহার কেন্দ্রীয় চূড়াটি অপ্তকোণাক্রতি ও প্রান্তবর্তী শিথরগুলির প্রস্থুচ্ছেদ চতুকোণ। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্রা, ভিন্তি-বেদীর অত্যধিক উচ্চতা। এই মন্দিরটি মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুশিল্লের একটি অম্ল্য সম্পদ। প্রাচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরে বিভীয়। মাকড়া পাথরে নির্মিত এবং মদনগোপালের নামে ১৬৬৫ খ্রীষ্ট্রাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটি আয়তনে মল্লভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম। সলদা গ্রামের মাকড়া পাথরে নির্মিত গোকুলটাদের মন্দির (চিত্র নং ৩৬) পঞ্চরত্ব দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কারণ কেহ কেহ মনে করেন যে এইটিই মল্লভূমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়।

বিফুপুরের বস্থপলীতে নবরত্ব শ্রীধর মন্দির বস্থ-পরিবারের কোন ব্যক্তি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাকে নির্মাণ করেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সোনাম্থীর পঞ্চবিংশতি-চূড় মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে যে মন্ধ্রভূমের স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

বাঁকুড়া শহরের ঘূই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক্টেশ্বরের শিবমন্দির খুবই প্রাচীন কিন্তু পুন: পুন: সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। ১৯৬২২ এটিকে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মঙ্গেশ্বর মন্দির সম্বন্ধেও একথা খাটে (চিত্র নং ৩৭)। ইহাদের বর্তমান আকৃতি পরিচিত।কোন স্থাপত্যশৈলীর অস্তর্ভুক্ত করা যায় না।

পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের রাদমঞ্চও (চিত্র নং ৬৮) একটি উল্লেখযোগ্য দৌধ। রাদলীলার দময় বিষ্ণুপুরের যাবতীয় রাধাক্বফ বিগ্রাহ এই দৌধে একত্র করা হইত। যাহাতে লক্ষ্ণ লক্ষ লোক ইহার চতুদিকস্থ উন্মুক্ত প্রাজন হইতে উংদব দেখিতে পারে দেই জন্ম চৌচালা ছাদে আরুত এই দৌধের নিয়াংশ বহু খিলানযুক্ত তিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেষ্টিত। ভিতরের দিক হইতে এই তিনটি দেয়ালের প্রতিদিকে যথাক্রমে ৫, ৮, ও ১০টি প্রশন্ত খিলান দায়বিষ্ট হইয়াছে। শীর্ষদেশের চারিটি ঢালু চাল পিরামিভের আরুতিতে ক্রমন্ত্রন্থায়মান ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। খিলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিভের ঠিক নিয়প্রাক্তের চারি কোণে

চারিটি চারচালা এবং অন্তর্বর্তী স্থানে তিন দিকে চারিটি করিয়া দোচালা নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি অলহারমাত্র, কোন স্থাপত্যপ্রয়োজনে গঠিত নহে।

বিষ্ণুপুরের আর তুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন—ইষ্টকনির্মিত রথ (চিত্র নং ৩৯) এবং তুর্গ-তোরণ (চিত্র নং ৪০)।

## মল্লভূমের বাহিরে মন্দির

মল্লভূমের বাহিরেও কুটার-দেউলের পূর্বোক্ত দকল শ্রেণীর নিদর্শন্ই পাওয়া যায়।

চন্দননগরের নন্দত্লালের মন্দির প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ দোচালা মন্দিরের একটি উৎকুট্ট নিদুর্শন :

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাং জোড়-বাংলা মন্দিরের বছ নিদর্শন আছে। তর্মধ্যে নিম্নলিথিত ক্য়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

- ২। হগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৈতল্যের মন্দির'—ইহার প্রতি দোচালার উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভবত ১৭শ শতাব্দে নির্মিত।
- ২। মুর্শিলাবাদের সন্নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বডনগর নামক স্থানে রাণী ভবানী (১৮শ শতাকো )বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি পুন্ধরিণীর চারিপাশে চারিটি ইষ্টকনিমিত জোড-বাংলা আছে। অর্থভগ্ন বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই এথানকার বহুসংখ্যক মন্দিরের মধ্যে স্বাপেক্ষা বহুং।
  - ৩। মহানাদে একটি জীর্ণ জোড়-বাংলা মন্দির আছে।

হুদ্দেন শাহের সময়কার (বোড়শ শতান্দী) একটি জোড়-বাংলা মন্দির নাটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হয়। রাজা সীতারাম রায় নিমিত মাম্দাবাদের বলরাম মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই।

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে একটি জোড় -বাংলার উপরে একটি নবরত্ব মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

বর্ধমান জিলার গারুই প্রামে প্রস্তরনিমিত একটি চৌচালা মন্দির আছে ।

- Je Journal of the Astatic Society of Bengal, 1909, p. 160, Fig. 9
- 21 Ibid, 153, Fig. 1

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষে নির্মিত হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৌচালা রামচন্দ্র-মন্দিরের শীর্ষদেশের শিথর একটি অষ্টকোণ বাঁকানো কার্নিসযুক্ত হাদওয়ালা সৌধের অম্বকৃতি (চিত্র নং ৪১-৪২)। হুগনী জিলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বিষ্ণুমন্দির এই শ্রেণীর মন্দিরের অস্তত্ম নিদর্শন।

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ তবল চৌচালা মন্দির বাংলায় সর্বত্র ও বহু সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্তমান কালে ইহাই হিন্দুমন্দিরের আদর্শরূপে গৃহীত হুইয়াছে। প্রায় তিন শত বংসরের পুরাতন কালীঘাটের কালী মন্দির ইহার স্থারিচিত দৃষ্টান্ত। নদীয়া জিলার শান্তিপুর গ্রাহন ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টান্দে নিমিত শ্রামান্টাদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বৃহত্তম?। অক্তান্ত মন্দিরের মধ্যে নিম্নিলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য।

- ১। আমতার (হাওড়া) মেলাইচণ্ডীর মন্দির (১৬৪৯-৫০ ব্রীঃ)
- ২। চন্দ্রকোণার ( ঘাটাল, মেদিনীপুর ) লালজী মন্দির ( ১৬৫৫-৫৬ খ্রীঃ )।

৩-৮। শান্তিপুরের গোকুলচাদ, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র (চিত্র নং ৪৩) এবং ক্রম্ফচন্দ্র (চিত্র নং ৪৪), কালনার বৈখ্যনাথ এবং তারকেশ্বর ও উত্তরপাড়ার শিবমন্দির।

এই শ্রেণীর মন্দিরে সাধারণত কোন ভাস্কর্যের নিদর্শন থাকে না। অপ্টাদশ শতাবদ অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিব একসঙ্গে সারি সাবি নির্মাণ করার প্রথা দেখা যায়। বাক্সার দ্বাদশ মন্দির ও বর্ধমান জিলার নবাবহাটলিন্দে আমর্থাগানের চতুর্দিকে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া নিমিত ১০৮টি মন্দির ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলাবাছল্য সংখ্যাধিকাহেতু এই সকল মন্দিরে কোনরূপ বিশেষত্ব থাকে না।

রত্তমন্দির-শৈলীটি মল্লভূমে থুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগীরথীর তীরবতী প্রদেশে ইহা থুব বেশা সংখ্যায় দেখা যায়। তবে মল্ল রাজবংশের পতনের পর বর্ধমান রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনে বহুচ্ড ভাস্কর্যে অলঙ্কত রত্তমন্দির-শৈলী প্রবৃত্তিত হয়।

হুগলী জিলার গোমড়া-স্থড়িয়া গ্রামের পচিশ চূড়াবিশিষ্ট আনন্দ-ভৈরবীর মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রত্নমন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। এই ত্রিভল মন্দিরের প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে ছুইটি, ছুভীয় তলের

১। দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, বিভীয় বঙ্গ, ৬৬০ (ব) পৃষ্ঠা।

RI J. A. S. B. 1909, p. 152, Fig. 8.

প্রতি কোণে একটি এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিখরটি লইয়া মোট ২৫টি শিখর সমিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ধমান জিলার কালনা গ্রামে পঁচিশ রত্ন লালাজীর মন্দির? ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির মধ্যযুগের অনতিকাল পরেই ১৭৩৪ গ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চক্রকোণায় বঘুনাথপুরে বুড়া শিবের মন্দিরটি সতের রত, কিন্তু ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নির্মিত নবর্ত্ত্ব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুলনা জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখন ও দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দ্রে অবস্থিত ১৭০৪-২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কান্তনগরের বিচিত্র কারুকার্য-থচিত নবরত্ব মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেথকগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ইটের এই মন্দিরটির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল মূর্তি ও দৃশ্য খোদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালীর জীবনযাত্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক 
হইতে প্রাচীন হিন্দুর্গের শিল্প অপেক্ষা নিরুষ্ট হইলেও ইহার কঠোর প্রমাণা। বহু জীবস্ত আলেথ্য বিশেষ প্রশংশনীয়ে । ফার্গু সনের এই মন্তব্য এ যুগের আরও 
কয়েকটি মন্দির সর্বন্ধেও প্রযোজ্য। পঞ্চরত্ব মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে—যথা, 
চন্দ্রকোণায় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রামেশ্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
জপসায় লালা রামপ্রসাদ রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম পাদে নির্মিত 
মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক রাজা সীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্ন) কৃষ্ণমন্দির (১৭০৫-৪ খ্রীঃ)।

দাধারণ নিয়মের বহিভূতি ছুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রসন্দের উপসংহার করিব—মুর্শিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী ভবানীকুত শিথরযুক্ত অষ্টকোণ মন্দির এবং চারিটি দোচালা মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির।

<sup>&</sup>gt;1 J. A. S. B., 1909, P. 158, Fig.7

<sup>1</sup> James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II, p. 161.

#### চিত্ৰ বিছা

মধ্যযুগের অনেক পুঁথিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

- ১। কালচক্ৰতন্ত্ৰ (১৪৪৩ খ্ৰী:)।
- ২। হরিবংশ (১৪৭৯ খ্রীঃ)। বর্তমানে এদিয়াটিক দোদাইটাতে রক্ষিত।
- ৩। ভাটপাড়ায় প্রাপ্ত ভাগবত পুঁথি (১৬৮১ খ্রী:)।

্রদীনেশচন্দ্র দেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁথির মলাটে রঞ্জিত চিত্রপট প্রভৃতি হইতে বছ বৈষ্ণব চিত্রের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বঙ্ক, ৪৩৮ ও ৪৩৯ এবং ৬৯৬ ও ৬৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে)। তিনি এগুলিকে সপ্তদশ ও অষ্ট্রাদশ শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ছবিগুলি খুব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে। অনেকটা পটের ছবির মত। তবে লোক-সংগীতের মত এই সম্দয় লোক-শিল্পেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

### পরিশিষ্ট

# কোচবিহার ও ত্রিপুরা

#### ১। উপক্রমণিকা

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গণেশের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে বিভিন্ন মোঙ্গল জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ও বাংলাভাষা গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ইহারা যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুরাই সর্বপ্রধান এবং ইহাদের কতকটা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা দেশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক সম্বন্ধ থুব বেশি না থাকিলেও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে কোচবিহার ও ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কারণ প্রায় সমগ্র বন্ধদেশে মুদলমানদের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও কোচবিহার ও ত্রিপুরা ষথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগে বছদিন পর্যন্ত স্বাধীন হিন্দুবান্ধ্যারূপে বিরাজ করিত এবং শক্তিশালী মুদলমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই দুই রাজ্যেই ফার্দীর পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই রাজকার্য নির্বাহ হইত। এই ত্ই রাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রান্থে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে দম্দয় ধর্মত ও পৃজাপদ্ধতি দেখা যায় তাহা মোটামৃটি ভাবে এই হুই রাজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হুই রাজ্যেই বাংলা সাহিত্যের থুব উন্নতি হইয়াছিল। এই বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির অফুবাদ অথবা তদবলম্বনে রচিত। ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক আখ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কোচবিহার অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর ছিল। ত্রিপুরার রাজমালার ন্যায় ধারাবাহিক ঐতিহাসিক কাহিনী এবং চম্পকবিজয়ের ন্তায় ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য কোচবিহারে নাই। তবে রাজবংশাবলী আছে। কিন্তু এই এক বিষয়ে কোচবিহা-রের সাহিত্য ন্যন হইলেও ধর্মগ্রের অম্বাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহভারতের অন্থবাদ নাই, কোচবিহারে আছে।

পুরাণাদির অম্বাদও সংখ্যার দিক দিয়া কোচবিহারেই বেশি। লোকের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করাই ছিল্ এই সকল অম্বাদের উদ্দেশ্য। মৌলিক সাহিত্য স্থি এই ছই রাজ্যের কোনটিতেই বেশি নাই। এই ছই রাজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও অম্পীলন হইত। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার মুসলমান স্থলতান ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রন্থের ৩৪৮-৪৯পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কোচবিহার ও অপুবার রাজগণের অম্প্রাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের কি উন্ধৃতি হইয়াছিল তাহার বিবরণ জানিলে উল্লিখিত মতবাদের নিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা করা স্প্রবপর হইবে।

কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশু অথবা বিশ্বনিংহ চন্দ্রবংশীয় হৈহয় রাজকুলে এবং শিবের ওরদে ভন্মগ্রহণ করেন; এই বংশীয় দ্বাদশ রাজকুমার পরশুরামের ভয়ে, 'মেচ জাতীয়' এই পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন্। ত্রিপুরার রাজমালার আরম্ভ এইরূপ।

"চক্রবংশে মহারাজা যথাতি নূপতি।
সপ্তদীপ জিনিলেক এক রথে গতি॥
তান পঞ্চত্তত বহু গুণযুত গুরু।

যকুজ্যেষ্ঠ তুর্বস্থ যে ক্রন্থা অমু পুরু॥

ম্রুছা কিরাত রাজ্যের রাজা হইলেন। জুছার বংশে দৈতা রাজার পুত্র ত্রিপুর স্বীয় নামামুদারে রাজ্যের নাম (কিরাত) পরিবর্তন করিয়া ত্রিপুর রাথিলেন।

বলা বাছল্য যে এই সম্দয় কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মৃল্য নাই। এই ছুইটি রাজ্যের আদিম অধিবাসী ও রাজবংশ যে মজোলীয় জাতির শাখা এবং বাঙালী হিন্দুর সংশ্পর্শে আসিয়া ক্রমণ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উভয় রাজ্যের রাজারাই যে বাংলা দেশ হইতে বহু হিন্দুকে নিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ইছার পথ স্থগম করিয়াছিলেন তাহা এই ছুই রাজ্যের কাহিনীতেই বর্ণিত হুইয়াছে।

#### ২: কোচবিহার

কোচবিহার নামের উৎপত্তি সহজে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। ভর্মধ্যে

কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি—
ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুর্গে এই অঞ্চল প্রাগ্রেজাতিষ
ও কামরূপ রাজ্যের অস্তর্গত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার মৃসলমান
রাজগণ, বথভিয়ার থিলজী (পৃ: ৪), গিয়াস্থানীন ইউয়েজ শাহ (পৃ: ৭), এবং
ইথতিয়ারুদ্দীন যুজ্বক তুগরল থান (পৃ: ১২) কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই শতাব্দেই শান জাতীয় আহোমগণ ব্রহ্মপুত্র
নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আসাম। এই
সময়েই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নৃত্রন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান
কোচবিহার শহরের সন্নিকটে কামতা বা কামতাপুর নামক স্থানে ইহার রাজধানী
ছিল এবং এই জন্ম ইহা কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলার স্থলতান
আলাউদ্দীন হোদেন শাহ ১৪৯৮-:১ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ ও কামতা জয় করেন
(৭৮ পু:)।

কামতা ও কামরূপ রাজ্য পতনের পরে ভূঁঞা উপাধিধারী বছ নায়ক এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদেরই একজন, কোচজাতীয় ছরিয়া মণ্ডলের পুত্র বিশু, অন্ত নায়কদিগকে পরাজিত করিয়া আহুমানিক ১৫১৫ (মতাস্তরে ১৫৩০) গ্রীষ্টাব্দে কামতায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার রাজধানীর নাম হইল কোচবিহার (কুচবিহার)। বিশু রাজা হইয়া 'বিশ্বসিংহ' এই নাম গ্রহণ করেন এবং ঐ অঞ্চল হইতে ম্সলমান প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী। বিশ্বসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ক্ষব্রিয় বিলায়া স্বীকার করেন। মৃসলমানেরা কামতেশ্বরীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, বিশ্বসিংহ উহা পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আরুমানি হ ১৫৪০ (মতাস্তরে ১৫৫৫) খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মল্লদেব নরনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং লাভা শুক্রধ্বঙ্গকে মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। এই সমঙ্গে পূর্বআসামে দৈক্ত চলাচল করিবার পথ অতি হুর্গম ছিল। আহোমদিগকে পরাজিত করিবার জন্ত রাজা তাঁহার লাভা গোহাই (গোসাই) কমলকে

# বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যয়্গ



নৈক্ত ও মুদ্দদভার প্রেরণের উপযোগী একটি পথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।
তদহুসারে কমল ভূটানের পর্বতমালা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূভাগের উপর দিয়া
কোচবিহার হইতে স্থান্ব পরগুরুও (মতান্তরে নারায়ণপুর) পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ মাইল
দীর্ঘ যে রান্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ এখনও আছে
এবং ইহা "গোঁদাই কমল আলী" নামে পরিচিত। নরনারায়ণ ও শুরুরের উত্তরতীরস্থ এই পথে গোয়ালপাড়া ও কামরূপের মধ্য দিয়া অগ্রনর হইলেন।
আহোমদিগকে করেকটি খণ্ডমুদ্দে পরাজিত করিয়া তাঁহারা ডিক্রাই বা ডিহং
নদী পর্যন্ত পৌছিলে এই নদীর তীরে তুই দলে ভীবণ মুদ্দ হয়। 'দরংরাজ-বংশাবলী' অন্থদারে সাতদিন মুদ্দের পর আহোমগণ পলায়ন করে এবং নরনারায়ণ
আহোম রাজধানী অধিকার করেন। কিন্তু আহোম ব্রন্ধীর মতে কোচ দৈক্ত
প্রথম প্রথম জয় লাভ করিলেও পর পর তুইটি মুদ্দে হারিয়া পশ্চাৎপদ হয়। এই
মুদ্দে শুরুধক বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় 'চিলা রায়' নামে প্রাসিদ্দি লাভ করেন।
চিলের মত ছোঁ মারিয়া অকন্মাৎ শক্র দৈক্ত বিপর্যন্ত করার জক্তই সম্ভবত তাঁহার
এইরপ নামকরণ হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনি অন্থপৃষ্ঠে ভৈরবী নদী
পার হইয়াছিলেন বলিয়া 'চিলা রায়' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কোচরাঞ্চ আহোমনিগকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কাছাড়, মনিপুর, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা, থয়রাম, নিময়য়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশেও সামরিক অভিযান করিয়াছিলেন এবং এই সমৃদয় দেশের রাজগণের অনেকেই পরাজিত হইয়া কোচরাজকে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে যোড়শ শতান্তের শেষার্থে কোচবিহার রাজ্য ভারতের পূর্ব সীমান্তে সর্বাপেকা শক্তিশালী রাজ্যে পরিশত হয়।

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়া পাঠান ও ম্ঘলেরা ব্যন্ত থাকায় কোচরাজ্ব দেদিক হইতে কোন বাধা পান নাই। কিন্তু কররাণী বংশ বাংলার হপ্রতিষ্ঠিত হইলে স্থলেমান কররাণী কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার বিবরণ প্রেই দেওয়া হইয়াছে (১২৪ পৃঃ)। কিন্তু অনতিকাল পরেই বাংলাদেশে পাঠানদের ধ্বংসের উপর মুঘল রাজ্বাজ্ঞি প্রতিষ্ঠিত হয়। নরনারায়ণ মুঘলের লহিত মৈত্রী স্থাপনের জল্প আক্রমের রাজ্বভার বছ উপত্যোকনগহ এক দুত পাঠান এবং মুঘলরাজ ও নরনারায়ণ ছই স্থক্ক রাজার ভায় সন্ধিক্তে আবদ্ধ হন (১৫ ৮৮ ব্রিঃ)। বাংলাদেশে মুদলমান ক্ষিকার প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি শত

বংসর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও ম্সলমান রাজ্যের মধ্যে শাস্তিস্চক সন্ধি স্থাপিত হইল।

কিন্তু শীঘ্রই কোচবিহার রাজ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। রাজা নরনারায়ণ বৃদ্ধ বয়দে বিবাহ করেন এবং তাঁহার লাতুপুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রঘুদেব রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া পূর্বদিকে মানদ নদীর অপর পারে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। লাতুপুত্রকে দমন করিতে না পারিয়া কোচরাজ তাঁহার সহিত আপদে মিটমাট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সেক্ষেশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে রঘুদেব রাজা হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য ছইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্বদিকের রাজ্য দাধারণত প্রাচীন কামরূপ নামেই পরিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে কোচবিহার রাজ্য ছর্বল হইয়া পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল। আর এই ছুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্ধিতার ফলে উভয়েই মুঘলের পদানত হইল।

১৫৮৭ খ্রীপ্তাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরাছণ করিলেন। বীরত্ব ও অক্যান্ত রাজোচিত গুণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজের নামে মৃদ্রা প্রচলন করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা না পাইয়া রঘুদেবের পূত্র পরীক্ষিতকে পিতার বিক্লচ্চে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিলেন। রঘুদেব কঠোর হত্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্ষ্মীনারায়ণের আপ্রয় লাভ করিল। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত ম্ঘলরাজের স্বয়তার কথা স্বয়ণ করিয়া রঘুদেব মৃঘলশক্র ঈশার্থার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন এবং কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিতে মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জয়্ম মৃঘল স্ত্রাটের বক্সতা শীকার করিলেন। এই সময় মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ বাংলার প্রসার কোচবিহার রাজ্যের অধীন হইলা কামরূপে ফিরিয়া গোলেন। বাহিরকন্দ পুনরায় কোচবিহার রাজ্যের অধীন হইল। এই বৃদ্ধের বিবরণ পূর্বে উলিধিত হইয়াছে (১৩৪-৫ প্রঃ)।

हैनैनाम थे। मूचन इताना ब्रब्धन ताः नारमा पानिया किकारन विख्याही हिन् জমিদার ও পাঠান নায়কগণকে পরাজিত করিয়া মুঘল-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রভিত্তিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে (১০৯-৪৫ পৃ:)। কোচবিহার ও কামরূপের পরস্পর বিবাদের স্থযোগে এই উভয় রাজ্যই মুঘলের পদানত হইল। কামরূপের রাজা রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাজা হইলেন। তিনিও পিতার ক্রায় কোচবিহারের অধীনস্থ বাহিরবন্দ পরগণা অধিকার করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গুরুতর্ত্মপে পরাজিত হইলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ আহোম রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোরও হইয়া ইদলাম থার শরণাপন্ন হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দম্পূর্ণরূপে মুঘলের দাদত্ব স্বীকার কবিলে ইদলাম থাঁ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ অনেক ইতন্তত করিয়া অবশেষে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত মুঘল সাম্রাজ্যের সামস্ত হুসঙ্গের রাজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া-ছিলেন। স্বতরাং রঘুনাথও লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইসলাম থাঁর দরবারে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সমাটকে করদানে সমত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলের দাদত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের অবসান হইল।

অতঃপর লক্ষ্মীনারায়ণের প্ররোচনায় ইসলাম থাঁ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ ক্রিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণও পশ্চিমদিক হইতে কামরূপ আক্রমণ করিলেন। পরীক্ষিত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। (১৬১৩ খ্রীঃ)।

লক্ষীনারায়ণ আশা করিয়াছিলেন যে পরাজিত রাজ্যের এক অংশ তিনি পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কামদ্ধপ রাজ্যের শাসনভার তাঁহাকে দেওয়ায় এই আশা বন্ধমূল হইল; কিন্তু অকস্মাৎ ইসলাম থার মৃত্যু হওয়ায় (১৬১৩ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ অবস্থা-বিপথয় ঘটিল। লক্ষীনারায়ণ নৃতন স্থবাদার কাশিম থার সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে সাদরে অভার্থনা করিলেন কিন্তু পরিশেবে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার রাজ্যে বিজ্ঞাহ উপস্থিত হইল. কিন্তু মৃহল সৈক্ত সহজেই ইহা দমন করিল। অভাপর সংশীলবায়ণের পুত্র কোচবিহারের রাজপদে অভিষক্ত হইলেন। লক্ষীনারায়ণের বন্দীদশার সংবাদ ঠিক জানা হায় না। সন্তব্ত এক বংসর তাঁহাকে ঢাকায় রাথিয়া সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম থানের পরিবর্তে ইব্রাহিম থান নৃতন স্থবাদার হইয়া বাংলায় আদেন। তাঁহার অফুরোধে সম্রাট জাহালীর লন্দ্রীনারয়ণকে মৃক্তি দেন (১৬১৭ খ্রীঃ)। কিন্তু কোচবিহারে রাজত্ব করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। লন্দ্রীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আদিলে বাংলার স্থবাদার তাঁহাকে কামরূপের ম্ঘল শাসনের সাহায্যার্থে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর কামরূপে অবস্থান করেন এবং সেথানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬২৭ খ্রীঃ)। পুত্র বীরনারায়ণ তাঁহার পরামর্শ অফুসারে কোচবিহারের রাজকার্য চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজ নামে রাজ্য শাসন করেন। তিনি মুঘলদরবারে রীতিমত কর পাঠাইতেন।

সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া বীরনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রাণনারায়ণ রাজা হন এবং ৩৩ বংসর রাজত্ব করেন ( ১৬৩৩-৬৫ খ্রীঃ )। প্রাণনারায়ণ রাজভক্ত দামন্তের ন্তায় আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলদৈন্তের দাহায্য করেন। কিন্ত ১৬৫৭ গ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের অস্তব্যের সংবাদ পাইয়া যথন বাংলার স্থবাদার ভজা দিল্লীর সিংহাদনের জন্ম প্রতা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাতা করিলেন তথন স্থােগ ব্রিয়া প্রাণনারায়ণ ঘােড়াঘাট অঞ্চল লুঠ করিলেন এবং স্বাধীনতা ঘােষণা করিয়া মুঘল সম্রাটকে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। ইহাতেও সম্ভষ্ট না হইয়া প্রাণ-নারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং মুঘল ফৌজদারের দৈল্যগণকে পরাজিত করিয়া হাজো পর্যস্ত অধিকার করিলেন। কিন্তু আহোমরাজ কোচবিহারের এই জয়লাভে ভীত হইয়া কোচবিহার রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রদর হইলেন। গৌহাটির মুঘল ফৌজদার ছুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হইয়া ঢাকায় পলায়ন করিলেন। আহোমদৈক্স বিনা আয়াদে গৌহাটি অধিকার করিল। অতঃপর কামরূপের অধিকার লইয়া কোচবিহার ও আহোম রাজের মধ্যে যুদ্ধ হইল। প্রাণনারায়ণ মুঘলনৈক্ত তাড়াইয়া ধুবড়ী অধিকার করিলেন। কিন্তু পরিণামে আহোমদেরই জয় হইল এবং কোচবিহাররাজ কামরূপের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রস্তাবর্তন করিলেন।

উরংজেব সিংহাদনে আরোহণ করিয়াই মীরজুমলাকে বাংলার স্থাদার পদে
নিষ্ক করিলেন এবং বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবার
নির্দেশ দিলেন। প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মীরজুমলার
নিকট দুত পাঠাইলেন। মীরজুমলা দুতকে বন্দী করিলেন এবং কোচবিহারের

বিহ্লত্বে দৈশ্র পাঠাইলেন। অবশেষে স্বয়ং সসৈন্তে কোচবিহার শহরের নিকট পৌছিলেন। প্রাণনারামন রাজধানী ত্যাগ করিয়া ভূটানে পলায়ন করিলেন। কোচবিহার মীরজুমলার হস্তগত হইল (১৯শে ডিসেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমলা কোচবিহার মূঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং ইহার শাসনের জন্ত ফৌজনার, দিওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আসাম অভিযানে যাত্রা করিবার পরেই কোচবিহারে জমির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নৃতন ব্যবস্থা করার ফলে প্রজারা বিজ্ঞোহী হইয়া উঠিল। বর্ষাগমে মীরজুমলার সৈত্র আসামে বিষম তুরবস্থায় পড়িল এবং কোচবিহারে মূঘলসৈত্র আসার কোন সম্ভাবনা রহিল না। এই স্বযোগে রাজা প্রাণনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন। মূঘল সৈত্র কোচবিহার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং প্রাণনারায়ণ পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন (মে, ১৬৬২)।

ইহার অনতিকাল পরেই মীরজুমলার মৃত্যু হইল (১৬ মার্চ,১৬৬০) এবং পর বংসর শায়েন্তা থান বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজমহল পর্যন্ত আদিয়াই রাজধানী যাইবার পথে কোচবিহার জয় করিতে মনস্থ করিলেন। প্রাণনারায়ণের স্বাস্থ্য তথন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; রাজ্যের অভাস্তরেও নানা গোলযোগ। স্তরাং তিনি মৃঘলের বখাতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে দৃত পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মৃঘল স্থাদারকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। শায়েন্তা থান ইহাতে রাজী হইলেন (১৬৬২ খ্রীঃ) এবং কোচবিহারের সীমান্ত হইতে মৃঘল দৈয় ফিরাইয়া আনিলেন। ইহার কয়েরক মান পরেই রাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হইল (১৬৬৬ খ্রীঃ)।

প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই কোচবিহারের আভ্যন্তরিক বিশৃন্ধলা ক্রমণা বাড়িয়া চলিল। তাঁহার পুত্র মোদনারায়ণ ১৫ বংদর রাজত্ব করেন (১৬৬৬-৮০ খ্রী:), কিন্ত প্রাণনারায়ণের খুল্লতাত নাজীর মহীনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে হাজ্যে নানা গোল-যোগের সৃষ্টি হইল। পরবর্তী রাজা বন্ধদেবনারায়ণ মাত্র তুই বংদর রাজত্ব করেন (১৬৮০-৮২ খ্রী:)। অতংপর প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণ (১৬৮২-৯৩ খ্রী:) গাঁচ বংদর বয়দে রাজা হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের তুই পুত্র জগৎনারায়ণ ও যজনারায়ণই রাজ্য চালাইতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে রাজ্যে নানাবিধ

অশান্তির স্ষ্টি হইল। এমন কি চাকলার ভারপ্রাপ্ত বহু কর্মচারী স্বাধীন রাজার লায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মুঘলের সঙ্গেষ করিতে লাগিলেন। এই স্বধোগে মুঘল স্বাদার পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হন্তগত করিতে চেটা করিলেন। ১৬৮৫, ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ প্রীষ্টাব্দে তিনটি সামরিক অভিযানের ফলে কোচবিহারের কতক অংশ মুঘলদের হন্তগত হইল।

অবশেষে কোচবিহাররাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ষজ্ঞনারায়ণ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং ভূটিয়ারাও তাঁহাকে সাহায্য করিল। তুই বংসর (১৬৯১-৯৩) যাবং যুদ্ধ চলিল। অনেক পরগণার বিশাসঘাতক কর্মচারীরা মুঘল স্থবাদারকে কর দিয়া জ্মির মালিকানা-স্বত্ব লাভ করিল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার রাজ্যের অনেক অংশ মুঘলের অধিকারে আদিল।

রাজা মহীক্রনারায়ণের মৃত্যুর পর (১৬৯৩ ঞ্রীঃ) কিছুদিন পর্যন্ত গোলমাল চলিল। পরে তাঁহার পুত্র রপনারায়ণ রাজত্ব করেন (১৭০৪-১৪ ঞ্রীঃ)। তিনিও কিছুদিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এই তিনটি প্রধান চাকলাও মৃঘলেরা দখল করিল। ১৭১১ ঞ্রীষ্টান্দে দদ্ধি হইল। রূপনারায়ণ বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজ নামে মূলা প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তিনটি চাকলার উপর শুমাত্র নামে বাদশাহের প্রভূত্ব স্বীকার করিয়া উহা নিজের অধীনে রাথার জন্ম মূঘল বাদশাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়া অপমানজনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমার শান্তনারায়ণের নামে ইজারাদার হিসাবে কর দেওয়া ছইবে এইরূপ স্থির হইল।

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলার নবাবের সহিত রূপনারায়ণের মিত্রতা স্থাপিও হইয়াছিল এবং তিনি মূর্শিদকুলি থাঁর দরবারে উকিল পাঠাইয়াছিলেন।

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উপেক্রনারায়ণ দিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫০ বংসর রাজত্ব করেন (১৭:৪-৬৩ এঃ)। তাঁহার দত্তক পুত্র বিজ্ঞাহী হইয়া রংপুরের ফৌজনারের সাহায্যে কোচবিহার রাজ্য দখল করেন। উপেক্রন নারায়ণ ভূটানের রাজার সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া মুঘল দৈয়া পরান্ত করেন এবং পুনরান্ন সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৭-৬৮ এঃ)। মুঘলের সহিত কোচবিহারের ইহাই শেব যুদ্ধ। ভূটান-রাজের সাহায়া গ্রহণের ফলে রাজ্যে ভূটিয়ানের প্রভাব ও

# বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যবন্গ

# মধ্যযুগে ত্রিপুরা রাজা



প্রতিপত্তি অনেক বাড়িল এবং পরবভীকালে ইহার ফলে নানারূপ অশান্তি ও উপদ্রবের স্পষ্টি হইয়াছিল।

#### ৩। ত্রিপুরা

ত্তিপুরার রাজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও বিভ্যান ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস (বাংলা পত্যে) রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রভাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক ছইজন প্রধান এবং চন্ডাই (প্রধান পূজারী) ছুর্লভেন্দ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাণিক্য পঞ্চশে প্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজাদের সময় পরবর্তী কালের ইতিহাস এই গ্রন্থে সংবোজিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের মূল সংস্করণ এখন আর পাওয়া য়ায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে রূপ ধারণ করে বর্তমানে তাহাই রাজমালা নামে পরিচিত।

রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে যে চন্দ্রবংশীয় যযাতি স্বীয় পুত্র জ্রুত্তাকে কিরাত-দেশে রাজা করিয়া পাঠান এবং এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার সময় হইতেই রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। ইনি ছাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত যুধিষ্টিরের রাজস্য় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমৃদয় কাহিনীর যে কোন ঐতিহাদিক মৃল্য নাই তাহা বলাই বাছল্য।

ত্রিপুরের পরবর্তী ৯০ জন রাজার পরে ছেংথ্য-ফা রাজার নাম পাওয়া যায়।
রাজমালা অস্পারে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর
যে মৃদলমান নরপতি ছিলেন তাহা সহজেই অস্থমান করা যায়। স্পতরাং এই
রাজার সময় হইতেই ত্রিপুরার ঐতিহাদিক যুগের আরম্ভ বিশয়া গণ্য করা
যাইতে পারে।

বাংলার ম্বলমান স্থলতান গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহ (১২১২-২৭ খ্রীঃ) পূর্ববন্ধ ও কামদ্ধণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্ধ নানিক্ষীন মাহমুদের আক্রমণ পাইয়া ফিরিয়া যান (१ পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ ও পরাক্ষয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১। ८०७ शृंही जहेरा

ছেংথ্ম-ফার প্রপৌত্ত ভাঙ্গর-ফার আঠারোটি পুত্ত ছিল। সর্বকনিষ্ঠ রত্ব-ফা গোড়ের রাজ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গোড়েশ্বরের সৈত্তের সহায়ে ত্রিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত সিকন্দর শাহ্ই এই গোড়েশ্বর (১৫ পৃ:)। রত্ব-ফা গোড়েশ্বরকে একটি বছমূল্য রত্ব উপহার দেন। গোড়েশ্বর তাঁহাকে মাণিক্য উপাধি দেন। এতকাল ত্রিপুরার রাজগণ নামের শেষে 'ফা' উপাধি ব্যবহার করিতেন; স্থানীয় ভাষায় 'ফা'-র অর্থ পিতা। অতঃপর 'ফা'-র পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। স্থতরাং রত্ব-ফা হইলেন রত্বমাণিক্য।

রত্মাণিক্য সম্বন্ধে রাজমালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়েশ্বরের অহ্মতিক্রমে তিনি দশ হাজার বাঙালীকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রত্মাণিক্য যে বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমে খ্বই অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে তাহার দিকে আরুষ্ট হন—রাজমালায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। স্বত্তরাং রত্তমাণিক্যের সময় হইতেই যে ত্রিপুরার সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্রিপুরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরূপ অহ্মান করা যাইতে পারে। 'ফা'-র পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণও সম্ভবত ইহারই স্চেক। রত্তমাণিক্য সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের শেষে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজত্ব করিতেন।

রত্বমাণিক্যের প্রপৌত্র রাজা ধর্মমাণিক্য। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইহার তারিথই সঠিক জানা ষায়, কারণ তাঁহার একথানি তাম্রণাদনে ১৩৮০ শক অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। "ত্রিপুর-বংশাবলী" অমুদারে ধর্মমাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাক্ব অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। রাজমালায় ইহার পিতার নাম মহামাণিক্য, তাম্রণাদনেও তাহাই আছে। মতরাং অন্তত এই দময় হইতে ত্রিপুরার প্রচলিত ঐতিহাদিক বিবরণ মোটাম্টি সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ধর্মমাণিক্যই যে 'রাজমালা'-নামক ত্রিপুরার ঐতিহাদিক গ্রন্থ প্রণয়ন করান তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

রত্বমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের রাজজ্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার মৃদলমান স্থলতানগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া ইহার ক্তকাংশ অধিকার করেন এবং ধর্মাণিক্য ভাহার পুনক্ষরার করেন—এই প্রচলিত কাহিনী ক্তদ্র সভ্য বলা সায় না। তবে শামস্কীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ গ্রীঃ) ময়মন্দিংহ ও প্রীহট্ট

প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন (২৫ পৃ:), ফকরুদ্দীন ম্বারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন (৩২ পৃ:), শামস্থদীন ইলিয়াদ শাহ (১৩৪২-৫৮ খ্রী:) সোণারগাঁও ও কামরূপের কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন (৩৫ পৃ:), দ্রিপুরার কতক অংশ জালালৃদ্দীন মৃহত্মদ শাহের (১৪১৮-৩০ খ্রী:) রাজ্যভূক্ত হইয়াছিল (৫৪ পৃ:)—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং ইহারা সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যেরও কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত ফলতানের মৃত্যুর পর হইতে রুকফ্দ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ খ্রী:) রাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বংসর কাল মধ্যে বাংলার স্থলতানগণ খ্ব প্রভাবশালী ছিলেন না—আভ্যন্তরিক গোলযোগও ছিল (৫৫ পৃ:)। স্তর্বাং এই স্থযোগে ধর্মমানিক্য সম্ভবত ত্রিপুরার বিজিতাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে দৈল্লগণ থ্ব প্রবল হইয়া উঠে এবং যথন যাহাকে ইচ্ছা করে তাহাকেই সিংহাদনে বদায়। রাজা ধল্লমাণিক্য ইহাদের দমন করেন এবং চয়চাগ নামক ব্যক্তিকে দেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি ত্রিপুরার পূর্বদিকদ্বিত কুকিদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের পার্বত্য বাদভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলন। হোদেন শাহ (১৪৯৬-১৫১৯ খ্রীঃ) বাংলা দেশে শান্তি ও শৃত্যালা আনমন করিয়া পার্যবর্তী রাজ্যগুলি আক্রমণ করেন। আদাম ও উড়িয়ায় বিফল হইয়া তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে (৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)।

ধক্তমাণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য রাজা বিজয়মাণিক্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং আইন-ই-আকবরীতে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অস্বারোহী সৈল্য গঠন করেন এবং শ্রীহট্ট, জয়স্কিয়া ও খাদিয়ার রাজাদিগকে পরাজিত করেন। কররাণী রাজগণের সজে তাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং সোণার গাঁ ও পদ্মানদী পর্যন্ত অভিযানের কাহিনী সমসাময়িক মুল্রান্ন প্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে।

পরবর্তী প্রসিদ্ধ রাজা উদরমাণিকা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজ-জামাতাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রাজধানী রাজামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজের নামান্স্লারে উদয়পুর এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে যে মুখল সৈক্ত চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে তিনি মুখল সৈক্তের সঙ্গে খোরতর যুদ্ধ করিয়া পরান্ত হন। উনয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যের ভ্রান্ত। জ্বমর-মাণিক্য ব্রিপুরার রাজসিংহাদনে জারোহণ করিলেন। এইরূপে ত্রিপুরার পুরাতন রাজবংশ পুন:প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি একদিকে আরাকানরাজ্ঞ ও অক্তাদিকে বাংলার মুদলমান স্থবাদারের আক্রমণ হইতে ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করিতে দমর্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন।

অমরমাণিক্যের প্রবেদর মধ্যে দিংহাদনের জন্ম ঘোরতের বিরোধ হ্য়। এই স্থানে আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজধানী উনয়পুর আক্রমণ করিয়া লুঠন করিলেন। মনের হৃংথে অমরমাণিক্য বিষ থাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পৌত্র যশোধরমাণিক্যের সময়ে বাংলার স্থবাদার ইত্রাহিম থান ত্রিপুবা-রাজ্য আক্রমণ করেন (১৬১৮ খ্রীঃ)। এই সময়ে মুঘল বাদশাহ জাহালীর আরাকানরাজকে পরান্ত করিবার জন্ম ইত্রাহিম থানকে আদেশ করেন। সম্ভবত আরাকান অভিধানের স্থবিধার জন্মই ইত্রাহিম থানকে আদেশ করেন। সম্ভবত আরাকান অভিধানের স্থবিধার জন্মই ইত্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহার জন্ম তিনি বিপুল আয়োজন করেন। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম হইতে ত্ইদল দৈন্ম স্থলথে এবং বণতরীগুলি গোমতী নদী দিয়া রাজধানী উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিপুরারাজ্ব বীরবিক্রমে বছ যুদ্ধ করিয়াও ম্ঘলসৈক্ম বা রণতরীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না এবং ম্ঘলেরা উদয়পুর অধিকার করিল। রাজা আরাকানে পলাইয়া যাইতে.চেষ্টা করিলেন কিন্ত ম্ঘলদৈক্য তাঁহার পশ্চাদম্পরণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে ও বছ ধনরত্বসহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘল দেনাপতি কিছু দৈন্য উদয়পুরে রাথিয়া বছ হন্তী ও ধনরত্বসহ বন্দী রাজাকে লইয়া স্বাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ত্রিপুরাবাদিগণ অতঃপর কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে বরণ করেন। তাঁহার সহিত প্রাচীন রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। তাঁহার সময়েও সম্ভবত বাংলার অ্বাদার শাহ্ শুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কল্যাণের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দমাণিক্য দিংহাদনে আরোহণ করিলে কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্ররায় বাংলার স্থবাদারের সাহায্যে দিংহাদনলাভের জন্ত চেষ্টা করেন। গোবিন্দ আত্-বিরোধের অবশুস্তাবী অশুভ কলের কথা চিম্বা করিয়া স্বেচ্ছায় রাজ্য তাাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে দিংহাদনে আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলম্বনে রবীক্রমাথ রাজ্যি উপস্থান ও বিসর্জন নাটক রচনা করেন।

ছত্রমাণক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র রত্নমণিক্য (২য়) অল্পবয়দে দিংহাদনে আরোহণ করায় রাজ্যে আনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার শান্তিম্বরূপ বাংলার স্থবাদার শায়েন্তা থান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন (১৬৮২ খ্রীঃ)। রাজ্যালায় বর্ণিত হইয়াছে য়ে রাজ্যা রত্নমাণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র নরেন্দ্রমাণিক্য শায়েন্তা থানকে ত্রিপুরায়ুদ্ধে দহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহার পুরস্কারম্বন্ধপ শায়েন্তা থান তাঁহাকে ত্রিপুরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রত্নমাণিক্য ও তাঁহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। কিছু তিন বংসর পরে শায়েন্তা থান নরেন্দ্রমাণিক্যকে রাজাচ্যুত করিয়া পুনরায় রত্নমাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রত্নমাণিক্য প্রায় ২৯ বংসর রাজত্ব করার পর তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্রমাণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়া দিংহাসনে আরেহণ করেন। মহেন্দ্রমাণিক্যর পর তাঁহার ভ্রাতা ধর্মমাণিক্য (২য়) দিংহাসন অধিকার করেন।

ধর্মমাণিক্যের রাজ্যকালে ছত্তমাণিক্যের বংশধর (প্রপৌত্র ?) জগৎরায় (মতান্তরে জগৎরাম) রাজ্যলাভের জন্ম ঢাকার নায়েব নাজিম মীর হবীবের শরণাপন্ন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল দৈন্ত লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন এবং জগৎরায়ের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া সহসা রাজধানী উদয়পুরের নিকট পৌছিলেন। রাজা ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও অবশেষে পরাজিত হইয়া পর্বতে পলায়ন করিলেন (আ: ১৭৩৫ খ্রাঃ)।

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত অংশই
ম্দলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। জগৎরায় স্বাধীন পার্বত্য-ত্রিপুরারাজ্যের
রাজা হইয়া জগৎমাণিক্য নামে সিংহাদনে আরোহণ করিলেন। ম্দলমান
অধিকত ত্রিপুরার ২২টি পরগণা—চাকলা রোদনাবাদ—তাঁহাকে জমিদারিম্বরূপ
দেওয়া হইল। ত্রিপুরারাজ্যের যে অংশ ম্দলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল
তাহা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্বাংশ, শ্রহট্রের অর্ধাংশ,
নোয়াখালির তৃতীয়াংশ এবং ঢাকা জিলার কিয়নংশ লইয়া গঠিত ছিল। তক্মধ্যে
জিলা ত্রিপুরার ছয় আন। অংশমাত্র ত্রিপুরাণতিগণের জমিদারি।

<sup>🖈 🕽 । 🖣</sup> দৈলাদচন্দ্ৰ সিংহ প্ৰণীত ''ত্ৰিপুৱার ইভিবৃত্ত' ৪৫ পূঞ্চা।

এইরপ রাজ্যলোভী জগৎরায়ের বিশাস্থাতকতায় পাঁচশত বংসরেরও অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য নামেমাত্র আংশিকভাবে স্বাধীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের পদানত হইল।

ধর্মনাণিক্য বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলে তিনি জ্বগংমাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়া ধর্মমাণিক্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মীর হবীবের অন্যান্ত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হইল না। বর্ষ এই সময় হইতে একজন মুদলমান ফৌজদার সদৈন্তে ত্রিপুরায় বাদ করিতেন।

অতংশর ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজসিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বিতা, মুসলমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চক্রান্ত করিয়া এক রাজাকে সরাইয়া অন্ত রাজার প্রতিষ্ঠা ও কিছুকাল পরে অন্তর্নপ চক্রান্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ঘটনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই।

### ৪। কোচবিহারের মুদ্রা'

কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহের মৃদ্রার উল্লেখ থাকিলেও অম্বাবধি তাহা আবিদ্ধত হয় নাই । তাঁহার পুত্র নরনারায়ণের সময় হইতে কোচ রাজারা প্রায় নিয়মিতভাবেই মৃদ্রা তৈয়ার করিয়াছেন। এই মৃদ্রাগুলি রৌপা নির্মিত এবং মৃদলমান স্থলভানদের ভন্থা (টক বা টাকা) মৃদ্রার রীভিত্তে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে এবং গোলাকারে প্রস্তুত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (device) নাই ; ইহাদের মৃথ্য (obverse) ও গৌণ (reverse) উভয় দিকেই শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লেখন (legend) থাকে। মৃথ্য দিকে রাজার বিরুদ (epithet) এবং গৌণ দিকে রাজার নাম ও শকাব্দে তারিখ লেখা হয়। এই ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র. লক্ষীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় পর্যন্ত বলবং ছিল। পরে তাঁহার দ্বারা শাসিত পিশ্চিম' কোচবাজ্য মুঘল বানশাহের 'মিত্ররাজ্যরূপে' পরিগণিত হয় এবং কোচ

<sup>্</sup>র থানচৌধুরী আমানভউলা সম্পাদিত 'কোচবিহারের ইভিহাস' (কোচ) ১ম বঙা - (বিশেষত ২৭৯-২৯৬ পৃঠা) ন্তইব্য। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজাদের রাজত্বালের প্রবন্ধ ও শেষ ভারিখন্তলি এই পুরুষ কইতে লওরা ক্টরাছে।

<sup>্</sup> ২। তুৰ্গাদাস মনুষদার, রাজবংশাবলী (১০ পত্র)ঃ "১০ শকার মহারাজ বিশসিংছ বিশ্বহাসন প্রাপ্ত ইইরা জাপন নামে ছির্জা জরপ করিয়াছেন।" কোচ-পূঃ ২৮০ ও ২৮১ এটবা। -

রাজারা পূর্ণ টক নির্মাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুধু অর্ধ টক নির্মাণ করিতে বাধ্য হন। লক্ষ্মীনারায়ণের অর্ধ মৃত্যাগুলি তাঁহার পূর্ণ মৃত্যার ক্ষতের সংস্করণ হইলেও তাঁহার পরবর্তী রাজাদের অর্ধ টকগুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের। পূর্ণ বৃহত্তর টক্ষের ছাঁচ দিরা এই সকল ক্ষতীর অর্ধ মৃত্যা মৃত্যিত হওয়ায় তাহাদের উভয় পার্পের লেখনই আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার নাম পড়া তুংসাধ্য। যাহা হউক, কোঁচ রাজাদের নামের শেষাংশ 'নারায়ণ' হইতেই এই জনপ্রিয় মৃত্যাগুলির 'নারায়ণী মৃত্যা' নাম হইয়াছে।

নরনারায়ণের মুদ্রাগুলির লেখন বাংলা অক্ষরে লিথিত হইলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে দেগুলি হুদেন দাহী তন্থারই অহরপ। এগুলির মুখ্য দিকে 'শ্রীশ্রীশিবচরণ কমলমধুকরশু' ও গৌণদিকে 'শ্রীশ্রীমন্বরনারায়ণশু' (বা 'নারায়ণ ভূপালতা') 'শাকে ১৪৭৭', এই লেখন থাকে'। নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যার মৃথ্য দিকে নরনারায়ণের মৃদ্রার মতই লেখন থাকে এবং গৌণ দিকে থাকে 'শ্রীশ্রীলক্ষীনারায়ণস্থা শাকে ১৫০৯' বা '১৫৪৯<sup>১</sup>। লক্ষ্মীনারায়ণের পরে তাঁহার পৌত্র প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মৃদ্রা পাওয়া গিয়াছে; দেগুলির মুখ্য দিকে নরনারায়ণের মূদ্রার মতই লেখন এবং 'শ্রীশ্রীমৎপ্রাণনারায়ণস্ত শাকে ১৫৫৪', '১eee' বা '১eeন' থাকে। ভব্টিশ মিউজিয়ামের একটি মূদ্রাতে শকান্দের পরিবর্তে কোচবিহারের 'রাজশকের' তারিথ হিদাবে 'শাকে ১৪০' (অর্থাং ১৬৪৯ ) লেখা দেখা যায়। বলা বাছল্য, প্রাণনারায়ণ যখন মুঘল বাদশাছের আহুগত্য ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, দেই দময় তাঁহার পূর্ণ মুদ্রাগুলি প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোদনারায়ণের ১৭৯ (?) রাজশকের তারিথযুক্ত অর্ধটক পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পর খৃষ্টীয় অষ্টানশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্বস্ত মহীন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত অক্ত সকল রাজারই তারিথহীন ও অসম্পূর্ণ লেখন যুক্ত মামূলি অর্ধ টক আবিষ্ণত হইয়াছে।

<sup>&</sup>gt;। काइ-शः २४२ ७ हिजा।

२। ब्लाइ-शृ: २४७-४४ ७ हिना

७। त्काह-शृः २४७ ७ हिन्।

৪। কোচ-পৃ: ২৮৬, মুদ্রা সংখ্যা ১০।

<sup>ে।</sup> জামানতইলা ১৭৯ রাজণতের (অর্থাৎ ১৬৮৮ খৃঠান্দের) তারিখনুক্ত ক্রিটালের উল্লেখ করিরাছেন, কিন্তু তারিখটি নিশ্চরই ঠিক নয়, কারণ ১৬৮০ খুটান্দে তাহার রাজত্ব শেব হর।
ক্রোভ-পৃঃ ২৮৮।

অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাজ্যে রঘুদেবও পূর্ব টিক নির্মাণ করেন; তাহা
নরনারায়ণের মূদ্রার অন্থরণ হইলেও তাহার মৃথ্য দিকের লেখনে শুধু শিবের
পরিবর্তে হর-গোরী'র প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে:
(ম্থাদিকে) শ্রীশ্রীহরগোরীচরণ-কমলমধুকরস্থা (গোণদিকে) শ্রীশ্রীর্ঘুদেবনারায়ণভূপালস্থা শাকে ১৫১০'। রঘুদেবের পূত্র পরীক্ষিংনারায়ণের মূদ্রার লেখনও
অন্থরণ: ম্থাদিকে শ্রীশ্রীহরগোরী-চরণ-কমল-মধুকরস্থা ও গৌণদিকে
শ্রীশ্রীপরীক্ষিতনারায়ণ-ভূপালস্থা শাকে ১৫২৫"। পূর্ব কোচ রাজ্যের কোন অর্ধ্ব টিক পাওয়া যায় নাই।

#### ৫। ত্রিপুরারাজ্যের মুদ্রা

ত্রিপুরার 'রাজমালার' (৩-পৃ:॥০) ১৪৫ সংখ্যক রাজা রত্ন-ফাপ্রথম 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকালীপ্রদর সেনের লেখা অন্থ্যায়ী ত্রিপুরারাজদের মধ্যে তিনিই প্রথম ১২৮৬ শকান্দে মূড়া উৎকীর্ণ করেন (রাজ ২—পৃ: ২/০)। রত্নের পরবর্তী সে সম্দয় রাজা অষ্টাদশ শতান্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ পনের জনের মূড়া আবিন্ধারের কথা জানা যায়ত। প্রধানতঃ রাজ্যাভিষেকের সময় (ও অধিকন্ত কথন কথন পরবর্তী কোন সময়ে)

১। কোচ-পৃ: ২৮৪র সন্মুখের চিত্র, ৪ দংখ্যক মৃছা। Botham's Cat. Prov. Cein Cabinet, Assam, p. 528. pl. III. 4.

২। কোচ-পৃ: ২৮৪র সমূপের চিত্র, ৫ সংখ্যক মূড়া। Botham, ibid., P. ii, Pl. III. 6.

<sup>(</sup>a) Marsden's Numismata Orientalia Illustrata, p.793, Plate LII;
(b) R. D. Banerji, An. Rep., Arch. Surv. Ind., 1913-14, pp. 249-253 and
Plate; (c) N. K. Bhattasali, Numismatic Supplement, XXXVII, pp. 47-53
(d) E. A. Gait, Rep. Progr. of Hist, Res. in Assam, p. 4; (e) Md. Reza-ur

—Rahim, Jour. Pakistan Hist. Soc. Vol. 1V, pp. 109-115; (f) 

—মানজ্বালার প্রিকা. ১৯০৭ পোব, ১৯০৪ সাল।

ত্তিপুরারাজরা তাঁছাদের 'সাধারণ মৃদ্র।' এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'রাজ্য-জয়ের' ও তীর্থস্পানের ( বা তীর্থনর্শনের ) 'সারক মৃদ্রা' উৎকীর্ণ করিতেন।

ত্রিপুরার ম্জ্রাগুলি প্রধানতঃ রৌপ্য নির্মিত ও গোলাকার। এগুলি বাংলার ফলতানদের 'তন্থা' (টঙ্ক বা টাকা) মূজার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে তৈয়ারী হইত। কল্যাণ—, গোবিন্দ—, ইন্দ্র—, ও রুষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি এক-চতুর্থাংশ ও গোবিন্দমাণিক্যের একটি এক-মন্তমাংশ টঙ্ক আবিষ্ণত হইয়াছে। এছাড়া মাত্র বিজয়—, গোবিন্দ—, ও রুষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি স্বর্ণমুলার উল্লেখ আছে। ত্রিপুরার ভাষ্রমুজা মিলে নাই; বাংলাদেশের অন্যান্ত স্থানের ন্যায় ত্রিপুরার রাজ্যেও কড়ি দিয়া ছোটখাট কেনাবেচার কাজ চলিত (রাজ ৩—পঃ ২২৮)।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্-মধায়ুগীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা-মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক কালে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাতেই চিত্রণ (device) আছে এবং ভারতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রায় নিয়মিত ভাবেই রাজমহিষীর নামও দেখা যায়। ত্রিপুরা মুদ্রার মুখ্যাদিকে (obverse) যে লেখন (legend) থাকে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা আক্ররে লিখিত। এই লেখনের প্রথমাংশে রাজার বিরুদ্ধ (epithet) এবং ছিতীয়াংশে রাজাও রাণীর নাম থাকে; যথা—'ত্রিপুরেক্স শ্রীশ্রীধন্তমাণিক্য-শ্রীকমলাদেব্যোণ। গৌণদিকে (reverse) 'পৃষ্ঠে ত্রিশ্লযুক্ত সিংহম্ভি' ও শকাব্দে তারিথ থাকে। ক্ষুদ্র মুদ্রায় মাণিক্য-উপাধিবিহীন রাজার নাম এবং চিত্রণ ও কখন কখন তারিথ) থাকে।

ত্রিপুরা-সিংহের পরিবর্তে যশোধর মাণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে 'ত্রিপুরা-সিংহের উপর নারীযুগুল পরিবেষ্টিত ক্রফ্মৃতি' আছে। বিজয়মাণিক্যের এক প্রকার মৃদ্রায় দশভূকী তুর্গা ও চতুভূ লিবের অর্ধাংশ দিয়া গড়া এক বিচিত্র অর্ধনারীশ্বর মৃতি দেখা যায়; এই অভ্তপূর্ব মৃতিটির পঞ্চভূজ তুর্গাংশ সিংহের উপর ও ছিভূজ শিবাংশ বুষের উপর অধিষ্ঠিত।'

ঐতিহাসিক তথ্যহিসাবে ত্রিপুরা-মূত্রাগুলি বিশেষ মূল্যবান। অনেক সময় এই মূত্রাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও রাজমালায় বর্ণিত কতকঞ্চলি বিশেষ ঘটনার কথা ত্রিপুরারাজদের 'মারক মূত্রা' আবিফারের ফলে সম্থিত হইয়াছে। রাজমালায় ধন্তুমাণিক্যকর্ত্ত্ক '১৪০০ শকে' 'চাটিগ্রাম বিজয়ের'

১। वर्छमान लायकर गर्दस्थम এर वर्षनात्रीयत मृष्टित श्रविका रहन।

(রাজ ২—পঃ ১২৬) ও অমরমাণিক্য কর্তৃক 'শ্রিহট্ট জয়ের' (রাজ ৩—পঃ ১৪) এবং উভয় ঘটনার 'সারক মূলা' নির্মাণের কথা আছে; যথাক্রমে ১৪৩৫ ও ১৫০৩ শকান্দের তারিপযুক্ত উভয় প্রকারের স্থারক মুদ্র। আবিষ্কৃত হইয়াছে?। "চাটিগ্রাম-বিজয়ি-শ্রীশ্রীধন্তমাণিক্য-শ্রীকমলাদেব্যো" প্রথমটিতে লেখা আছে এবং দিতীয়টিতে লেখা আছে "এছি বিজয়ি-এ এমুতামরমাণিক্য-এ মমরাবতী দেব্যে)"। রাজমালায় বিজয়মাণিক্য কর্তৃক স্থবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ ধ্বজ্বাটে স্থানের ও ব্রহ্মপুত্রের শার্থানদী লক্ষ্যায় স্থানের যে তুই প্রকার স্থারক মুদ্রা প্রস্তুতের কথা আছে ( রাজ ২—পৃঃ ৫৫ ), তাহাও পাওয়া গিয়াছে<sup>২</sup>। ১৪৭৬ শকে মুদ্রিত একটিতে লেখা আছে "ধ্বজঘাটজন্নি-শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যদেব—শ্রীদরশ্বতী-মহাদেব্যো" এবং ১৪ [৮] ২ শকান্দের তারিথযুক্ত অক্ত মুদ্রাটিতে লেখা আছে "লাক্ষাম্বায়ি-শ্রীশ্রীত্রিপুরমহেশ-বিজয়মাণিক্যদেব-শ্রীলক্ষ্মীবালাদেব্যে)"। মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্থনারীশ্বরের মৃতিটি আছে। এই প্রদক্ষে বিজয়মাণিকের আর হুইটি দাধারণ মুদ্রার পাঠ আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৪৫১ শকে মৃদ্রিত একটিতে আছে 'শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্য-শ্রীলক্ষী-মহাদেবাে)" ও ১৪৭৯ শকাবে মৃদ্রিত অপরটিতে আছে "প্রতিদিল্পনি( সী )ম-শ্ৰীশ্ৰীবিজয়মাণিক্যদেব-লন্দ্ৰীবালাদেবো)"। প্ৰকারাস্তরে বিজয়মাণিক্য কর্তৃক মহিষী লক্ষ্মীকে নির্বাদন দেওয়া ও পরে আবার তাঁহাকে গ্রহণ করার যে কাহিনী রাজমালায় (২-পু: ৪৩) আছে তাহা মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সচিত মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরস্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষীর নামান্ধিত ১৪৭৯ শকের মুদ্রাগুলি সমর্থন করিতেছে। দেখা যায়, ১৪৭৬ শকান্ধের পূর্বে কোন সময় লক্ষীকে বনবাদ দিয়া দরস্বতীকে রাণী করা হয় এবং ১৪৭৯ অব্বের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, কাছাড়-রা**জ** ইল্প্প্রতাপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মৃদ্রিত 'গ্রীহট্ট বিজ্ঞারত', এবং স্থল্তান ছলেন দাহের 'কামরু, কামতা, জাজনগর ও ওড়িবা' জয়ের বিখ্যাত স্মারকম্দ্রাগুলি ছাড়া ত্তিপুরারাজদের মত স্মারক মৃদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নাই।

১। রাজ (৩), পৃঃ ১৫৪. সমুখের চিত্র।

२। जानमवाबाद शिवका, ১৯८म शीय, ১८८**०** मान ।

ধ। বৃটিণ বিউমিউলিয়ামের এই মুদ্রাটির ছ'15 বর্তমান লেগক পাইরাছেন; Numismalic Chronicle-এ ইহা প্রকাশিত ছইবে।

# वारमा रनत्नत है जिल्ला मधायान

# কোচবিহারের যুক্তা

| ১। প্রস্তুত কাল                        | সম্মুখের দিকে           | অপর পৃঠে   |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|
| ১৫৫৫ খুন্টাব্দ                         | <b>a</b> a              | <u> </u>   |
|                                        | মন্নর নারা              | শিবচরণ     |
|                                        | য়ণ ভূপাল               | কমল মধু    |
|                                        | স্য শাকে                | করস্য      |
|                                        | >899                    |            |
| ২। প্রস্তুত কাল                        | সমুখের দিক              | অপর পৃঠে   |
| ১৫৫६ चुक्के <del>। य</del>             | <b>a</b> a              | <b>a</b> a |
| •                                      | ম্লুর নারা              | শিবচরণ     |
|                                        | য়ণস্যু শাকে            | কমল মধু    |
|                                        | 5899                    | করস্য      |
| ৩। প্ৰস্তুত কাল                        | স মুখের দিক             | অপর পৃঠে   |
| ১৫৮৭ খুটাব্দ                           | <b>ब</b> ी <u>ब</u> ी भ | <b>a</b>   |
|                                        | লক্ষী নারায়            | শিবচরণ     |
|                                        | ণস্য শাকে               | কমল মধু    |
|                                        | >603                    | করস্য      |
| ৪। প্রস্তুত কাল                        | সমুখের দিক              | অপর পৃটে   |
| ১৫৮৭ খুটাব                             | <b>बी</b> बी म          | 图图         |
| **** * # * * * * * * * * * * * * * * * | हाची नात्राव            | শিবচন্ত্ৰণ |
|                                        | ণয় শাকে                | क्जन मध्   |

4036

## বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ

| Œ } | প্রস্তুত কাল<br>১৫৮৭ খুফীব্দ   | সমুখের দিক<br>শ্রীশ্রীম<br>লম্মী নারায়<br>ণস্য শাকে<br>১৫০৯ | অপর পুটে<br>শ্রীশ্রী<br>শিবচরণ<br>কমল মধু<br>করস্য   |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | প্রস্তুত কাল<br>০৫৮৭ খৃষ্টাব্দ | সমুবের দিক<br>শ্রীশ্রীম<br>লক্ষী নারায়<br>ণস্য শাকে<br>১৫০৯ | অপর পৃঠে<br>শ্রীশ্রী<br>শিবচরণ<br>কমল মধু<br>করস্য   |
|     |                                | সম্মুখের দিক<br>ভ্রীম<br>ৎ প্রোণ নারায়<br>নস্য শাকে         | অপর পৃষ্টে<br>শ্রীশ্রী<br>শিবচরণ<br>কমল মধু<br>করস্য |

### वारमा मान्य देखिशाम-देकाविकारत्रत्र भ्रमा

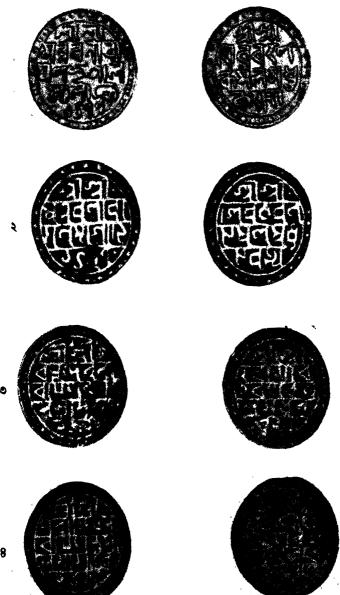

## वारमा ज्यान देखियान स्कार्णबद्धारमञ्जू

#### fra-st

¢





e









### নংকা দেলের ইতিহাস-মধাবনে

# ত্রিপুরার মূজা

### চিত্ৰ-পৰিচিতি--গ

|                                | মুখ্য দিক                                            | (गीन मिक्                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ১। প্রথম রত্নমাণিক্য—ে         | · 16                                                 | শ্রীলক্ষ্মী-/মহাদেবী/ শ্রীশ্রী- <sup>'</sup>       |
|                                | মেশ্বরচ-/রণপরেরী/১২৮৯"                               | রত্ন-/মাণিকো।                                      |
| ২। ধন্যমাণিকা— লেখ             | ন: "ত্রিপুরেন্দ্র/শ্রীশ্রী-                          | ত্রিপুরাদিংহ।                                      |
| श                              | <b>ग্য-মাণিক্য-শ্ৰীক-</b> /                          | "神本 ! 3832" !                                      |
| ম                              | লোদেব্যৌ"।                                           |                                                    |
| ৩। —ঐ— লেখ                     | ৰ: "চাটিগ্ৰাম [বি-]/                                 | ত্রিপুরাসিংহ।                                      |
|                                | দয়ি শ্রীশ্রীধ-/ন্যমাণিক্য-                          | "শক ১৪৩¢" I                                        |
| 8                              | গ্রী/কমলাদেবেগী"।                                    |                                                    |
| ৪। প্রথম বিজয়মাণিকা—          | –লেখন: "ধ্বজ্বট[জ-]/য়ি                              | । ত্রিপুরাসিংহ ।                                   |
|                                | শীশীবিজ-/য়মাণিকা-                                   | " <del>শ</del> ক ১৪৭৬" ৷                           |
| 6                              | দ্ধ /ব-শ্রীসরম্ব-/<br>তীমহাদেব্যো"।                  |                                                    |
|                                | খন: প্রতিসিম্কুসি-/ম-                                | ত্রিপুরাসিংহ।                                      |
| Ş                              | গ্রীত্রিজয়-/মাণিক্যদেব-                             | "नक ১৪৭৯"।                                         |
|                                | न-/ऋौतानीरमरवारे"।                                   |                                                    |
|                                |                                                      | - বৃষবাহন চতুত্ত শিব ও                             |
|                                | ত্রিপুরম- হেশ-বিজয়-মা-<br>ণি-/কাদেব শ্রীলক্ষী-/রাণী | সিংহ্বাহিণী দশভূজা ছুগার<br>অর্ধনারীশ্বর মৃতি। "শক |
|                                | (मट्या)"।                                            | 28[b]≥" I                                          |
| ু । জনজনাবিকা—লে               | খন : "মীশীয়তান-/স্ক-                                | ত্রিপুরাসিংহ।                                      |
| •                              | মাণিকাদে-/ব-শ্রীরত্বা-                               | "मक 38+2"                                          |
| :                              | ব-/ভীমহাদেব্যৌ"।                                     | _                                                  |
| ৮। উনয়মাণিক্য—লেখ             | ন : "শ্ৰীশ্ৰীমৃতোদ-/ম-                               | ত্রিপুরাসিংহ।<br>"শক ১৪৮৯"।                        |
| ,                              | মাণিক্য-/দেব শ্ৰীহিরা-/<br>মহাদেবোঁ"।                | ±  do 32 kg (                                      |
| ১। অমরমাণিক্য-শে               |                                                      | ত্রিপরাসিংহ।                                       |
| का क्षश्रद्धशास्त्रकः (टा<br>१ | প্রীযুভামর/মাণিক্ট্রেব-                              | विপूत्रागिংर ।<br>"भक् ३६०७" ।                     |
|                                | क्ष/मेशवजीदमदर्गाः ।                                 |                                                    |

## বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ

## চিত্ৰ-পরিচিতি—য

|                                               | মুখ্য দিক          | গৌণ দিক                           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ১। জয়মাণিক্য— লেখন: "উ                       | শ্ৰীশ্ৰীযুত/জয়মা- | ত্রিপুরাসিংহ।                     |
| ণি/কা                                         | <b>म</b> वः        | "声本 2854"                         |
| ২। রাজধরমাণিক্য—লেখন: ই                       | শ্ৰীশ্ৰীযুতরাজ-/   | ত্রিপুরাসিংহ ।                    |
| ধ্রমাণি                                       | ক্যদে-/ব-শ্রী      | " <b>শক</b> ኃ৫০৮"                 |
| সত্য ব-                                       | /তীমহাদেব্যৌ"      | I                                 |
| ৩। যশোমাণিক্য—লেখনঃ "                         | শ্ৰীশ্ৰীযুত্যশো/   | ত্রিপুরাসিংহ; উপরে নারী-          |
| মাণিক্য                                       | দেব/লক্ষীগোরী      | যুগল পরির্ত বংশীধারী কৃষ্ণ-       |
| জ-/য়াম্                                      | হাদেব্যঃ           | মৃতি। "শক ১৫২২"।                  |
|                                               |                    | ( অস্পষ্ট )।                      |
| ৪। নরনারায়ণ— লেখন: "ই                        | শ্রীশ্রী/শিবচরণ-/  | লেখন: "শ্রীশ্রী/মন্নর নারা-/      |
| কমলমধু                                        | -/করস্যু           | য়ণ ভূপাল/স্য শাকে/               |
|                                               |                    | 3899"                             |
| <ul> <li>। नक्तीनात्रायन—(नथन: "वि</li> </ul> | শ্রীশ্রী/শিবচরণ-/  | লেখন: "শ্রীশ্রী/লক্ষ্মীনারায়-/   |
| কমলমধু                                        | _/করস্য"           | শিস্য শাকে ১৫০৯"।                 |
| ৬। প্রাণনারায়ণ—লেখন: "ই                      | শ্রী/শিবচরণ-/      | লেখন: "শ্রীশ্রী/প্রাণনারা-        |
|                                               | ·                  | য়-/ণস্য শাকে/১৫৫৭ (१)"।          |
| ৭।—ঐ— লেখন: "ः                                | ্রীশ্রী/শিবচর-     | লেখন: শ্রীশ্রীম[৭+]প্রাণ-         |
| (অধ্মুদ্রা) [ণ*]/কম                           | <b>লম[ধু*]</b>     | নারা[য়-*]/[ <b>৭</b> *]স্য শাকে/ |
| করস্যু"                                       |                    | […]                               |

## বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যম্প ত্রিপুরার মুক্তা— গ

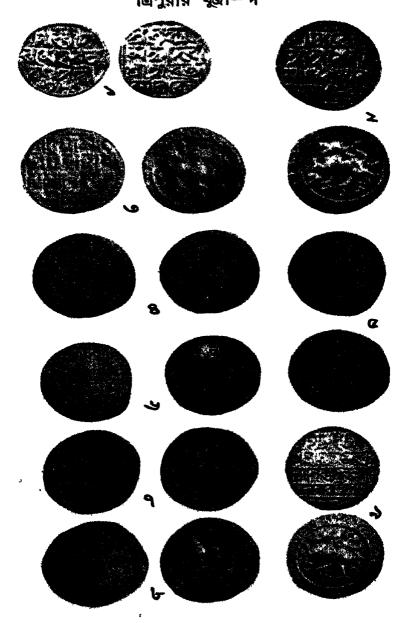

## যাংলা দেশের ইতিহাস—ক্ষান্ত্র ব্রিপুরার মুক্তা—ব



রম্বাণিক্যের নামান্ধিত তিনটি তারিধবিহীন মূলা শ্রীরাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যার প্রকাশিত করিয়াছেন'। রাজমালার সম্পাদ হ প্রীকালীপ্রসর সেন প্রথমে (রাজ—১২ পৃ: ১৯২ ও ১৯৬ ) ১২৮৮ শকের হুইটি এবং পরে ( রাজ ২—পু: ২ ) ১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মূদ্রা আবিষ্কারের কথা বলিয়াছেন। রত্তের পরবর্তী পাঁচজন রাজার কোন মূলা আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবর্তী রাজা ৰক্তমাণিক্যের বছবিধ মূদ্রার উল্লেখ আছে । ইহার তারিখবিহীন ও ১৪১২ শকের 'সাধারণ মূলা", ছাড়াও ১৪৩৫ শকের 'চাটিগ্রাম-বিজয়ের' পূর্ব উল্লিখিত 'শারক মূলা' আবিষ্কৃত হইয়াছে; তারিথবিহীন প্রথম মূলাটি ছাড়া আর স্ব-গুলিতেই ধল্পের মহিষী কমলার নাম আছে। ধল্পের জোষ্ঠ পুত্র ধ্বন্ধমাণিকোর মুদ্রা না মিলিলেও কনিষ্ঠ পুত্র দেবমাণিক্য ও তাঁহার রাণী পলাবতীর নামান্বিত ১৪৪৮ শকের মূত্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে<sup>ও</sup>। দেবমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়ের ১৪৫১ ও ১৪৮২ শকান্দের মধ্যে মৃদ্রিত যে বিচিত্র সব মৃদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ের পুত্র অনস্কের ১৪৮। শকের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মহিষী রত্নাবতীর নাম আছে<sup>।</sup>। অনস্তমাণিক্যের খন্তর দেনাপতি গোপীপ্রদাদ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার সিংহাদনে বদেন ও 'উদয়মাণিকা' নাম লইয়া পত্নী হীরার সহিত ১৪৮১ শকান্দে যে মুদ্রা নির্মাণ করেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে । উপরের পুত্র প্রথম জয়মাণিকাকে হত্যা করিয়া অমরমাণিক্য ত্রিপুরার নিংহাদনে বদৈন ও মৃদ্রা প্রচার করান ; তাঁহার ও মহিষী অমরাবতীর নামান্ধিত ১৪৯৯ শকের"; 'দাধারণ' ও ১৫০৩ শকের পূর্বোল্লবিত ত্রীহট্টবিজয়ের 'মারক' মৃদ্র। আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমরমাণিক্যের আত্মহত্যার পর তাঁহার পুত্র প্রথম রাজ্বরমাণিক্য ত্রিপুরা-দিংহাদনে আরোহণ করেন ; তাঁহার ও মহিষী সভ্যবতীর নামে মৃদ্রিত ১৫০৮ শকের মৃদ্রা আবিদ্ধৃত

<sup>1</sup> An. Rep., Arch, Surv. Ind., 1913-14, p. 249 f.

২। রাজমালার (২-পৃ: ২/০) ধক্তের ১৭ট ১৪১২ শক্তের, ১ট ১৪১৯ শক্তের, ১ট ১৪২৮ শক্তের ও ২টি অক্বিহীন মুদ্রার উল্লেখ আছে।

७। बाक्यानात अवन ७ ठजुर्व अकारवत मूलाव छित्र अकानिक स्टेबारफ (२-पृ: २ ७ छित्र )।

e i J.P. H.S. 1V,pp. 109 ff.

e। जानजनाञ्चात्र गतिका, ১৯८५ शीय, ১९८८ माण।

<sup>41 31</sup> 

হইয়াছে'। রাজধর-পুত্র ঘশোমাণিক্য কোথাও ১৫১৩ শকে (রাজ ৩-পৃ: ২৩৫ ) আবার কোথাও ১৫২৪ শকে ( রাজ ৩-পৃ: ২০৬ ) রাজা হন বলিয়া বলা হইয়াছে, যদিও তাঁহার ১৫২২ শকের তুই প্রকার অভিযেককালীন মুক্তার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে তিনি ১৫২২ অব্দে সিংহাসনে বসেন। এ-গুলিয় একটিতে লেখা আছে "শ্ৰীশ্ৰীঘশোমাণিক্যদেব-শ্ৰীলক্ষ্মীগৌরীমহাদেবােঁ" এবং অপরটিতে লেখা আছে "শ্রীষশোমাণিক্যদেব-শ্রীলক্ষীগৌরী-জয়া-মহাদেবীঃ" (রাজ ৩-পঃ ২৩৫-২৩৬)। ইহা হইতে অমুমিত হইয়াছে যে ষশোমাণিক্যের লন্মী ও জয়া নামে তুই মহিষী ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই অভিবেককালে প্রার সমমর্যাদার অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩-পঃ ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭)। यह ইহা ঠিক হয়, তবে বশোমাণিক্যের মূল্রার পূর্ববর্ণিত "নারীযুগলপরিবেষ্টিত কৃষ্ণমূর্তির" চিত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ব। ঘশোমাণিক্যের পর কল্যাণমাণিক্য রাজা হন; ১০৪৮ শকে মৃদ্রিত তাঁছার যে এক-চতুর্বাংশ টক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন রাণীর নাম নাই। ত কল্যাণের পুত্ত গোবিন্দের ১৫৮১ (১৫৮৯ १) শকের এক-চতুর্বাংশ টম্ব আবিষ্কৃত হইরাছে।° গোবিন্দ বৈমাত্তের ভাতা ছত্তমাণিক্য কর্তৃক প্রথমে বিতাড়িত হন এবং ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনে বঙ্গেন (রাজ ৩-প: ৩৪৭)। ছত্রমাণিক্যের ১৫৮২ শকের মুদ্রার উল্লেখ আছে ।

গোবিন্দের পুত্র রামদেবমানিক্যের কোন মুদ্রা আবিক্ষত হর নাই। রামদেবের জ্যৈষ্ঠ পুত্র 'কালিকাপদপদ্মমধুপ' দ্বিতীয় রত্তমানিক্যের নামান্ধিত ১৬০০ শকের মুদ্রা আবিক্ষত হইরাছে।" রত্বের তৃতীর প্রাতা 'শিবত্র্গাপদরজমধুপ' দ্বিতীয় ধর্মমানিক্যের ১৬৩৬ শকের মুদ্রা পাওয়া নিরাছে'। রাজা দ্বিতীয় ইন্দ্রমানিক্যের ১৬৬৬ শকে মুদ্রিত একটি এক-চতুর্ধাংশ টক্ষ ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

১। রাজ, অপু: ২০০এর সন্মুখের চিত্র। Num, Suppl. XXXVII, p. N.47, Fig. 1

२। Ibid., Fig. 2. রাজ (৩)-পৃঃ ২৩৭

<sup>• 1</sup> lbid., p. 48N., Fig. 3.

e । গোবিশ্বসাপিক্লোর ১৬০২ পকের উরেপ আছে (V. A. Smith-Catalogue of Coins in the Indian Museum, p 297)

ei Kum, Suppl, XXXVII p. N. 53

<sup>1 1</sup>bid., p. N. 46 Fig. 4

Marsden, Num. Orl, p'95, Pl. LII. MCC(X, and Gait's Rep., p 4.

v | J.P.H.S., IV, pp. 109ff.

## মূজার সাহায্যে ত্রিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে জানা যার তাহার তালিকা।

| রাজার নাম             | মুদ্রায় লিখিত শকাব | <b>এটা</b> ছাব্দ         |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| প্রথম রত্নমাণিক্য     | ) <b>२৮७-</b> ৯     | <u> </u>                 |
| ধন্তমাণিক্য           | 282 <del>2-04</del> | 8696-0486                |
| দেবমাণিক্য            | >88 <del>b</del>    | 2650                     |
| বি <b>জ</b> য়মাণিক্য | 7867-45             | >452-00                  |
| অনন্তমাণিক্য          | >869                | >646                     |
| উদয়মাণিক্য           | 7843                | >649                     |
| অমরমাণিক্য            | ७०१८-दद8८           | <b>১</b> ୧ <b>૧૧-৮</b> ১ |
| রা <b>জ</b> ধরমাণিক্য | >e.p                | ১৫৮৬                     |
| যশোধরমাণিক্য          | <b>&gt; @ 2</b> ?   | >%0•                     |
| কল্যাণমাণিক্য         | 7682                | ১৬২৬                     |
| গোবিন্দমাণিক্য        | 2042                | >%6>                     |
|                       | <b>५७०२</b>         | > <b>6</b> 00            |
| ছত্ৰমাণিক্য           | >¢৮২৾-ঀ             | 36-06AC                  |
| দ্বিতীয় রত্নমাণিক)   | <b>5409</b>         | >#66                     |
| দিতীয় ধর্মাণিকা      | 7 <i>000</i>        | 3178                     |
| ইন্দ্ৰমাণিক্য         | > <b>%</b> &&       | >188                     |
|                       |                     |                          |

## বাংলার সূলতান, শাসক ও নবাবদের কালাসুক্রমিক তালিকা

## (ক) মুসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের স্থলতান ও শাসকগণ

|             | নাম                                                    | শাসনকাল (খ্ৰীষ্টাব্দ)             |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (১)         | ইখতিয়াকদীন মুহম্মদ বথতিয়ার থিলজী                     | >> 8->> •                         |
| (২)         | हेब्ब्रुकीन म्हचन गितान थिनकी '                        | <b>)</b> 206-750F                 |
| (૭)         | षानी भर्मान वा षानाउन्हीन '                            | <b>&gt;50-7575</b>                |
| (8)         | গিয়াহ্নদীন ইউয়জ শাহ'                                 | <b>&gt;</b> 2>2->229              |
| (0)         | নাসিক্দীন মাহ ্মৃদ ( ইলতুংমিশের জ্যেষ্ঠ                | পুত্র) ১২২৭-১২১১                  |
| (v)         | ইথভিয়ারুদ্দীন দৌলৎ শাহ-ই বলকা'                        | (আ:) ১২২৯-(আ:)১২৬১                |
| <b>(</b> 1) | আলাউদীন জানী                                           | (আ:) ১২৩১-(আ:)১২৩৩                |
| <b>(</b> b) | দৈছুদ্দীন আইবক য়গানতৎ                                 | (আঃ) ১২৩৩-১২৩৬                    |
| (७)         | আ'ওর খান'                                              | ১২ <i>৩৬-</i> (আ:)১২৩ <b>૧</b>    |
| (><)        | ইচ্ছ্দীন তুগরল তুগান থান                               | (আ:) ১২৩৭-১২৪৫                    |
| (22)        | কমরুদ্দীন ভম্র খান                                     | \$28¢-\$289                       |
| (24)        | कनान्दीन भर्द कानी                                     | <b>ऽ२</b> ८१-(ख्पौः)ऽ२ <b>०</b> ऽ |
| (٥૮)        | ইথতিয়ারুদীন যুদ্ধবক তুগরল থান বা                      |                                   |
|             | ম্গীহাদীন যুজবক শাহ                                    | (আ:) ১২৫১-(আ:)১২৫৭                |
| (84)        | <b>জ্পালুদীন মস্থদ জানী ( দ্বিতীয় বার )</b>           | <b>&gt;</b> 2¢৮                   |
| (>¢)        | हेक्क्फीन वनवन युक्तवकी '                              | (আ:) ১২৫৯-১২৬° <sup>২</sup>       |
| (26)        | তাজুদীন আৰ্দলান খান                                    | ? - >२७६ <sup>२</sup>             |
| (> 4)       | তাভার খান '                                            | · >266 - 50                       |
|             | ( তাজুদীন আর্দলান থানের পুত্র )                        |                                   |
| (46)        | শের থান                                                | ? <b>- (আ:)</b> ১২৬ <b>৯</b> °    |
| (et)        | আমিন থান                                               | (আ:) ১২৬১-(আ:) ১২৭৮               |
| (২৽)        | তুগরল বা ম্গীহন্দীন '                                  | (আ:) ১২৭৮-(আ:)১২৮২                |
| ,           | ইঁহারা স্বাধীনতা বোবণা করিয়াছিলেন।                    |                                   |
| •           | ১२७६ <b>बोहोत्मत्र পূर्ववर्जी कामक वरमा</b> त्रत्र वार | ালেশের ইতিহাস সক্ষে কিছ জানা      |
|             |                                                        |                                   |

र्देशाम्ब नामनकान २२७१ ७ २२७३ औरत्र मधावर्षी, अ मधाक बात्र किछ बाना यात्र मा

### (খ) বলবনী বংশের স্থলতানগণ

নাম শাস্ত্ৰকাল (ব্ৰীট্টাৰ্ম)
ব্ৰধ্বা পান বা নাসিকজীন মাত মূল লাক (জ্বাত) ১১৮১ (জ্বাত) ১১৮১

(১) ব্গরা থান বা নাদিকজীন মাহ মৃদ শাহ (আ:) ১২৮২-(আ:) ১২৯১ (গিয়াস্থলীন বলবনের পুত্র)

(২) ক্লক্দীন কাইকাউদ

>427-7007

### (গ) ফিরোজ শাহী বংশের স্থলতানগণ

(১) শামস্দীন ফিরোজ শাহ

30·3-3023

(২) জ্বলানুদ্দীন মাহ মৃদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র) ১০০৭ বা ১৩০১°

(ই)

(৩) শিহাবুদীন বুগড়া শাহ

3039-303F®

(৪) গিয়াহদীন বাহাদ্র শাহ (১)

\$ \$\$\$ \$ - \$ < \$ **2** \$

>645-7050¢

7056-205P

(৫) নাসিক্লীন ইব্রাহিম শাহ (এ)

> 05 8->05 €

### (ঘ) মৃহস্মদ ভোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ

(১) তাতার থান বা বহুরাম থান (সোনারগাঁওয়ের শাগনকর্তা)

7056-700A

(২) কদর খান লেখনৌতির শাসনকর্তা)

7056-70@F

(৩) ইজ্জীন য়াহয়া

7056-3

( সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা )

সভবত পিতার অধীনত্ব লাসনকতা হিসাবে এই সমত বৎসরে ইহারা মুলা একাব ক্রিলাছিলেন।

अहे नवश्रृक् देनि गण्णूर्यशास्त्र पायीम विश्वतन ।

এই সবরে ইহারা দিয়ীর হৃত্তানের অধীবছ শাসনকর্জা ছিলেন।

| •   |                                 | •                      |
|-----|---------------------------------|------------------------|
|     | (ঙ) মুবারক শাহী বংশের স্থলভানগ  | াণ ও আলী শাহ           |
|     | নাম                             | শাসনকাল (খ্ৰীষ্টাব্দ)- |
| (১) | ফথকদীন ম্বারক শাহণ              | 2807-460 <i>6</i>      |
| (২) | ইথতিয়াকদীন <b>গাজী</b> শাহ¹    | १७८३-१७६२              |
|     | (মুবারক শাহের পুত্র)            | ,                      |
| (৩) | আলাউদ্দীন আলী শাহ <sup>৮</sup>  | 2806-C80C              |
|     | (চ) ইলিয়াস শাহী বংশের স্থল     | ভানপণ                  |
| (2) | শামস্কীন ইলিয়াস শাহ            | >085->06A              |
| (٤) | সিকন্দর শ†হ                     | ১৩৫৮-(আ:) ১৩১০         |
|     | (ইলিয়াস শাহের পুত্র)           |                        |
| (७) | গিয়াহ্নদীন আজম শাহ             | (আ্ৰা:) ১৩৯০-১৪১০      |
|     | (সিকন্দর শাহের পুত্র)           |                        |
| (8) | <b>দৈফুদ্দীন হমজা শাহ</b>       | 7870-7875              |
|     | (আজম শাহের পুত্র)               |                        |
|     | (ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের স্থল    | তানগণ                  |
| (2) | শিহাবুদীন বায়াজিদ শাহ          | 38 <b>2-58</b> 38      |
| (২) | আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ             | 7878                   |
|     | (বায়াজিদ শাহের পুত্র)          |                        |
|     | (জ) রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশের    | সুলভানগণ               |
| (2) | রাজা গণেশ্বা দহুজমর্দনদেব       | >83€                   |
|     |                                 | 787-7878               |
| (٤) | জলালুদীন মৃহমদ শাহ              | >8>¢->8>%              |
|     | (রাঞ্চা গণেশের পুত্র)           | 7872-7800              |
| (v) | <b>म</b> ट् <del>ट्राट</del> म् | •                      |
|     | (রাজা গণেশের পুত্র)             | 5856                   |

<sup>া</sup> সোনারকীবনের হলভাব।

৮ বরনৌতির হলভাব।

নাম শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ) (৪) শামহন্দীন আহমদ শাহ 2800-(att) 2800 (মৃহত্মদ শাহের পুত্র) (ঝ) মাহ মৃদ শাহী বংশের স্থলভানগণ (১) নাদিকদীন মাহ্মুদ শাহ (আ:) ১৪৩৬-১৪৫৯ (২) ক্লকছন্দীন বারবক শাহ 3867-38963 (মাহ্মুদ শাহের পুত্র) (৩) শাসম্দীন ঘুম্বদ শাহ 3899-33b. (বারবক শাহের পুত্র) (৪) সিকন্দর শাহ >860->86> (7) (যুক্ষ শাহের পুত্র :) (৫) জলালুদীন ফতেহ্ শাহ **>86>->864** (মাহ্মুদ শাহের পুত্র) (ঞ) স্বলতান শাহজাদা ও হাবশী স্বলতানগণ (১) বারবক বা স্থলতান শাহজাদা 3861 (२) रेमकूकीन किरताक गार (हावनी) >869->840 (७) षिठीय नानिककीन मार् मृत भार (रावनी) 7820-7827 (ফিরোজ শাহের পুত্র) (৪) শামহদীন মূজাফফর শাহ ( হাবনী ) 2827-1820 (ট) হোসেন শাহী বংশের স্থলভানগণ (১) আলাউদীন হোদেন শাহ 7820-7475 (২) নাসিক্দীন নসরৎ শাহ 2629-2605, . (হোদেন শাহের পুত্র) » क्षक्तूचीम वाहरक नाह ১०००-১००» क्षेट्राल्य छोहात्र शिक्षा नामिक्रचीन माहन्स नारस्य

সঙ্গে এবং ১৯৭৪-১৪৭৬ বিষ্টাব্দে ভাষার পুত্র শাসহক্ষীন স্কুছক পাছের সংক্র বৃজ্ঞভাবে রাজক করেন।

১০ নদমত পাছ ১০১৯ নিয়াপের পূর্বে করেক বৎনর হোসেন পাছের নলে বৃজ্ঞকাবে রাজত ক্ষারাছিলেন।

### বাংলা দেশেৰ ইতিহাস

मान माननकान (ब्रेड्रोक् ) (৩) দ্বিতীয় আলাউদীন ফিরোজ শাহ 7605-7600 (নদরৎ শাছের পুত্র) (৪) গিয়াহদীন মাহ মূদ শাহ ১৫০*০-১*६০৮, , (হোদেন শাহের পুত্র) (ঠ) ত্মায়্ন, শের শাহ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসকগণ (১) ছমায়ুন 7602-7692,5 (২) জাহান্সীর কুলী বেগ 20 SC (হুমায়ুনের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (৩) শের শাহ 7609-7680 25 (৪) থিজুর খান >680->68> (শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (৫) কাজী ফন্সীলং (বা ফন্সীহং) 2682- 3 (শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (৬) মূহস্মদ থান ১৩ 7-5460 (শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (ড) মুহম্মদ শাহী বংশের স্মলতানগণ ও তাঁহাদের সমসাময়িক অক্যান্ত শাসকগণ (১) শামহদীন মুহম্মদ শাহ গাজী >660->666 (২) শাহবাজ খান (মৃহম্মদ শাহ আদিলের অধীনক্ত শাসনকর্তা) ১৫৫৫-১৫৫৬ (৩) গিয়াক্তদীন বহাদ্র শাহ ( মুহমদ শাহ গাজীর পুত্র ) দ্বিতীয় গিয়াস্কীন ( মৃহত্মদ শাহ গাজীর পুত্র ) >640->64<del>0</del>

- ১১ বাং বুল শাহ নদরৎ শাহের রাজন্তের শেবদিকে অনামে মুলা একাশ করিরালিলেন ৷
- >২ হ্যার্ন ও শের শাহ বে সমরে গৌড়ে ছিলেন, সেই সমরটুকু এবানে উল্লিখিত হটুরাচুচ ।
- ্ষ্টির ১০০০ খ্রীটাজে আধীনতা ঘোষণা করিয়া শাস্ত্রজীন সুহত্মর শাহ গাজী নাম কইয়া প্রশাসন হন।

|             | নাম                                        | শাসনভাল (খ্ৰীষ্টাব্দ)      |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>(e)</b>  | অজ্ঞাতনামা ( দিতীয় গিয়াফ্দীনের পুত্র )   | >१७७                       |
| (৬)         | ভূতীয় গিয়াহ্মদীন ( পরিচয় অজ্ঞাত )       | <i>&gt;६७७-&gt;६७</i> ८    |
|             | (চ) কররানী বংশের শাসকগণ                    |                            |
| <b>(</b> 5) | ভাজ খান কররানী                             | >¢@8->¢∳¢                  |
| (২)         | স্লেমান কররানী ( তাজ খান কররানীর ল্রাতা )  | ১ <b>৫७৫-১৫</b> १२         |
| (৩)         | 'বায়াজিদ কররানী ( হুলেমান কররানীর পুত্র ) | <b>১৫ १२-১৫ १७</b>         |
| (8)         | দাউদ কররানী ( হুলেমান কররানীর পুত্ত )      | `@9O->@9@ <sup>&gt;8</sup> |
|             |                                            | >৫9৫-১৫9৬                  |
|             | (ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ          | 1 2 4                      |
| <b>(</b> 2) | <b>খান-ই-খানান মৃনিম খান</b>               | > e 9 e 3 0                |
| (২)         | ধান-ই- <b>জ</b> হান হোসেন কুলী বেগ         | >৫ 9७-১৫ १৮                |
| (৩)         | ইসমাইল কুলী ( অস্থায়ী )                   | >6 46->6 45                |
| (8)         | মৃজাফফর ধান তুরবতী                         | >642->64034                |
| <b>(</b> ¢) | থান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকাহ                | 2640                       |
| (৬)         | ওয়াজীর থান ( অস্থায়ী)                    | >640                       |
| (1)         | "<br>শাহবাজ থান                            | >640- <b>&gt;</b> 646      |
| (b)         | দাদিক থান                                  | >646->646                  |
| (۵)         | শাহবা <b>জ</b> থান ( দ্বিতীয় বার )        | <b>&gt;1</b> ৮৬            |

১০ ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের করেক মাস দাউল করবানী মোগল বাছিনীর সহিত পরাজ্যের কব্দে ক্ষমতাচ্যুত হইরাছিলেন।

১৫ এই সমত শাসনকতাদের শাসনভার এছণের সময় হইতে শাসনকাল গণনা করা হইরাছে
---নিরোগের সময় হইতে নহে। ছুইজন স্থামী শাসনকতার মাঝথানে যে সব অস্থামী শাসনকতা
শাসনকারি চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এই ভালিকার উলিখিত হইরাছে, কিন্তু স্থামী
শাসনকভাদের সামরিক অনুপত্তির সমরে বাঁহারা শাসনকার্থ নির্বাহ করিরাছিলেন, উর্বাহের
নাম উলিন্তিত হয় নাই।

३७ वांडेव कत्रतानीत पुरे पका नामत्त्र माक्वारम कत्रक माम।

১৭ ১০৮০ হইছে ১০৮০ খ্রীপ্রাক্ষ পর্যন্ত প্রায় তিন বংগর বাংলাবেশ আকবরের প্রান্তা দীর্জা প্রাক্তিনের সমর্থক বিজ্ঞানী সেনাধাক্ষণের অধিকারে ছিল।

|              | নাম                                         | শাসনকাল ( খ্রীঠান্স )      |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| (>•)         | ওয়াজীর ধান                                 | ১৫৮৬-১৫৮৭                  |
| (>>)         | टेमग्रह थान -                               | <b>১</b> ৫৮٩-১৫ <b>৯</b> 8 |
| (><)         | রাজা মানসিংহ                                | <i>७०७८-</i> 8६ <i></i> १८ |
| (٥८)         | কুৎবৃদ্দীন থান কোকাহ                        | <u> </u>                   |
| (86)         | জাহানীর কুলী বেগ                            | 7609-7401                  |
| (5¢)         | ইপলাম খান চিন্ডী                            | 2404-3430                  |
| (24)         | শেথ হোদাক ( অস্থায়ী )                      | 2@2@-2@ <b>3</b> 8         |
| (11)         | কাশিম থান চিন্তী                            | >6>8->6                    |
| (74)         | ফতেহ <b>্ই-জন্ন</b> ইবাহিম খান              | <b>১</b> ৬১१-১७२६          |
| (25)         | দারাব খান ১৮                                | <i>\$\\</i> 28-}\\20       |
| (₹•)         | মহাবৎ থান                                   | <i>ऽ७२</i> १-ऽ७२७          |
| (٤১)         | মুকাররম থান চিন্ডী                          | <i>७७२७-५७</i> २१          |
| (२२)         | ফিদাই খান বা মীর্জা হেদায়েৎ-উল্লাহ্        | ১৬২ १-১৬২৮                 |
| (২৩)         | কাশিম খান জুয়িনী                           | ১ <i>৬২৮-১৬७</i> ২         |
| (২৪)         | আজম থান মীর মূহমদ বাকর                      | ১৬৩২-১৬ <b>৩€</b>          |
| (₹€)         | ইসলাম থান মাশাদী                            | <i>८७७८-७७७</i> ८          |
| (২৬)         | দৈফ খান ( অস্থায়ী )                        | \$e9\$                     |
| (२१)         | শাহজানা মৃহমন শুজা                          | ·#&:-@\#!                  |
| (২৮)         | মীর জুমলা বা খান-ই-খানান মৃআজ্জম খান        | 3440-344C                  |
| <b>(२</b> ३) | দিলীর খান ( অফায়ী )                        | . >440                     |
| (·v)         | দাউদ থান ( অস্থায়ী )                       | 3 <i>660-</i> 3468         |
| (60)         | শায়েন্ডা থান                               | > <b>66-764</b>            |
| (65)         | <b>ৰিলাই থান বা আজ</b> ম <b>থান কোকাছ</b> ু | >61F                       |
| (oe)         | শাহৰাদা মৃহখদ আজম                           | 2646-2642                  |
| (80)         | শারেন্ডা থান ( বিভীয় বার )                 | 7 <del>449-7644</del>      |

<sup>্</sup>ৰ ১৮ ১০২০-২০ মিটাখে আহাজীয়ের বিজোহী পুত্র পাহজাহাত কাজো্যেল স্বধিকার করিয়া-জিলেন: যারাধ পান ভাহারই অধীনস্থ যাংগার পাসনক্তা ভিলেন ১

|               | নাম শ                                      | াসমকলে ( জীপ্তাব্দ )                              |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ( <b>9</b> e) | थान-हे-अहान वहांगृत                        | 2446-7448                                         |
| (৬৬)          | ইবাহিম ধান                                 | P & & & < - & ~ & & & & & & & & & & & & & & & & & |
| (01)          | শাহজাদা আজিম-উদ্-দীন' ( পরে আজিম-উদ্-দান ) | 5666-1975                                         |
| (vb)          | শাহজাদা ফরথুণ্ডা দিয়র (শিশু)              | <b>১</b> १১७                                      |
| (60)          | মীর ভুমলা বা মূজাফফর জল <sup>২</sup> °     | >9>0->9>७                                         |

### (ত) মুশিদাবাদের নবাবগণ

| (5)  | মুৰ্শিদ কুলী ধান                                                              | )1) <b>9-)1</b> 27             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (૨)  | ভজাউদীন মৃহমদ থান ( মূর্ণিদ কুলী থানের জামাতা )                               | 3929-398                       |
| (७)  | সর্ফরাজ থান ( ভজাউদ্দীনের পুত্র )                                             | \$ <b>907-398</b> 0            |
| (8)  | আলীবদী ধান মহাবৎজন্ধ                                                          | >980->9 <b>&amp;</b> &         |
| (4)  | भित्रा <del>ज-</del> উদ্-দৌলাহ <sup>্-</sup> ' ( ष्यानीवर्ती थात्मत्र मोहिख ) | >964->961                      |
| (•)  | भोत्र काक्य                                                                   | <b>১१৫१-১</b> ९७०              |
| (1)  | মীর কাশিম ( মীর জাফরের জামাতা )                                               | <b>&gt; 1 % 0 - &gt; 1 %</b> © |
| (۳). | মীর জ্বাফর ( দ্বিতীয় বার )                                                   | ) 160-) 168                    |

- ১৯ ইছার শাসনকালের শেব ছর বৎসর ইনি নিরীতেই থাকিতেন, বলিও নাবে তিনি বরাবর বাংলার শাসনকটা ছিলেন। এই ছয় বৎসর ইছার সহকারীরা বাংলাদেশ শাসন ক্রিয়াছিলেন।
- २० अहे ब्रहेखन क्यमेल वारणाहाल जात्मन माहे। देशालव मानवकाल वारणाव अकृष्ठ मानवक्षा हिल्लन महकावी मामनक्षा मूर्णिक कृती थान।
- ह्यात नाम वाःलाच-निवासके (कोला, निवासकोला-अवृद्धि विविक्ष स्टब्स्ट (नवा वत्र)

### গ্রন্থপঞ্জী

#### वाश्ला

#### ১। আকর-গ্রন্থ

🗐কঞ্চনাদ কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত জীশীচৈতক্সচরিতামূত (শ্রীরাধাগোরিন্দ নাথ সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ, ১/৩৫৫) শ্রীবৃন্দাবনদাদ ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতক্সভাগবত (রাধানাথ কাবাদী, ১৩০৮) কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—কলিকাতা বিশ্ববিভালয় ( প্রথম সংস্করণ, ১৯১৬: দ্বিতীয় সং ১৯৫৮) বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামন্ত্রল ( হুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ) স্থকবি নারায়ণদেব প্রণীত পদ্মাপুরাণ ( কলিকাতা বিশ্ববিভালয় কুর্ভুক প্রকাশিত ) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গদাহিতাপরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪) হরপ্রমাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং. ১৩২৩) শ্রীরাজমালা (ত্রিপুর-রাজক্তবর্গের ইতিবৃত্ত)—কালীপ্রদন্ধ সেন সম্পাদিত কুপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ-সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ( কলিকাতা, ১৩৪৬ ) ধর্মপূজা-বিধান-ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) চণ্ডীদাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—( বন্ধীয় দাহিতা পরিষ্ণ, কলিকাতা, ১৩২৩ ) দেকশুভোদয়া—স্থকুমার দেন সম্পাদিত চণ্ডীলাদের পদাবলী — নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ( ১৩২১ ) চণ্ডীদাদের পদাবলী—বিমানবিহারী মন্ত্রমদার সম্পাদিত (১৩৬৭)

### ২। আধুনিক গ্রন্থ

এীত্রীপদকলভক – সভীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ( বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ )

রাধালনাপ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৯১৭)
রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গোড়ের ইতিহাস
স্থক্সার সেন—মধ্যবুগের বাংলা ও বাঙালী (বিশ্বভারতী, ১৬৫২)
স্থেময় মুধোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (কলিকাতা, ১৯৬২)
লতীশচক্র মিত্র—ম্পোনর ইতিহাস
নীনেশচক্র সেন—বৃহৎ বন্ধ (কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয়, ১৬৪১)

```
কালীপ্রদল্প বন্দ্যোপাধ্যায়—মধাষ্ঠের বাংলা
ধান চৌধুরী আমানভউল্লা আহমদ—কোচবিহারের ইতিহাস (১৬৪২)
কৈলাসচন্দ্র সিংহ—ত্তিপুরার ইতিবৃত্ত (১৮৭৬)
দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
স্বৰুমার সেন-বান্ধালা দাহিত্যের ইতিহাদ,
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত-প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা
                                       (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮)
স্থ্যময় মুখোপাধ্যায়-প্রাচীন বাংলা দাহিত্যের কালক্রম (কলিকাতা, ১৯৫৮)
আহুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭)
ক্ষিতিমোহন সেন-বাংলার দাধনা ( বিশ্ববিভাদংগ্রহ, ১৩৫২ )
আবহুল করিম ও এনামূল হক— আরাকান রাজ্যভায় বাংলা সাহিত্য (১৯৩৫)
এনামূল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য ( ঢাকা, ১৯৫৫ )
এনামূল হক-ৰঙ্গে স্থাই প্ৰভাব (কলিকাতা, ১৯৩৫)
বিমানবিহারী মজুমদার—ধোড়শ শতান্দীর পদাবলী-সাহিত্য (কলিকাতা, ১৩৬৮)
শশিভূষণ দাসগুপ্ত—ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ( কলিকাতা, ১৩৬৭ )
বিমানবিহারী মন্ত্রমদার—শ্রীচৈতক্সচরিতের উপাদান ( কলিকাতা, ১৯৫৯ )
विभानविदाती मञ्जूमनात--(नाविन्यनात्मत्र ननावनी ও ठाँदात यून
                                         (কলিকাভা বিশ্ববিষ্ঠালয়, ১৯৬১)
গিরিজাশন্বর রায় চৌধুরী—বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত
                                         ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ )
বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত-জাল বই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (কলিকাতা, ১৯৬০)
মুণালকান্তি ঘোৰ ভক্তিভূষণ—গোবিন্দদাদের করচা-রহস্ত (১১৪৩)।
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা
                                         ( কলিকাভা বিশ্ববিষ্যালয়: ১৯৫০ )
রমেশচন্দ্র মজুমদার-মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি
                       (কমলা বক্তভামালা, কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১৬৬)
দীনেশচক্র ভট্টাচার—বান্দালীর সারস্বত অবদান ( বন্ধীয় সাহিত্য পরিষং, ১৬৫৮ )
পঞ্চানন মণ্ডদ—চিটিপত্তে সমাজচিত্ত (বিশ্বভারতী, ১৩৫২)
পঞ্জানন মণ্ডল-পুঁধি-পরিচয় (বিশ্বভারতী)
```

#### **ENGLISH BOOKS**

#### A. Original Sources

#### 1. Inscriptions

Epigraphia Indo-Moslemaica

Dani, A. H. Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal (Appendix to the Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. II—1957)

#### 2. Coins

- Bhattasali, N. K., Catalogue of Coins collected by (1) A. S. M. Taifoor and (2) Hakim Habibar Rahman of Dacca and presented to the Dacca Museum, (1936)
- Karim, Abdul, Corpus of the Muslim Coins of Bengal (1960)
   Singhal, C. R. Bibliography of Indian Coins, Part II,
   Bombay, 1952
- Stapleton, H. E., Catalogue of the Provincial cabinet of coins
  —Eastern Bengal and Assam, 1911
- Wright, H. N., Catalogue of the coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, 1907
- Thomas, E., On the Initial coinage of Bengal (J.A.S.B., 1867)

#### 3. HISTORICAL CHRONICLES

- Minhāj-i-Siraj, *Tabaqāt-i-Nasiri*, Tr. H. G. Raverty (Bib. Ind. 1880)
- Elliot and Dowson, History of India as told by its own Historians.
- Ziāuddin Barani, Ta'rikh-i-Firūz Shāhī (Translated in Elliot, Vol. III)
- Shams-i-Sirāj Afif, Ta'rikh-i-Fīruz Sahi (Translated in Elliot, Vol. III)
- Yahyā bin Ahmad Sihrindi, Ta'rikh-i-Mubārak Shāhī Tr. by K. K. Bose (Gaekwad's Oriental Series, 1932.)
- Abul Fazl, Ain-i-Akbari, Tr. by H. S. Jarrett (Vol. II) Bib. Ind., 1949

- Abul Fazl, Akbarnāmāh, Tr. by H. Beveredge (Vols. II, III)
  Bib. Ind., 1912, 1939
- Firishta, Muhammad Qasim, Gulshan-i-Ibrāhīmi, Tr. by J. Briggs, R. Cambray, Calcutta, (1908).
- Isāmi, Futuh-us-Salātin, Hindi translation by S. A. A. Rizvi, Aligarh Muslim University (1956)
- Bābur-Nāmā (Memoirs of Bābar), Tr. by A. S. Beveridge.
- Shitāb Khān (Mirza Nathan). Bahāristān-i-Ghaibi, Tr. by Dr. M. I. Borah, (1936)
- Hill, S. C., Bengal in 1756-57, London (1905)

#### 4. ACCOUNTS OF FOREIGN TRAVELLERS

Ibn Battuta, Tr. by Mahdi Husain (Gaekwad's Oriental Series, 1953) Tr. by H. A. R. Gibb, London, 1929

Francois Bernier, Tr. by A. Constable (1891), 2nd Ed., by V. A. Smith (1916)

Jean Baptiste Taveriner, Tr. by Ball (1889)

Ralph Fitch, Ed. by Foster (1921)

Thevenot and Careri, Ed. by S. N. Sen, New Delhi (1949).

(For Chinese Accounts see B. SECONDARY SOURCES under Bagchi, P. C.)

The Travels of Ludovico di Varthema, Tr. by J. W. Jones (London, Haklyt Society)

The Book of Duarte Barbosa, Tr. by M. L. Dames, London (1921)

#### B. Secondary Sources

Annual Reports of the Archaeological Survey of India.

Ashraf, K. M., Life and condition of the People of Hindusthan (1200-1250)—J.A.S.B., 1935, Vol. I.

Bagchi, P. C., Political Relations between Bengal and China in the Pathan Period—Viswabharati Annals, 1945, Vol. I, pp. 96-134.

Bagchi, P. C., Studies in the Tantras (Cal. Univ., 1939)

Bhattasali, N. K., Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal (1922)

Bose, M. M., Post Chaitanya Sahajiya cult of Bengal (Cal. Univ., 1930)

- Brown, P. Indian Architecture, Islamic Period,
- Cambridge History of India, Vols. III, IV
- Campos, J. J. A., History of the Portuguese in Bengal (1919)
- Crawford, Sketches, Chiefly relating to the History, Religion, etc. of the Hindus.
- Cunningham, A., Report of the Archaeological Survey of India, Vol. XV.
- Dani, A. H., Muslim Architecture in Bengal.
- Das Gupta, J. N., Bengal in the 16th Century (Cal. Univ., 1914)
  - Do India in the 17th Century (Cal. Univ., 1916)
- Das Gupta, Sasibhusan, Obscure Religious cults (1962)
- Das Gupta, T. C., Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature (Cal. Univ., 1935)
- Das Gupta, B. V., Govindas' Kadcha: A Black Forgery.
- Datta, Kali Kinkar, Alivardi and His Times, (1963)
  - Do Studies in the History of Bengal Subah 1740-70 (Cal. Univ., 1936)
- De, S. K., Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal, 2nd Edition (1962)
- District Gazetteers of Bengal and East Bengal and Assam.
- Ghulām Husain Salim Riyaz-us-salātīn, Text and Tr. (Bib. Ind.) and Tr. by Abdus Salam (Bib. Ind.)
- Ghulām Husain Tabātabāi, Siyar-ul-Mutākharin, Tr. by Raymond (1902)
- Gupta, B. K., Sirajuddaulla and the East India Company.
- Karim, Abdul, Social History of the Muslims in Bengal, East Pakistan (1959)
- Khan, Abid Ali, Memoirs of Gaur and Pandua, Ed. by H. E. Stepleton
- Law, N. N., Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule by Muhammadans (London, 1916)
- Major, R. H. (Ed.), India in the Fifteenth Century
- Majumdar, R. C. (Ed.), History of Bengal, Vol. I, Dacca University (1943)
- Majumdar, R. C. (Ed.), History and Culture of the Indian People, Vol. VI (Bhāratīya Vidyā Bhavan, Bombay)
- Martin, R. M., The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, 3 Vols, London, 1838.
- Ram Gopal, How the British Occupied Bengal (1963)

- Ravenshaw, J. H., Gaur: Its Ruins and Inscriptions (London, 1878)
- Ray Chaudhury, Tapankumar, Bengal Under Akbar and Jahangir (1953)
- Sarkar, J. N. (Ed.), History of Bengal, Vol II (Dacca University, 1948)
- Stewart, C., History of Bengal (1813)
- Sastri, H. P., Discovery of Living Buddhism in Bengal (1896)
- Tarafdar, M.R., Husain Shahi Bengal—A Socio-Political Study (Dacca, 1965)
- Titus, M., Indian Islam, (London, 1930)
- Ward, W., A View of the History, Literature and Religion of the Hindus, (London, 1817)
- Wilson, H. H., Sketch of the Religious Sects of the Hindus, (London, 1861)
- Wise, J., Notes on the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal, (London, 1883).

## হিজরী সন ও গ্রীষ্টাব্দের তুলনাবূলক তালিক।

### [খ্রীষ্টাব্দের যে যে মাসের বে দিনে হিজরী সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ]

| হিজরী স      | न <b>यदीकोक</b>          | হিজরী সন      | খ্ৰীষ্টাৰদ                |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 900          | ১২০৩ সেপ্টেম্বর ১০       | ৬৩৩           | ১২৩৫ সেপ্টেবর ১৬          |
| 605          | ১২০৪ আগষ্ট ২৯            | <b>608</b>    | ১২৩৬ সেপ্টেবর ৪           |
| ৬০২          | ১২০৫ আগস্ট ১৮            | ৬৩৫           | ১২৩৭ আগস্ট ২৪             |
| ৬০৩          | ১২০৬ আগালট ৮             | <b>୫</b> ୧୫   | ১২০৮ আগস্ট ১৪             |
| 908          | ১२०२ ख्रुनारे २४         | 909           | ১২৩৯ আগস্ট 🖯০             |
| ୯୦୯          | ১২০৮ জ्लारे ১७:          | . 608         | ১২৪০ জ্বাই ২৩             |
| . ୯୦୯        | ः ५२०५ ब्यारे ।          | <b>₹</b> ₽₽   | ১২৪১ জ্লাই ১২             |
| ७०१          | ১२:১० <b>ज</b> ्न २७     | <b>68</b> 0   | <b>५२८२ व</b> न्नारे ५    |
| 90A          | . ১२১১ ज्न ১६            | . 682         | ১২৪० छन्। ২১              |
| ৬০৯          | ১२:১२ ज्न ०              | · ৬৪২         | ১২৪৪ ज्न ১                |
| A70          | ১২১০ মে ২০               | 680           | <b>১२८६ टम २</b> ৯        |
| 672          | ১২১৪ মে ১৩               | • <b>•</b> 88 | ১২৪৬ মে ১৯                |
| ৬১২          | ১২১৫ মে ২                | 986           | ১২৪৭ মে ৮                 |
| ७५७          | ১২১৬ এপ্রিল ২০           | ৬৪৬           | ১২৪৮ এপ্রিল ২৬            |
| 628          | ১২১৭ এপ্রিল ১০           | <b>6</b> 89   | ১২৪৯ এপ্রিল ১৬            |
| 624          | ১২১৮ মত্ত০               | 98¥           | ১২৫০ এপ্রিল ৫             |
| 62 <b>6</b>  | ১২১৯ মার্চ ১৯            | 48%           | ১২৫১ মার্চ ২৬             |
| 429          | ১२२० <b>मार्ह</b> ४      | 600           | ১২৫২ মার্চ ১৪             |
| 92A          | ১২২১ ফোর্য়ারী ২৫        | 942           | ১২৫৩ মার্চ ৩              |
| ७১৯          | ১২২২ ফেব্য়ারী ১৫        | ৬৫২           | ১२७८ स्वद्याती २১         |
| 650          | ১২২০ ফেব্রারী ৪          | <b>ଓ</b> ୬ ୬  | ১২৫৫ ফেব্রারী ১০          |
| 652          | ১২২৪ জান্রারী ২৪         | 968           | ১২৫৬ জান্যারী ৩০          |
| ७२२          | ১২২৫ জানুয়ারী ১০        | 996           | ১২৫৭ জান্রারী ১৯          |
| ৬২৩          | ১২২৬ জান্রারী ২          | ৬৫৬           | ১২৫৮ জান্যারী ৮           |
| 658          | ১২২৬ ডিসেশ্বর ২২         | <b>७</b> ७9   | ১২৫৮ ডিসেম্বর ২৯          |
| ७२७          | ১২২৭ ডিসেম্বর ১২,        | 964           | ১২৫৯ ডিসেবর ১৮            |
| <b>626</b>   | <b>५२२४ नरवन्वत्र ७०</b> | ৬৫৯           | ১২৬০ ডিসেবর ৬             |
| ৬২৭          | ১২২৯ নবেম্বর ২০          | 660           | ১২৬১ नर्वन्वत २७          |
| ७२४          | ১২৩০ নবেশ্বর ১           | 667           | <b>५२७२ नरवन्वत्र ५</b> ७ |
| 657          | ১২০১ অকটোবর ২৯           | ७७२           | ১২৬০ নবেশ্বর ৪            |
| 900          | ১২৩২ অক্টোবর ১৮          | 960           | ১২৬৪ অক্টোবর ২৪           |
| 403          | ১২০০ অক্টোবর ৭           | <b>666</b>    | ১২৬৫ অক্টোবর ১৩           |
| <b>∳</b> © ₹ | ১২০৪ সেপ্টেবর ২৬         | <i>৯</i> ৬ ৫  | ১২৬৬ অক্টোবর ২            |

| হিজরী সন    | খ <b>্ৰী</b> ণ্টাব্দ  | হিজরী সন    | খ্ৰীষ্টাব্দ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 466         | ১২৬৭ সেপ্টেম্বর ২২    | 908         | ১৩০৪ আগস্ট ৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>669</b>  | ১২৬৮ সেপ্টেম্বর ১০    | 906         | ১৩০৫ জ্লাই ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ৬৬৮         | ১২৬৯ আগস্ট ৩১         | 900         | ১००७ ब्यूनारे ১०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ৬৬৯         | ১২৭০ আগস্ট ২০         | 909         | ১০০৭ ख्लाই ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6</b> 90 | ১২৭১ আগণ্ট ৯          | 404         | ১००४ छन्न २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 695         | ১২৭২ জ্লাই ২৯         | ৭০৯         | ১৩०৯ ब्यून ১১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७१२         | ১२৭० ब्यूनारे ১४      | 950         | ১০১০ মে ৩১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ७९७         | ১২৭৪ बनाई १           | 935         | ১০১১ মে ২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6</b> 98 | ১२৭৫ ब्यून २१         | १४२         | ५०५२ टम ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ৬৭৫         | ১२१७ ज्या ३७          | 920         | ১০১০ এপ্রিল ২৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ७१७         | ১२११ ज्न 8            | 9\$8        | ১৩১৪ এপ্রিন ১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>699</b>  | <b>५२१४ व्य २</b> ६   | १३७         | ১০১৫ এপ্রিল ৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७१४         | ১২৭৯ মে ১৪            | ৭১৬         | ১০১৬ মার্চ ২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ৬৭৯         | ১২৮০ মে ৩             | <b>१</b> ५९ | ১০১৭ মার্চ ১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>640</b>  | ১২৮১ এপ্রিল ২২        | 954         | ১৩১৮ মার্চ ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ৬৮১         | ১২৮২ এপ্রিল ১১        | 922         | ১০১৯ ফের্য়ারী ২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ७४२         | ১২৮০ এপ্রিল ১         | <b>१</b> २० | ১৩২০ ফেব্রুরারী ১২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ৬৮৩         | ১২৮৪ মার্চ ২০         | <b>१२</b> ४ | ১৩২১ জানয়োরী ৩১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 648         | ১২৮৫ মার্চ ৯          | 922         | ১৩২২ জানুরারী ২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 A G       | ১২৮७ स्मबः २१         | . ५२०       | ১০২০ জানরোরী ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ৬৮৬         | ১২৮৭ ফেব্ৰ, ১৬        | 448         | ১৩২৩ ডিসেম্বর ৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७४९         | ১২৮৮ ফেব, ৬           | १२७         | ১০২৪ ভিসেশ্বর ১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prr         | ১২৮৯ জান্যারী ২৫      | <b>१२७</b>  | ১০২৫ ডিসেম্বর ৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८४७         | ১২৯০ জান্যারী ১৪      | વ ચવ        | ১०२७ नरवस्वत्र २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>ራ</i> ል0 | ১২৯১ জান্যারী ৪       | १२४         | ১७२९ नर्दन्दन ১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ८४५         | ১২৯১ ডিসেম্বর ২৪      | 95%         | ১৩২৮ নবেশ্বর ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ゆかさ         | <b>১২৯২ ডিসেবর ১২</b> | 900         | ১०२ <b>७ चक्टोव्स</b> २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ゆなめ         | ১২৯৩ ডিসেম্বর ২       | 902         | ১০৩০ অকটোবর ১৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 840         | ১২৯৪ নবেশ্বর ২১       | 902         | ১০০১ অকটোবর ৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$76        | ১২৯७ मर्तन्यत ১०      | 900         | ১০৫২ সেপ্টেম্বর ২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444         | ১২৯৬ অক্টোবর ৩০       | 908         | ১০০০ সেপ্টেবর ১২<br>১০০৪ সেপ্টেবর ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ७৯९         | ১২৯৭ অক্টোবর ১৯       | 906         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| タタス         | ১২৯৮ অক্টোবর ৯        | 900         | The same of the sa |
| ৬৯৯         | ১২৯৯ সেপ্টেম্বর ২৮    | 909         | 3000 AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 900         | ১৩০০ সেপ্টেম্বর ১৬    | 404         | 3009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90\$        | ১৩০৯ সেপ্টেবর ৬       | 905         | 200A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 902         | ৯৩০২ আগশ্চ ২৬         | 980         | 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 900         | ১০০০ আগন্ট ১৫         | 485         | <b>3030</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| হিজরী সন      | <b>থ</b> ্ৰীষ্টাৰদ                          | হিজরী সন       | થ, ૌષ્ટોવ્ય                  |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>98</b> २   | ১৩৪১ জ্ন ১৭                                 | 940            | ১৩৭৮ এপ্রিল ৩০               |
| 980           | ১০৪২ জন ৬                                   | 945            | ১৩৭৯ এপ্রিল ১৯               |
| 988           | ১০৪০ মে ২৬                                  | 9 ४२           | ১৩৮০ এপ্রিল ৭                |
| 986           | ১৩৪৪ মে ১৫                                  | १४०            | ১০৮১ মার্চ ২৮                |
| 986           | ১৩৪৫ মে ৪                                   | 948            | ১০৮২ মার্চ ১৭                |
| 989           | ১৩৪৬ এপ্রিল ২৪                              | 986            | ১০৮০ মার্চ ৬                 |
| 484           | ১০৪৭ এপ্রিল ১৩                              | ৭৮৬            | ১৩৮৪ ফেব্রুরী ২৪             |
| 48%           | ১৩৪৮ এপ্রিল ১                               | 9 ४ 9          | ১৩৮৫ ফেব্রুয়ারী ১২          |
| 960           | ১৩৪৯ মার্চ ২২                               | १४४            | ১৩৮৬ ফেব্রারী ২              |
| 962           | ১৩৫০ মার্চ ১১                               | ዓ ሁ ኤ          | ১০৮৭ জান∤ুয়ারী ২২           |
| 9७२           | ১৩৫১ ফেব্রুয়ারী ২৮                         | ৭৯০            | ১০৮৮ জানরীরী ১১              |
| 960           | ১৩৫২ ফেব্রুয়ারী ১৮                         | ዓ৯ኔ            | ১০৮৮ ডিসেশ্বর ৩১             |
| 968           | ১০৫০ ফেব্য়ারী ৬                            | १৯२            | ১০৮৯ ডিসেম্বর ২০             |
| 966           | ১৩৫৪ জান্রারী ২৬                            | ৭৯৩            | ১৩৯০ ডিসেবর ৯                |
| 966           | ১৩৫৫ জান্য়ারী ১৬                           | 9৯8            | ১৩৯১ নবেম্বর ২৯              |
| 969           | ১৩৫৬ জান,য়ারী ৫                            | ৭৯৫            | ১৩৯২ নবেশ্বর ১৭              |
| 964           | ১৩৫৬ ডিসেম্বর ২৫                            | ৭৯৬            | ১৩৯৩ নবেম্বর ৬               |
| ৭৫৯           | ১৩৫৭ ডিসেম্বর ১৪                            | ৭৯৭            | ১৩৯৪ অকটোবর ২৭               |
| 990           | ১৩৫৮ ডিসেম্বর ৩                             | 486            | ১০৯৫ অকটোবর ১৬               |
| ৭৬১           | ১৩৫৯ নবেম্বর ২৩                             | ዓ৯৯            | ১০৯৬ অকটোবর ৫                |
| ৭৬২           | ১৩৬০ নবেশ্বর ১১                             | A00            | ১৩৯৭ সেপ্টেম্বর ২৪           |
| 960           | ১০৬১ অকটোবর ৩১                              | R02            | ১৩৯৮ সেপ্টেম্বর ১৩           |
| 9 ৬8<br>9 ৬ ৫ | ১৩৬২ অকটোবর ২১                              | ROS            | ১৩৯৯ সেপ্টেম্বর ৩            |
| 4 6 G         | ১৩৬৩ অকটোবর ১০<br>১৩৬৪ সেপ্টেম্বর ২:৮       | 800            | ১৪০০ আগস্ট ২২                |
| 969           | <u>.</u> "-                                 | R08            | ১৪০১ আগস্ট ১১                |
| 46₽<br>46₽    |                                             | FOG            | ১৪০২, আগস্ট ১                |
| 962           | ১৩৬৬ সেপ্টেম্বর ৭<br>১৩ <b>৬৭ আগ</b> স্ট ২৮ | F08            | ১৪০৩ জ্লাই ২১                |
| 990           | ১০৬৮ আগস্ট ১৬                               | 809            | ১৪০৪ জ্লাই ১০                |
| 995           | ১৩৬৯ আগস্ট ৫                                | rop<br>rop     | ১৪०७ ब्यून २৯                |
| 992           | ১৩৭০ জ্লাই ২৬                               | 820<br>809     | ১৪০৬ জন ১৮                   |
| 990           | ১০৭১ জ্লাই ১৫                               | 4> <i>&gt;</i> | ১৪০৭ জন্ম ৮<br>১৪০৮ মে ২৭    |
| 998           | ১০৭২ জ্লাই ৩                                | とうさ            | · · ·                        |
| 996           | ५०१० व्या २०                                | A26            | ১৪০৯ মে ১৬<br>১৪১০ মে ৬      |
| 996           | ১০৭৪ জন ১২                                  | A78            | ১৪১১ এ <mark>প্রিল</mark> ২৫ |
| 999           | <b>५०१७ क</b> न २                           | ት <b>ን</b> ፍ   | ১৪১২ এপ্রিল ১০               |
| 994           | 3046 CH 35                                  | 42 <i>e</i>    | ୨୫୬୦ ଖିଅକ ୨                  |
| 99%           | 3044 DI 30                                  | 129            | ১৪১৪ মার্চ ২৩                |
|               | = "                                         | ~ - •          |                              |

| হিজরী সন    | খ_ীন্টাব্দ                | হিজরী সন         | খ্ৰীশ্চীৰূ                 |
|-------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| A2A         | ১৪১৫ মার্চ ১৩             | <b>ሁ</b> ଦେ      | ১৪৫২ জান্যারী ২৩           |
| トクタ         | ১৪১৬ মার্চ ১              | ৮৫৭              | ১৪৫০ জান,রারী ১২           |
| ४२०         | <b>১৪১৭ स्कब्</b> राती ১৮ | rer              | ১৪৫৪ जान, यात्री ১         |
| <b>とく</b> 2 | ১৪১৮ ফেব্রুয়ারী ৮        | <del>የ</del> ፍ አ | ১৪৫৪ ভিসেবর ২২             |
| ४२२         | ১৪১৯ জান্যারী ২৮          | ৮৬০              | ১৪৫৫ ডিসেম্বর ১১           |
| ४२७         | ১৪২০ জান্য়ারী ১৭         | ৮৬১              | ১৪৫৬ নবেশ্বর ২৯            |
| ४२८         | ১৪২১ জান্য়ারী ৬          | ৮৬২              | ১৪৫৭ নবেশ্বর ১৯            |
| ४२७         | ১৪২১ ডিসেম্বর ২৬          | ४७०              | ১৪৫৮ নবেশ্বর ৮             |
| ४२७         | ১৪২২ ডিসেম্বর ১৫          | A#8              | ১৪৫৯ অকটোবর ২৮             |
| ৮২৭         | ১৪২৩ ডিসেন্বর ৫           | <b>ሁ</b> ଜ৫      | ১৪৬০ অকটোবর ১৭             |
| <b>よさみ</b>  | ১৪২৪ নবেশ্বর ২৩           | ४७७              | ১৪৬১ অকটোবর ৬              |
| <b>ト</b> ラク | ১৪২৫ নবেশ্বর ১৩           | ४७व              | ১৪৬২ সেপ্টেবর ২৬           |
| R00         | ১৪২৬ নকেবর ২              | <del>የ</del> ው   | ১৪৬৩ সেপ্টেম্বর ১৫         |
| R02         | ১৪২৭ অকটোবর ২২            | የሁል              | ১৪৬৪ সেপ্টেম্বর ৩          |
| ४०२         | ১৪২৮ অকটোবর ১১            | 490              | ১৪৬৫ আগস্ট ২৪              |
| ৮৩৩         | ১৪২৯ সেপ্টেম্বর ৩০        | ४९५              | ১৪৬৬ আগস্ট ১৩              |
| A08         | ১৪৩০ সেপ্টেম্বর ১৯        | ४१२              | ১৪৬৭ আগস্ট ২               |
| <b>RO</b> G | ১৪৩১ সেপ্টেশ্বর ৯         | 490              | ১৪৬৮ জ্লাই ২২              |
| ४०७         | ১৪০২ আগফ ২৮               | 894              | ১৪৬৯ জ্লাই ১১              |
| ४०१         | ১৪৩৩ আগস্ট ১৮             | ४१६              | ১৪৭০ জন ৩০                 |
| ROR         | ১৪৩৪ আগস্ট ৭              | ४९७              | ১৪৭১ छन् २०                |
| ৮৩৯         | ১৪०৫ ज्लारे २१            | ४१७              | ১৪৭২ জনে ৮                 |
| Ago         | ১৪০৬ জ্লাই ১৬             | ४९४              | ১৪৭৩ মে ২৯                 |
| A82         | ১৪৩৭ জ्लारे ৫             | <b>EP4</b>       | ১৪৭৪ মে ১৮                 |
| A85         | ১৪०४ छन् २৪               | AAO              | ১৪৭৫ মে ৭                  |
| 480         | ১৪৩৯ জন ১৪                | AA2              | ১৪৭৬ এপ্রিল ২৬             |
| 888         | ১৪৪০ छन् २                | みなさ              | ১৪৭৭ এ <del>গ্রিল</del> ১৫ |
| ABG         | ১৪৪১ মে ২২                | A A O            | ১৪৭৮ এপ্রিল ৪              |
| ASA         | ১৪৪২ মে ১২                | A A 8            | ১৪৭৯ মার্চ ২৫              |
| 484         | ১৪৪০ মে ১                 | AAG              | ১৪৮০ মার্চ ১৩              |
| ASA         | ১৪৪৪ এপ্রিল ২০            | 888              | ১৪৮১ মার্হ                 |
| 482         | ১৪৪৫ এপ্রিল ৯             | ४४१              | ১৪৮২ ফেব্রারী ২০           |
| AGO         | ১৪৪৬ মার্চ ২৯             | 444              | ১৪৮৩ ফেব্রুরারী ৯          |
| AG2         | ১৪৪৭ মার্চ ১৯             | 447              | ১৪৮৪ जान,बादी ७०           |
| ४७३         | ১৪৪৮ মার্ব                | A70              | ১৪৮৫ জানরোরী ১৮            |
| AGO         | ১৪৪৯ ফের্রারী ২৪          | <b>ト</b> タク      | ১৪৮७ जान, ताती व           |
| A48         | ১৪৫০ ফেব্রারী ১৪          | よから              | ১৪৮৬ ডিসেশ্র ২৮            |
| AGG         | ১৪৫১ ফেব্রারী ৩           | 470              | ১৪৮৭ ডিসেব্র ১৭            |

| হিজরী স          | ন খ্ৰীষ্টাব্দ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | হিজ্বী সন | থ_ীকান্দ               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 478              | ১৪৮৮ ডিসেম্বর ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৯৩২       | ১৫২৫ অক্টোবর ১৮        |
| <u></u> የጆሴ      | ১৪৮৯ নবেম্বর ২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200       | ১৫২৬ অক্টোবর ৮         |
| ሁል <mark></mark> | ১৪৯০ নবেশ্বর ১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208       | ১৫২৭ সেপ্টেম্বর ২৭     |
| ৮৯৭              | ১৪৯১ নবেশ্বর ৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204       | ১৫২৮ সেপ্টেশ্বর ১৫     |
| <b>ሉ</b> ጆሉ      | ১৪৯২ অক্টোবর ২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৯৩৬       | ১৫২৯ সেপ্টেম্বর ৫      |
| <b>ሉ</b> 2 2     | ১৪৯৩ অক্টোবর ১২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৯৩৭       | ১৫৩০ আগস্ট ২৫          |
| 200              | ১৪৯৪ অক্টোবর ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৯৩৮       | ১৫৩১ আগস্ট ১৫          |
| 202              | ১৪৯৫ সেপ্টেম্বর ২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ৯৩৯       | ১৫৩২ আগস্ট ৩           |
| 205              | ১৪৯৬ সেপ্টেম্বর ৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280       | ১৫০০ জ্লাই ২০          |
| 200              | ১৪৯৭ আগদট ৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282       | ১৫৩৪ জ্লাই ১৩          |
| 208              | ১৪৯৮ আগস্ট ১৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৯৪২       | ১৫৩৫ জনলাই ২           |
| 206              | ১৪৯৯ আগণ্ট ৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280       | ১৫৩৬ ख्रान ३०          |
| ৯০৬              | ১৫০০ জ্লাই ২৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288       | ১৫৩৭ জ्न ५०            |
| 209              | ১৫০১ জ্লাই ১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৯৪৫       | ১৫৩৮ মে ৩০             |
| POR              | ১৫০২ জ्लाই q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৯৪৬       | ১৫৩৯ মে ১৯             |
| 202              | ১৫০৩ জন ২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৯৪৭       | ১৫৪০ মে ৮              |
| 220              | ५६०८ छन् ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284       | ১৫৪১ এপ্রিল ২৭         |
| 922              | ू ১৫०৫ बन्न 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282       | ১৫৪২ এপ্রিল ১৭         |
| 225              | ১৫০৬ মে ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240       | ১৫৪৩ এপ্রিল ৬          |
| 720              | ১৫০৭ মে ১৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20%       | ১৫৪৪ মার্চ ২৫          |
| 778              | ১৫০৮ মে ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৯৫২       | ১৫৪৫ মার্চ ১৫          |
| 220              | ১৫০৯ এপ্রিল ২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৯৫৩       | ১৫৪৬ মার্চ ৪           |
| 359<br>359       | ১৫১০ এপ্রিল ১০<br>১৫১১ মার্চ ৩১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | ১৫৪৭ ফেব্রুয়ারী ২১    |
| 22<br>22<br>22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | ১৫৪৮ ফেব্রারী ১১       |
| <b>৯১</b> ১      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | ১৫৪৯ জান্যারী ৩০       |
| ລວດ<br>20        | ১৫১৩ মার্চ ৯<br>১৫১৪ ফেব্রুয়ারী ২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ১৫৫০ জানুয়ারী ২০      |
| 252              | ১৫১৫ ফেব্রুরারী ১৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | ১৫৫১ জান্যারী ৯        |
| ৯ ২ ২<br>১ ২ ২   | ১৫১৬ ফেব্রুয়ারী ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | ১৫৫১ ডিসেম্বর ২৯       |
| 250              | ১৫১৭ জানুয়ারী ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ১৫৫২ ডিসেম্বর ১৮       |
| 248              | ১৫১৮ জানুয়ারী ১৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ১৫৫৩ ডিসেম্বর ৭        |
| ৯২৫              | ১৫১৯ জানুয়ারী ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ৬৫৪ নবেশ্বর ২৬         |
| ৯২৬              | ১৫১৯ ডিসেবর ২৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _         | ৫৫৫ নবেশ্বর ১৬         |
| 239              | ১৫২০ ডিসেম্বর ১২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ৬৫৬ নবেশ্বর ৪          |
| ৯২৮              | ১৫২১ ডিসেবর ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ৫৫৭ অক্টোবর ২৪         |
| みそみ              | ५७३२ नरकन्त्र २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ৫৫৮ অক্টোবর ১৪         |
| 200              | ১৫২০ নবেশ্বর ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>০০০</b> ৯ অক্টোবর ৩ |
| 202              | ३৫२৪ वक्टबंदन २৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ,       | ৫৩০ সেপ্টেবর ২২        |
|                  | all and state of the state of | ಎಲಎ ३     | ৫৬১ সেপ্টেম্বর ১১      |

|             |                    |             | 11 1 11                               |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| হিজরী সন    | <b>ब</b> ्रीकोक    | হিজরী সন    | या निवास                              |
| \$90        | ১৫৬২ আগস্ট ৩১      | 246         | ১৫৭৮ মার্চ ১০                         |
| 742         | ্১৫৬৩ আগস্ট ৩১     | ৯৮৭         | ১৫৭৯ ফেব্রুয়ারী ২.৮                  |
| 204         | ১ ১ ৯৪ আগস্ট ৯     | <b>৯</b> ৮৮ | ১৫৮০ ফেব্রুরারী ১৭                    |
| ৯৭৩         | উদ্ভেও জনলাই ২৯    | <b>৯</b> ৮৯ | ১৫৮১ ফের্য়ারী ৫                      |
| 28          | ১৫৬৬ ब्युमार्ट ১৯  | 220         | ১৫৮২ জান্যারী ২৬                      |
| ৯৭৫         | ১৫৬৭ জুলাই ৮       | 244         | ১৫৮० जान्याती २.৫                     |
| ৯৭৬         | ১৫৬৮ जन २,७        | 225         | ১৫৮৪ জান্যারী ১৪                      |
| ৯৭৭         | ১৫৬৯ জ্ন ১৬        | 220         | ১৫৮৫ জান্যারী ৩                       |
| ৯৭৮         | ১৫৭० <b>ज</b> ्न ৫ | 228         | ১৫৮৫ ডিসেম্বর ২৩                      |
| ৯৭৯         | ১৫৭১ মে ২৬         |             | ১৫৮৬ ডিসেম্বর ১২                      |
| 240         | ১৫৭২ মে ১৪         | 299         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ৯৮১         | ১৫৭৩ মে ৩          | ৯৯৬         | ১৫৮৭ ডিসেম্বর ২                       |
| 245         | ১৫৭৪ এপ্রিল ২৩     | >20         | ১৫৮৮ नर्यन्तव २०                      |
| ৯৮৩         | ১৫৭৫ এপ্রিল ১২     | <b>୬</b> ୬ନ | ১৫৮৯ নবেশ্বর ১০                       |
| 248         | ১৫৭৬ মার্চ ৩১      | 277         | ১৫৯০ অক্টোবর ৩০                       |
| <b>୬</b> AG | ১৫৭৭ মার্চ ২১      | 2000        | ১৫৯১ অক্টোবর ১৯                       |
|             |                    |             | •                                     |

### নিদে শিকা

অক্ষয়কুমর মৈত্রেয় ১৭৪ অখী সিরাজনুদ্দীন ৩৮ অগ্নি পরিগতা ২৬৪ অথব-সংহিতা ২৮২ অদৈবত আচার্য ২৬৯, ২৭৮ অশ্বৈত প্রকাশ ৩৪৩ অশ্ভূত আচার্য ৪০৫ অনশ্ত মাণিক্য ১৩৮, ১৪১ অনুরাগবল্লী ৪০০, ৪০১ অপ্রাসরোলেদীন ইল্লাহ্ ৭ অন্নদা মঙ্গল ২২৩, ৩০২, ৩২৯, ००२, ००४, ००৯, ०६० অমরকোষ ৩১১, ৩৭০ অমর্মাণিক্য ৪৯৭ অমরাবতী ৪৯৭ অযোধ্যার বেগম ৩৪১ অর্জবদন ১৩ অধ্কালী ৩৫৭ অল স্থাওয়ী ৩৪, ৪৩, ৫৩ অল আশরফ বার্স্বায় ৫৩ অসমীয়া ব্রঞ্জী ৮০, ১০১, ১১৭ অহোম ব্রঞ্জী ৯৯, ৪৮১ অহোম রাজ ৪৪

W

আ্যাডামস্ (মেজর) ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১৪ আইন-ই-আকবরী ৪২, ৫৫, ৪৮৯ আকবর থান ৯ আকবর ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১০০, ১০২, ১৩৬, ১৪৫, ১৬২, ২১৭, ৩০৭,

আজম খান ৪৩ र्जाकम् ५८१, ५६५, ५६२, २२५, २२४ আদিনা মসজিদ ৪০, ৫১, ৪৫২, 860, 866 আনন্দ বৃন্দাবন চম্প্ ৩৬০ আনন্দময়ী দেবী ৩১৫ আফল্সো-দে-মেলো ১০৬, ১০৭ আফিক ৩৬, ৩৯ আমিন খান ১৫. ১৬ আমিনা বেগম ১৬৭ আমীর খসর ২৩ আমীর চাদ ১৭১ আমীর জৈন্দ্রীন ৬১ আরমাডা ২৩৩ আরাব আলি খাঁ ২০৯ আলমগীর (দ্বিতীয়) ১৮২ আলমগীরনামা ৭৯ আলম চাদ ১৫৪ আলবির্ণী ২৪৩ আলাউদ্দীন (শিহাব্দ্দীনের প্র) ৪৭ আলাউন্দীন আলী শাহ ৩৪ আলাউন্দীন জানী ৮, ১১ वानाउँग्गीन मन्द्र भार ১১ আলাউন্দীন হোসেন শাহ ৭৩, ৭৪, 209, 806, 868 আলাউন্দীন ফিরোজ শাহ 6৭, ৪৯, 202 আলা-অল হক ৩৮, ৪০, ৪৩ আলাওল (কবি) ৩১৩, ৩৪৩, ৪১০, 855, 858 আলীবদী খান ১৫৪, ১৫৫-১৬২, 366, 396, 220, 228, 226, . 548 ,600 ,40<del>0</del>

আলীমদান ৩, ৫, ৬, ১০৯
আলী ম্বারক ৩১, ৩২
আলী মেচ ৩, ৪
আবদ্র রক্জাক ৫৩
আব্দুল ফজল ৪৬৩
আব্দুল ফজল ৪৬৩
আশ্বফ সিমনানী ৪৮
আসকারি ১১৪
আসাদ জামান খাঁ ১৯৪
আসাম ব্রঞ্জী ৭৯
আহমদ শাহ আবদালী ১৭২, ১৮২
আহমদ শাহ দ্ররাণী ১৬০
আহ্মদ্ শিরান ৫

È

ইউস্ফ জোলেখা ৪৬ ইথতিয়ার্দ্দীন গাজী শাহ ৩৩, ৩৫ ইখতিয়ার শান য় জবক তুগরল খান ১১ ইথতিয়ার, দিনিং শাহ-ই-বলকা ৮ ইথতিয়ার, দান ফিরোজ আতিগীন ইজারা বন্দোবস্ত ১৯২ ইম্জন্দান য়াহয়া ৩১ रेण्डाणीन जानी व रेण्ड-प्पीन यमयन स्करकी २, ১०, ইন্দ্রপ্রতাপ নারারণ ৪৯৬ ইন্দ্রমাণিক্য (দিবতীয়) ৪৯৮ ইব্ন্-ই-হজর ৩৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, & O हेर्न् रख्या २७, २५, ०२, ००, २७०, २०४, **०**०५, ०८५ ইৱাহিম ৪৯, ৫০ ইব্যহিম কার্ম ফার্কী ৩৮৬ ইয়াহিম খান ১০৩, ২২১ ইয়াহিম খান ফতেহ্জজ ১৪৬

ইরাহিম শকী ৪৮, ৫৩
ইরারিম স্র ১২৩
ইরারলতিফ ১৭৫, ১৭৯
ইলতুংমিস ৭, ৮, ৯
ইলিয়াস শাহ ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৯
ইস্মি ২৭
ইসমাইল গাজী ৫৮
ইসমাইল থান ১২৬, ১৪০, ১৪১,
১৪২, ১৪৩, ২১৭
ইসলাম খান ১১৭, ১৩৭, ১৩৯, ৪৮৩
ইসলামবাদ ১৪৯

≥

ঈশা খান ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ২১৭ ঈশবরপ্রেমী ২৫৯, ২৭০

æ

উদকস্পাশিতা ২৬৪
উদরমাণিক্য ৪৯০, ৪৯৭
উদরাদিত্য ২৪৩
উদ্ধরসন্দেশ ৩৬০
উধ্রানালা ২০৭, ২০৮
উপেন্দ্রনারায়ণ ৪৮৬
উমিচাদ ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭
উল্মান খান বলবন ১১
উসমান ১৪৪, ২১৭
উসমান (কুংল্ম খানের
ভাতুম্বুত) ১৩৫, ১৩৬

G

একডালা দুর্গ ৩৬, ৩৭, ৩৬৮ একলাখী প্রাসাদ ৫১, ৫৪, ৫৫ একলাখী ৪৫৪ এলিস ২১১

ঐতিহাসিক কাবা ৪০৫-৩৭

ওদন্তপ্রী বিহার (উদন্দ্-বিহার) ওয়াট্স্ ১৭৬, ১৭৮, ১৯৭ ওয়াট্সন ১৭১, ১৭৭ ওয়ারেন হেসটিংস ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৯৯, ৩৪১

**ই** উরঙ্গজেব ৩৩৭, ৪৬৪

Ф

কংসনারায়ণ ৩৮৫ কটকরাজবংশাবলী ৮১ কটসামা দুর্গ ১২২ কড়চা ৩৫৯, ৩৯৭, ৪০০ কংল খান ২৬ কৃতকোতৃকমঙ্গলা ২৬৪ কৃত্যতত্ত্বার্থ ৩৫২ কথাবত্ত; ২৮২, ২৮৩ কদ্ম্রস্ল ১০০, ৪৫৭ 'কদর খান' ২৯, ৩০, ৩১ ক্ষপণক ২৮৫ 'কুপার শান্দের অর্থ-ভেদ' ৪৪৮ किंशिलान्त एव ६१, ६४ কবিকংকণ চন্ডী ২০১, ২৩৭, ২০৮, ২০৯ ২৪৯, ২৫০, ২৯৬. ২৯৭, ৩০২, ৩১৭, ৩২৩, ৩২৭ কবি কর্ণপরে ২৭৬, ৩৫৯, ৩৬০, 066. 084. 088 ক্ৰীন্দ্ৰ পরমেশ্বর ৮৯, ৩৪১, ৪০৬ কবীর ২৮৪, ৩৪৫ কর্ণেল কুট ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০১ কণ'ওয়ালিস্ (লড') ২২০ কর্জভঙ্গা ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪ কল্যাণমাণিকা ৪৯৮ कार्रकाष्ट्रम् २२ काইकावाम (कान्नकावाम) २১, २२, 20. 28. 330 কুমারসাভব ৩১১

कार्रभमद्भः २५, २२ कार्यम् ३३ কানফাটা যোগী ২৮৯ কানিংহাম ৪৫৪ কামগার খান ১৮৪ কামতাপ্র ৭৮, ৭৯ -কামতেশ্বরী মন্দির ৪৮০ কামর, ২৬ কামর্প ৩, ১২, ৭৮ কামর্প কামতা ৪৪ কারেমাজর মী ৫ কায়েমাজ হসাম, দান ৫ কারণ্যাক ২০১ কার্বালো ৩০৭ कालाभाराषु ১১৭, ১২৩, ১৩०, २৫৪ কালিকামঙ্গল ৪৩২-৪৩৩ কালিজ্ঞর দুর্গ ১, ১১৬ কালিদাস ৩৭৫ কালীপ্রসন্ন সেন ৪৯৪, ৪৯৭ কালীসপর্যাবিধি ২৯৫ কাল, রায় ২৯৩ কাশিম খান ১৪৫-১৪৭, ১৬৩ কাশীরাম দাস ৪০৫, ৪০৭, ৪০৮ 'কিরাণ-ই-সদাইন্' ২৩ কিরীটেশ্বরী দেবী ৩৪৬ কিরীটেশ্বরী মন্দ্রে ২১৫ কিলা-ই-তুগরল ১৮ কিসল খান ২৯ : কীতিপতাকা ৩৭৪, ৯৭৫ কীতিলিতা ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭ কীতি সিংহ ৩৭৫, ৩৭৭ কীলোখারী ২২ কুটির-দেউল ৪৬৬-৬৭ কুৎব খান ১০২, ১০৩ কুংব, দান আইবক ১, ৫, ৬ কুংব্শাহী মসজিদ ৪৫৭ কুলজী ২৯৯ কুল্লক ভট্ট ২৯৪ কুস্মাবচর ৩৬৩

কৃত্তিবাস ৬১, ৬২, ৩৪৯, ৩৭৩, 044-044, 808 80¢, 80¥ कृष्णांत्र कवित्रांक १६, २११, ०६৯, ৩৯৯, ৪০২ কৃষ্ণকৰ্ণামূত ৪০০ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬ কৃষ্ণমঙ্গল ৪০২ कुकानम २७२ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ২৫৩, ২৯৫, 069, 064 কেদার রাম ৫৯, ১৩৪, ১৩৬ কেশবভারতী ২৬৯ কোণারক মন্দির ৪৬৭ ক্যাইলোড ১৮৪, ১৯২, ১৯৩ ক্যারন্যাক ২১০ ক্লাইভ ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, 594, 595, 540, 545, 540, ১৮¢, ১৮৬, ২১০, ২১¢, ২১৬ ক্ষেমানন্দ কেতকীদাস ২৩৯

থওয়াস খান ৮৪, ১০৪
খাজা উসমান ১০৮
খাজা শিহাব্দদীন ৯৯, ১০০, ১০৫
খাজ্মার যুদ্ধ
খাদিম হোসেন ১৮৪
খান ইখতিয়ার্দদীন আতিগান ২৪
খান-ই-জামান ১১৮
খান জহান ৫৭
খিলজী ৩
খিলজী আমীর ৭
খ্মবাগ ৪৬২
খোজা পিন্ন ১৯৫, ২০৮, ২১৪
খোদা বখ্স্ খান ৯৯, ১০০, ১১৫

গ গঙ্গাধর কবিরাজ ৩৫৫, ৩৫৬ গজপতি ৫৮. ১৩০ গঙ্গগতি শাহ ১২৯

'গরগিন খাঁ' (গ্রেগরী) ১৯৫, ২০৮, 202 शाकी छेन्दीन देशान्-छेन् भन्नक् ১৮২ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৭৪ গিয়াসপরে ২৮ গিয়াস্দীন (তৃতীয়) ১১৯ গিয়াস্পীন আজম শাহ ৪১.৪৫ 84, 006, 858 গিয়াস, দ্বীন ২৬, ৪০, ৪৩, ৪৪ গিয়াস, দিনীন ইউয়জ শাহ ৬, ৮ ৩১১, ৩৩২, ৩৫৯, ৩৭৩ গিয়াস্দীন তুগলক ২৭, ২৮ 🕽 গিয়াস্দান বাহাদ্র শাহ ২৬) ২৮, २৯, ১১४ গিয়াস-ুদ্বীন মাহম্দ ১০২ গীতগোবিন্দ ২৬৯, ২৭৩, ২৭৯, গ্রুণরাজ খান ৬০ গ্ৰুতি ফটক ৮৮ গোপালবির্দাবলী ৩৬১ গোপালভট্ট ২৭০, ২৭৯, ৩৯৯ গোবিন্দমাণিক্য ৪৯০ গোবিন্দদাস ১০, ৩৯৫ গোবিন্দলীলাম্ড ৩৫৯ গোরক্ষনাথ ২৮৯ গোলাম আলী আজাদ ৪৩ গোলাম মুস্তাফা খান ১৫১ গোঁসাই কমল আলী ৪৮১ গোঁসাই ভট্টাচার্য ৩৫৭ গোড়ের ইতিহাস ৭৩ গোড় গোবিন্দ ২৬ ু গোরাই মল্লিক ৮৩

ঘসেটি বেগম ১৬৬-৬৭, ১৭০, ১৭২

চক্র প্রতাপ দেব ১২২ চতুরাশ্রম ২৬১ চন্ডীমঙ্গল ৩৫০, ৪২৩-২৭ চন্ডীদাস ২৭৩, ৩৭৩, ৩৪৯, ৩৭৭-৮২

চন্দ্রকান্ত তকলিংকার ৩৫৫ চন্দ্রশেখর ২০৬ চম্পক বিজয় ৪৭৮ চর্যাপদ ২.৮০ চাপকাটি মসজিদ ৬৪ চিরঞ্জীব সেন ৮৭ िं किल्का द्रम ५ ८ ४ চিলা রার ৪৮১ চেক্সিস খাঁ ২৪৫ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮১, ৩৯৮ চৈতন্যচরিতামূত ৭৫, ৮১, ৯৩, ৩০৬, ৩১৯, ৩২০, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৯, 09V, 022, 800, 805 চৈতন্য ভাগবত ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮৮, ৯০, ৯২, ২৬৯, ২৭৫, ৩১২, ୦২৫, ୦୦୦, ୦,୫୦, ୦৯৮ চৈতন্য মক্ষল ৬৭, ৮২, ২৭৬, ৩১০, ৩৩৫, ৩৮৬, ৩৯৮, ৩৯৯ চৈতন্য দেব ৬৮, ৭৪, ৮১, ৮২, ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৫, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, २१७, २१८, २१६, २११, २४०, २४४, ७०७, ७১४, ७১৯, ७२७, ooo, ooq, o80, o86, o60, 069. 098. 086. 085-035 চৈত সিংহ ৩৪১ চৌথ ১৫৮, ১৬২

Œ

হত্তমাণিক্য ৪৯১, ৪৯৮
হান্দোস্যোপনিষং ২৮২
হুটি খান (নসরং খান) ৮৪, ৮৭,
৯৪, ৪০৬
হোট সোনা মসজিদ ৮৮
হে থুই-ফা ৪৮৭, ৪৮৮

कशर तार्त ८৯৯ कशर रणठे ५६८, ५५७, ५४५, २०७, २०४, २३२, २२० জগদানন্দ ৩৯৬ জগন্নাথ মন্দির ১২৩ क्रजनी २१४ জবচার্ণক ১৬৪ জবরদস্ত খান ১৫১ জমি মসজিদ ৪৫৯ জয়নারায়ণ ২৩৬ জয়মাণিক্য ৪৯৭ জয়দেব ৩৭৩ জয়ানন্দ ৬৭, ৬৮, ৩৪৩, ৩৯৮, ৩৯৯ জলাল খান ১০৪, ১১৫ क्रनान्द्रभीन ७५५, ७७२ जनान्द्रभीन ६७, ७७७ জলাল্মুন্দীন (দ্বিতীয় গিয়াস্দোন) ১১৮ क्रवानाम्मीन थिनकी २८. २७ জলাল্দান ফতেহ্শাহ ৬৫, ৭০ জলाल प्रतीन सम्पालानी ১১, ১৩ कलाल, ज्रीन भार २,७, ८९. ৫০, ৫২, ৫৫ ष्मी न ১৭०, ১৭৫, ১৮৪, ১৯৬ জাজনগর ৫, ৯, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, २ं०, २८, २७ জাফর খান ৩৯, ৪০ জাফর খাঁ গাজি ৩৩৭, ৪৫২ জাফর খাঁর মসজিদ ৪৫৫ জাহাঙ্গীর ১৩৬, ২১৭, ৩৩৮ জাহাঙ্গীর কুলীখান ১৩৬ জাহাঙ্গীর নগর ১৪৬ জাহিদ বেগ ১১৫ জাহবা (জাহবী) দেবী ২৭৮. ৩৯৪. 802 किकिया कर ১১২, ২৪৪ জিয়াউন্দীন বারনি ১৫, ১৬, ১৮, २१. ७५ জীৰ গোস্বামী ৫১, ২৭০, ৩৫৯, 640 জীম্ভবাহন ২৫৫ क्रमा धान २५, २४

জৈন্দান ৪১০ জৈন্দান আহমদ ১৬০, ১৬১ জো আঁ-দে-সিল ভেরা ৮৫, ৮৬ জো-আঁ দে-বারোস্ ৭৫, ৭৬, ২৩৫ জোয়ানেস্ডি লারেট ৩৩১ জ্ঞানদাস ৯০, ৩৯৪

ট ঠ ড ঢ
টমাস্ বাউরী ৩৩৩
ট্যান্তানির্যার ২২৯, ৪৬৩
ঠগী (ম্সলিম) ২৫
ডাঙ্গর-ফা ৪৮৮
ড্রেক (গভর্গর) ১৬৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪৯

Q

তকী খান ২০৫, ২০৬ তত্ত্বদীপিকা ৩৬৬ তন্ত্রসার ২৫৩, ২৫৬, ২৬২, ২৯৫ তবকাং-ই-আকবরী ৩৫, ৪৮,৫৫,৮৮ তবকাং-ই-নাসিরী ২. ১ তমরখান শামসী ১৭ তম্ব খান ১০, ১১ তাজ-উল-মাসির ১ তাজ খান ১১৯ তাতার খান ১৪, ২৭ তারিখ-ই-ফিরিসতা ১৫, ৩১, ৩৫, 84. 66. 40. 45. 90, 44, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ১৫, ৩৫, ৩৯ তারিখ-ই-ম্বারক শাহী ৩১, ৩৭ তাজ্যুদ্দীন আসলান খান ২, ১৩, ১৪ তারিখ-ই-আকবরী ৬৫ তুগরল খান ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, 54, 55, 20, 840 জ্ঞাল খা ১০৯ ভরকা কোতরাল ৭৯ তুরবক ১১

'তুরীয়ক' ২৬০
তৈম্র লক ৫৩
তোডর মল ১২৮, ১২৯, ১৩০
তিপ্র বংশাবলী ৪৮৮
তিবেণী ২৬
তিহুত ২৭

দণ্ডবিবেক ৫৯ দক্ষিণ রার ২৯৩ দন্জমর্দন দেব ৪৮, ৫০, ৫২, ৩৮৪ দন্জ মাধ্ব ১৯ দরংরাজ বংশাবলী ৪৮১ দশরথ দেব ১৯ 'দঙ্ভক' ১৯৮, ২০০, ২০২ দা এসিয়া ৭৫, ৮৫ দাউদ করবাণী ১২৫-১৩১, ২১৭ দাউদ খান ১৩১, ১৩২ माचिल-मन्न ७ शासना ७०, ८६१ দানকোল কোম্দী ৩৫৯, ৩৬৩ मानिरहाम ११ দানসাগর ২৯০ দামোদর দেব ১৯ দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩৪৪ দীনেশ্চন্দ্র সেন ৩৩৯, ৪০৬, ৪৪৫, 884, 840,899 प्तराकार्षे २, ८, ७, ५ দেবমাণিক্য ৪৯৭ দেবসিংহ ৫০ দেবীপ্রাণ ২৬১, ২৬২ দেবীভাগবত ২৫৩ দ্যাভিক্তি তর্মিনী ৫৭, ২৯৪ प्राप्तानियनी ১०৮ দুর্গোৎসব বিবেক ৩৫২ मृलाल गावनी १৯ দোহাকোষ ২৮৪ দৌলত কাজী ৪১০, ৪১১, ৪১২ দিবজবংশীদাস ২৩২ দ্বিজ হরিরাম ২৪০

¥

ধন্যমাণিক্য ৮২,৮০, ৮৪,৪৮৯,৪৯৭
ধর্মঠাকুর ২৮৯
ধর্মপাজা বিধান ২৪৪, ২৮৯
ধর্মাক্ষল ৩২৫
ধর্মাক্ষল ও ধর্মপারাণ ৪২৭-৪৩০
ধর্মামাণিক্য ৪৮৭, ৪৮৮ (দ্বিতীয়)
৪৯১, ৪৯২
ধ্বজ্মাণিক্য ৪৯৭

न

নক্ষর রায় ৪৯০ नक्रम, एपीनार् २১৫ নত্তন বা লত্তন মসজিদ ৪৫৪ नमीया ১, ২ নন্দকুমার ১৭৩, ১৮৭, ৩৪১, ৪৪৭ নন্দিকেশ্বর পর্রাণ ২৫৪ নিদ্দা ২৭৮ নবদ্বীপ ১৩, ১৪ নবরত্ন মন্দির (কান্তনগর) ৪৭৬ নবীনচন্দ্র সেন ১৭৪, ১৭৬ नत्नात्राज्ञेष ५२८, ८४५, ८४२, ८४०, 828 নর্রসংহ জেনা ১২২ নরহার চক্রবভা ৩৯৬ নরহার সরকার ৩৯৩ নরেন্দ্র মাণিক্য ৪৯১ নরোত্তম ঠাকুর ২৭৮ নরোত্তম বিলাস ৪০১ নলিনীকাশ্ত ভটুশালী ০৮০ নসরং শাহ ৭৬, ৮৪, ৯০, ৯৮, ১০০, \$08, 3A6, 866, 869. नाष्ट्रिय উদোলাহ ১৮২ नाथशन्य २४४ নাথসাহিত্য ৪১৭-১৯ नानक २४८, ०८६ नावान-टकार्छ ৫ 'নারারণী মুদ্রা' ৪৯৩ নাসির শীন ইক্রহিয় ২৬-২৯

নাসির্শ্নি মাহ্ম্দ ৭, ৮, ১১,
১৩, ২০, ৫৫, ৫৬, ৭১, ৪৬৭
নিউটন ৩৩৩
নিকলো কণ্টি ২৩২
নিজাম্শ্দীন ২২
নিত্যানন্দ ঘোষ ৪০৬
নিত্যানন্দ ঘোষ ৪০৬
নিত্যানন্দ ঘোষ ৪০৬
নিমাই পশ্ডিত ৩৪২
নিমাসরাই মিনার ৪৬২
নিরঞ্জনের র্শ্না ২৪৪
ন্নো-দা-কুন্হা ১০৫
ন্র কুংব্ আলম ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯,
৫০, ৭৩, ১১
ন্রজাহান ১৩৬

**'9**1

পক্ষধর মিশ্র ৩০৯, ৩১২ পণ্ডানন তক্রিত্র ৩৫৬ পদচন্দ্রিকা ৬০ পদ্মপর্রাণ ২৫৪ পশ্মাপরাণ ৩২১ পন্মাবতী ৩২৫, ৪১১, ৪১২, ৪১৩ পরমানন্দ সেন ৩৯৮ পরাগল খান ৮৬, ৯৪, ৪০৫ পরীক্ষিৎনারায়ণ ১৪৫, ১৪৭, ৪৮৩, 828 পত্রিগীজ ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩২৫ भनामीत यूष्प ১৭৪, ১৭৬, २२७ পাকিস্তান ৩৪৪ পাশ্চুরা (মালদহ) ২৭, ৩৪ পাণিগ্হীতী ২৬৪ পাণিপথের প্রথম যুন্ধ ৯৬ পিশ্ডার খিলজী ২৯ প্নভূপ্ৰিভবা ২৬৪ প্রন্দর খান ৮৭ প্রাণসর্বস্ব ৬২ প্রেবোত্তম দেব ৮০, ৩৫৪ প্রবিকাপর ২৬৪

পেশোয়া বালাকী রাও ১৫৮, ১৭৪
পোনর্ভবা ২৬৪
প্রতাপাদিতা ১০৮, ১০৯, ১৪২, ১৪০,
২১৭, ২৪১, ০১৮, ০০৮
প্রতাপর্দ্র ৮০, ৮১, ০৫০, ০৫৪
প্রাণক্ষ বিশ্বাস ০৫৮
প্রাণানারায়ণ ৪৯০
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ০৫১
প্রিয়শ্বদা দেবী ০১৫
প্রেমবিলাস ০৪০, ৪০০
প্রেমভিক্ত চিন্দ্রকা ৩৯৬

¥

ফক্র্-উল্-ম্ল্ক্ করিম্নদীন ১০ ফখর্শ্দীন ৩০-৩৩ ফখর্নদীন ম্বারক শাহ ৪৮৯ ফতেখানের সমাধিভবন ৫১ ফরজ-ই-ইব্রাহিমী ৬১ ফার,খাশরর ১৬৪ ফাগ্লেন ৪৭৬ ফিরিশতা ৪৫, ৫১, ৬৯, ৭৭ ফিরোজ মিনার ৭১, ৪৫৮, ৪৬২ ফিরোজশাহ তুগলক ৩৫. ৩৬. ৩৯. 80, 559, 099 ফিরোজাবাদ ২৭ ফুলার্টন ২০১ क्लाउँ উই नियम ১৬৫ ফ্রাণ্কলিন ৪৫৪ ङ्यान्त्रित्र वृकानन ५७

ব
বথতিয়ার খিলকা ১-৫, ১০৯, ২৪৪,
৩৩৯, ৪৮০
বড়সোনা মসজিদ ৪৫৫
বড়াকুডীদাস ৩৭৮, ৩৭৯
বদায়ন ১
বিদিউক্সমান ১৫৪
ক্ষামান ১৮

বিশ্কমচন্দ্র ৯৩৮. ২০৬, ২১৩, ২২২, 088 বন্দিঘর ১১৩ বাহাভ ৮৭ বরপার গোহাইন ১১ বগী ১৫৬ বরপত্র গোহাইন ৮০ বলবন ১৬-২২, ২৫ বলবস্ত সিং ১৮২ বালনারায়ণ ১৪৭ বল্লালসেন ২৯০ বসনকোট (দ্বর্গ ) ৯ বসোআহ্পর ৬৩ বহার খান ৯৬ বহরাম খান ২৯, ৩০, ৩১, ৪১৩ বহারিস্তান-ই-ঘায়েবি ৩১৮ বাউল সম্প্রদায় ২৮৫, ২৮৭ বাইশ দরওয়াজা ৬৫ বায়াজিদ কররাণী ১২৪-২৫ বারভূঞা ১৩৪, ২১৭-১৮, ২২১ বারবোসা ৯২, ২৩৪, ২৪৪, ২৫০ বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ ১০০. 866-69 বাবর ৭২, ৭৬ বাবরের আত্মকাহিনী ৯৫. ৯৭ বাঁকুড়া ১৮ বার্রান ১৯, ৩৭ বাণিয়ার ২৩৮, ৩৩০ বাগদন্তা ২৬৪ বামাক্ষ্যাপা ৩৫৭ বারবক শাহ ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, 055, 008 বান্দ্রীকি ৩৮৭ বাস্পেব খোষ ৩৯৩ বাস্বদেব সার্বভৌম ৬০, ৬৭, ৩১০ বাহাদ্র শাহ ১৫২ বিক্রমপরে ১৪০, ১৪১, ১৬৮ বিক্রমাদিত্য ৩৭৫ विषय गर्छ ७७, ७४, २०১

বিজয় মাণিকা ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯৫, ভ্যানসিটাট ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৯, 829 বিপ্রদাস পিপলাই ৮৯ বিদ্যাবাচস্পতি ৯০ বিদ্যাপতি ৪৫, ৫৭, ১০৮, ২৯৪, 090-099, 088 'বিদন্ধ মাধব' ৩৬৩ বিশ্বক সেন ২৭২ ⊾ বিশ্ব সিংহ ৭৯, ১২৪, ৪৯২ বিশ্বনাথ চক্ষবতী ৩৫৯, ৩৬২, ৩৬৬ 'বিসজনৈ' ৪৯০ বীর হাম্বীর ১৩৯ বীরভূম ১৮ ব্কানন ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬ ব্রঘরা খান ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, २৫, ১০৯, ১১৩ বুসী (সেনাপতি) ১৭৩ বৃহন্ধম প্রাণ ২৫৩, ২৬১, ২৬৫, ২৭৯, ২৯০ বৃহল্লান্দকেশ্বর ২৫৪, ৩৬৪ वृम्पावन माम ७५, ७४, ७৯, २५६, २१७ ব্হস্থিত মিল্ল ৬০ বেনাপোল ১৩ বেকন ৩৩৩ বৈরাম খান ১১৮ বৈজয়•তী দেবী ৩১৫ বৌঠাকুরাণীর হাট ১৩৮ রন্ধাবৈবত্ত পর্রাণ ২৫৪, ৩৬৫ ব্রাহ্মণ-ব্রোমান ক্যার্থালক সংবাদ ৪৪৭

ভব্তি রত্নাকর ৩৯৬, ৪০০, ৪০১ ভব্তি ভাগবন্ত ৮০ ভরত সিংহ ৫৯ ভাগবত ৪০৮-৯ ভাগবত প্রাণ ২৫৪ ভাগামনত ধ্পী ৩০৬

२००, २०२, २०८, २১०, २১১, ভারতচন্দ্র ২২৩, ৩০২, ৩১২, 802-88 ভবানন্দ মজ্মদার ৩৩৮ ভার্থেমা ২৩৪, ২৩৫ ভাস্কর পণ্ডিত ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯ ভাস্কো-দা-গামা ১৬২ ভূদেব নূপতি ২৬ ভূষণা ১৪০ ভৈরব সিংহ ৫৭ ভ্রমরদ্ত ৩৬২

Ħ মথদ্য আলম ১৫ মগ ৩০৪, ৩০৭ -মগীস্কান (স্বতান) ১২, ১০ মঙ্গলকাব্য ২৯২, ৪১৯-২০ মতলা-ই-স্পাইন ৫৩ মধ্যদেন নাপিত ৩০৫ মধ্স্দন সরস্বতী ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬০ मध्र स्मन २ बनमामक्रम ५६, ५०, २०५, २०२, 085, 060, 820-20 মনরো ২১০ মন্সংহিতা ২৬২ মনোএল-দা-আস্স্মপ্সাম ৪৪৮ মনোদত্তা ২.৬৪ মন্দারণ দুর্গ ৫৮, ৮১ মন্দির ৪৬৪-৬৫ মমতাজ মহল ১৬৩ ময়মনসিংহ ২৫ ময়মনসিংহ গীতিকা ৪৩৭ মলফ.জং ২৬, ২৭ মল্লভূমির মন্দির ৪৭০ মস্লিন ২২৯ মহামাণিকা ৪৮৮ মহাভারত ৪০৫

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ২৯৫. ৩১২, ৩১৬ মহারাষ্ট্রপরোণ ১৫৬, ৪০৬ মহীন্দ্রনারারণ ৪৮৬, ৪৯৩ মহেন্দ্র দেব ৪৮, ৫২ মাগন ঠাকুর ৪১১ মাঝি কায়েৎ ৩০৫ মাণিকচন্দ্র রাজার গান ৩০৫ মাণিক চাঁদ ১৭১, ১৭০ মাদলা পাঞ্জী ৮১, ৯২ মাধবাচার্য ৩২৮ মাধবেন্দ্র পরে ১৬৯ মানরিক ২৪০, ৩২৩ মানসিংহ ১৩৪-৩৬, ১৩৭, ১৩৮, **386, 54**2 'মারাঠা ডিচ' ১৫৯ মার্তিম আফল্সো-দে-মেলো ১০০ মালাধর বস্ ৬০, ৯০, ১১০, 044-42 মালিক আন্দিল ৬৯ মালিক আব্রেজা ২৯ মালিক ইড্জ্বন্দীন রাহ্রা ৩০ মালিক ইলিয়াস হাজী ৩৪ মালিক কিওয়াম্নদীন ২২ মালিক তুরমতী ১৭ মালিক তাজনুদ্দীন ১৭ মালিক বেক্তর্স্ ১৯, ২০ মালিক নিজাম্পদীন ২২ भागिक भूक्ष्मत ১৯ মালিক সারওয়ার ৪৪ মালিক হিসাম, দ্দীন ৩১ মাসির-ই-রহিমী ৪৮ মাহ্ম্দ শাহ ১০৪-৭, ১১৫ মিজানাথান ২১৯, ২২৯ মিজা (মীজা) মক্কী ২৪১ মিজা দাউদ্ ১৯১ মিজা হিন্দাল ১১৪ মিরাং-উল-আসরার ৪৮ মিল (ঐতিহাসিক) ২০৩ भौन राज-रे-नित्राज ১, २, ৯-১১

मीतकामिम ১৯০-२১৪, २১৮, २२৫ মীরজাফর ১৬০, ১৬৭, ১৭২, ১৭৪, 596, 599, 596, 595, 565. 540, 546, 546, 549, 550. ১৯৩, ১৯৪, २०৭, २১०, २১२ **২১৪, ২১৫, ২২৪, ৩৪৬** মীরজ্মলা ১৪৮ মীর বদর্মদীন ২০৭ মীর মদান ১৭৯ মীরন ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০ মীর হবীর ১৫৪, ১৫৬, ৪৯১, ৪৯২ ম্কুন্দরাম ২৩৬, ২৩৯, ২৯৬) ২৯৭. 200 মুখলিশ ৩১ মুঙ্গেরের হত্যাকান্ড ২০৯, ২১০ ম্জাফফর শাহ ৭২, ৭৬, ৭৭ ম্জাফফর শাম্স্ বলখি ৪৩, ৪৫ মুনিম খান ১২০, ১২১, ১২৫, **>**29, >28 মুবারিজ খান (মুহম্মদ শাহ व्यापिन) ১১৭, ১১४, ১১৯ মুরারি গুপ্ত ২৭৫, ২৭৬, ৩৫৯, ৩৯৩, ৩৯৭ ম্শিদিকুলী খান ১৫২, ১৫৩, ১৬৫, २5*४*, २२5, २२७, २२८, २२৫, ২২৮, ৩৩৭, ৩৪৬, ৪৫৯ ম্লা আতার ৪০ ম্ল্লা তকিয়ার ৩৫, ৪৮ ম্সা খান ১৩৯-৪২, ১৪৬ ম্হম্মদ কুলী খান ১৮৩ ম,হম্মদ খান ১১৭ ম্হম্মদ ঘোরী ১ ম্হশ্মদ তুগলক ২৯, ৩০, ১১০ ম্হম্মদ বিন কাশিম ৪৬৪ ম্হম্মদ শিরান ৩, ৫, ৬ ম,হম্মদ শের-আন্দাজ ১৯ মেঘদ্ত ৩১১ মেং-খরি ৬৩ মেং-সো আ-ম্উন ৫৩

মোদনীপরে ১৮ মোদনারায়ণ ৪৯৩ মোহনলাল ১৭৯, ১৮০, ২২৫ মোসাহেব খান ১০৪

4

যজ্ঞনারারণ ৪৮৬
যদ্নন্দন দাস ৩৯৬

যবন হরিদাস ৬৬, ৯৪
বশোধর মাণিক্য ৪৯৫
যশোমাণিক্য ৪৯৮
যশোরাজ খান ৮৭, ৩৪০, ৩৯৩
যাজ্ঞবনক্য ২৫২
যাজ্ঞবনক্য ২৫২
যাজ্ঞবনক্য ২৫২
র্স্কেলপতর্ ২৩২
র্স্কে ৩৯
র্স্কে শাহ ৬৫
র্ংলো ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৫৭

न्न

রঘ্দেব ৪৮২, ৪৮৩

রঘুনন্দন ২৬৩, ৩০৫, ৩১৬, ৩৫২ রঘুনাথ শিরোমণি ৩০৯, ৩১০, ৩১২, 969 রঘ্বংশ ৩১১ রঘ্নাথ ভট্ট ২৭০, ৩৯৯ রঘ্জী ভোসলা ১৫৮ রঘুরাম জেনা ১২২ রঘুনাথ দাস ২৭০, ২৭৮, ৩৫৯, 022 রত্ন-ফা ১৫, ৪৮৮ রত্বমাণিকা ৪৯১ রবীন্দ্রনাথ ১৩৮ রস্ক বিজয় ৪১৪ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১, ৪৯৭ রাগনামা ৪১৩ রাজনগর ১৬৮ রাজধর মাণিক্য ৪৯৭

রাজবল্লভ ১৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৮২, 589, 582, 589, 209, 208 রাজমালা ১৫, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৯৮, 894, 844, 856, 856 রাজর্ষি ৪৯০ রাজা গণেশ ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৬৮, ২৪৩, ৩৫২, ৩৭৭, ৩৮৫ রাজা ডিয়াঙ্গা (আরাকানের রাজা) ১৬৩ রাজা-ফা ১৫ রাজা রঘুনাথ ১৩৭ রাজা বিয়াবানি ৩৮ রাজা রাজকৃষ্ণ ২৯৫ রাজা রামমোহন রায় ৩৪৪ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩৬৫ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৩৪ রাণী ভবানী ১৭৬, ৩১২, ৪৭৬ রাণী ময়নামতী ২৮৯ রামকৃষ্ণ পরমহংস ৩৫৭ রামচন্দ খান ৯৩ রামচন্দ্র ভঞ্জ ১২৩ রামদেবমাণিক্য ৪৯৮ রামনারায়ণ ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, 549, 559, 205, 204, 255, 225 রামপ্রসাদ সেন ২৯৬ রামাই পণ্ডিত ৩০৫ রামানন্দ ২৭৯ রামায়ণ ৪০৪ রাল্ফ্ ফিচ ৩৩০ রায় দ্র্লভি ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯. ১४১, ১४২, ২২০ রায়মঙ্গল ৪৩৩ রায়ম্কুট বৃহস্পতি মিশ্র ৩১১ বিয়াজ-উস্সলাতীন ৪৮, ৫৪, ৫৫. **৫৬, ৬৫, ৬৯, ৭৮, ৮০, ৯৫,** 500, 505, 209 রিসালং-ই-শুহাদা ৫৮ র কন দ্বীন কাই কাউস ২৪, ২৫

র্কন্ণদীন বারবক শাহ ৫৮, ৬৯,
৭৩, ৯৫, ৩৮৫, ৩৮৬, ৪৮৯
রুশ্ম জঙ্গ ১৬১
রুপ (হোসেন শাহের দবীর
খাস) ৮৭, ২৭১, ৩৪০
রুপ গোস্বামী ৩৬০, ৩৬৮, ৩৬৯,
৩৯৯
রুপনারায়ণ ৪৮৬
রুপমঞ্জরী ৩১৫
রেথদেউল ৪৬৫
রেনেল ২২৯
রেরাটাস্দুর্গ ১০৪

म

লথনোতি (লক্ষ্মণাবতী) ২, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৪১, ১০৯, ১১০
লক্ষ্মণ সেন ২
লক্ষ্মণমাণিক্য ১৩৮
লক্ষ্মণনারায়ণ ৪৮২, ৪৮৩, ৪৯২, ৪৯৩
লিত্যাধব ৩৬৩
লাউ সেন ২৮৯
লোটন মসজিদ ৬৪

শওকংজস ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০
শত্বর দেব ৪০৮
শত্বেমন ১৪৪, ১৪৫
শব্বরাবলী ৩৭১
শব্দমন্জামহার্ণব ৩৭১
শর্দ্নামা ৬৫, ৩৮৫
শামস্দ্রীন আহ্মদ শাহ ৫৫, ৫৬
শামস্দ্রীন ইলিয়াস শাহ ৩৩, ৩৪
শামস্দ্রীন ফিরোজ শাহ ২৫, ২৬,
২৭, ৪৮৮

শামসন্দেশি রুস্ফে শাহ ৬৪, ১০০ শায়দা ৩২ শারেস্তা খাঁ ১৪৭, ১৪৮, ১৪১, >60, 224, 855 শাহ আলম (শ্বিতীয়) ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৯২, ১৯৬, ২১০, ২১৫, 226 भार जनान २७, २८० শাহজাহান ১৪৬, ১৪৭, ১৬৩ শাহবাজ খান ১১৮ শাহ মোহাম্মদ সলীর ৪৬ শাহর্থ ৫৩ শাহস্জা ৪৬২ শিং-ছা-শ্যং-লান ৪৮, ৫২, ১১০ শিবমঙ্গল বা শিবায়ন ৪৩০-৩২ শিবভট্ট ১৮৪, ১৮৫ শিবসিংহ ৪৯ শিবানন্দ সেন ২৭৮ শিশ্বপালবধ ৩১১ শিহাব্দান তালিশ ৩২ শিহাব্দদীন বায়াজিদ শাহ 84. 89. 8F শিহাব্দ্দীন ব্গড়া শাহ ২৬, ২৭ শ্রুধ্বজ (চিলা রায়) ১২৪, ৪৮১ শ্ৰজাউন্দীন ২২২, ২২৮ শ্काউন্দোলাহ ১৮৩, ২০৯-১০, ₹56 **ग्**का ১৪৭, ৪১২ শ্বজাউদ্দীন মৃহ্ম্মদ খান 240 268, 266. শ্বটেন ৩৩১ শ্ন্যপ্রাণ ২৮৯ শ্রজন চরিত ৩৬১ শ্লেপাণি ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৮ २७८, २৯०, ७৫১ শের আন্দাজ ২০ শের খান ১৪ শেরখান শ্র ৯৬, ১১৫

শেরশাহ ১০২, ১০৭, ১১৭

শোভা সিংহ ১৫১, ১৬৫
শ্রাম্থবিবেক ৩৫২
শ্রীকর নন্দী ৮৪, ৮৯, ১০০, ৪০৬
শ্রীক্ষকীর্তান ২৭৩, ২৭৯, ২৯১,
০০৩, ৩১৭, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩২,
০৭৮, ৩৭৯, ৩৮১
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতাম্তম্ ৩৯৭
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ৬০, ৩৪৯
শ্রীনাথ ২৬৪
শ্রীনিবাস আচার্য ২৭৮, ২৯০, ৩৯৫
শ্রীপ্র ১৪০, ১৪১
শ্রীবাস ৬৭
শ্রীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা) ১২৭

म

সঙ্গীতশিরোমণি ৪৮ সংক্রিয়াসার দীপিকা ২৭১, ২৭২ সতী ময়নামতী ৪১২ সত্যনারায়ণ ৩৪৭ সত্যপীরের পাঁচালী ৪১৪, ৪১৫-১৬ সত্যপীর ৩৪৭ সভাবতী ৪৯৭ স্ত্রাজিং ১৪০ সদ্বিদ্ধ কর্ণাম্ভ ৩৬২ সনক ২৭২ সন্ধা ভাষা ২৮২ সনাতন ৮৭, ২৭০, ৩৪০, ৩৯৯ সনাতন গোস্বামী ৩৭৮ সন্দীপ ৩০৭ সপ্তগ্রাম ৯৩, ১৩০, ১৬২, ৩০৭ 'সপ্তপরকর' ৪১২ সমব্ ২০৯ সরফরাজ খান ১৫৩, ১৫৪-৫৫, ২২৪ স্মৃতিরত্বহার ৫৪ সরস্বতীবিলাসম্ ৮০ সরোর হ ২৮৪, ২৮৫ সহজিয়া ২৭৮, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৫, 244. 244. 00¢

সহজিয়া সাহিত্য ৪০৩ স্পণ্টদায়ক ২৮৩ সাতগশ্ব্জ মসজিদ ৪৫৫, ৪৬৬ সাতগাঁও ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৪, ১১০, ১২৭, ১০৮, ২৩৫ সাবিরিদ খান ৪১০ माना पर्ग ১०১ সাহিত্য দপ্ৰ ৩৬৮ 'সাহ্বিড়য়ান' শ্লপাণি ৩৫১ সাহ্ ভোঁসলা ১৫৮, ১৫৯ সিকন্দর শাহ ৩৫, ৩৯, ৪০, ৬৫, 844 সিকন্দর লোদী ৭৭, ৭৮, ৮৫ সিকন্দর শাহ স্রে ১১৭, ১১৮ সিজার ফ্রেডারিক ২৩৭ मिन्द्ध ১৭৯, ১৮० সিবাস্টিয়ান গোঞ্জালেস ১৪৬ সিরাজ উদ্দোলাহ্ ১৬১, ১৬৭-১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৯০, ১৯৫, ২১২, **২১৩, ২১৮, ২২৪, ৪৬২** সিরাং-ই-ফিরোজশাহী ৩৫, ৩৭, ৩৯ সীতারাম রায় ১৫৩, ২২১, ২২২ স্ফী. ২৮৪, ২৮৭ স্কুর সিং ১৮২ সূ্ব্লিধ রায় ৭৫ স্মতি দরওয়াজা ৪৫৮ স্বতান ইরাহিম শকী ৩৭৭ স্বতান গিয়াস্দ্ীন শাহ ৪৮৭ স্লতান মাম্দ ৪৫৪ স্লতান শাহ্জাদা ৬৯ স্লতান হ্সেন শাহ ৪৯৬ স্লতানা রাজিয়া ৯ স্লেমান করবাণী ১১৯, ১২০-২৪, 842 সেকেন্দর নামা ৪১২ সৈফ্লদীন ফিরোজ শাহ ৭০, ৪৫৮ সৈফ্রদ্দীন আইবক ৯ সৈয়দ গোলাম হোসেন ১৭৪, ২১২ সৈয়দ মূহস্মদ ২০৫

সৈয়দ স্কেতান ৪১০ সৈয়দ হোসেন ৭২ 'সোদকাওয়াঙ' ৩২ সোনারগাঁও ১৫, ১৮, ১৯, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০, ৮৪, ১১০, ১১৬, ২৩৫, ৪৮৯

₹

হংসদ্ত ৩৬০
হটী বিদ্যালংকার ৩১৫
'হবংক' ৩৩
হয়বংউলাহ্ ২৮
হরিচন্দন মুকুন্দদেব ১২২
হরিদাস ঠাকুর ২৭৮, ৩৪২, ৩৪৩
'হরিভক্তি বিলাস' ২৭১, ২৭২
'হরিলীলা' ২৩৬
হরিসিংহ দেব ২৭
হলওয়েল ১৬৯, ২৩৬
হসাম্ন্দীন ইউয়জ ৮
হাজীখান বটনী ১১৫
হাজীপুর দুর্গ ১২৬

হাজীর আলী থাঁ ১৮১ হাতেম খান ২৬ शिक्क 8२, 8७ হাবসী ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩ হাবসী স্বলতান ৭৬ रामका थान ১৮. ১১৫ হাসান কুলী বেগ ১২৯ হিম, ১১৮, ১১৯ হিরণ মিনার ৪৬২ হ্মায়্ন ৯৮, ১০২, ১০৪, ৯১৪, 55¢, 556, 558 হেমলতা ঠাকুরাণী ২৭৮ হৈতন খাঁ ৮৩, ৮৪ হোসেন কুলীখান ১৬৭, ১৬৮ হোসেন খান ফম্লী ৮৫ হোসেন শাহ ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮১, **४**२. ४८-४७, ४४-৯२, ৯৪-৯৬. ২৭৭, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৯৪, 848, 84% হোসেন শাহী পরগণা ৮০ হোসেন শাহশকী ৭৭

## ज्राभाषम ७ जर्दशासम

পৃষ্ঠা ১৫। ২৪ পংক্তির 'ভূগরল' এই নামের পরে নিয়লিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।

"কিন্তু ইহা অসম্ভব; কারণ মূদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে প্রথম রত্ন-মাণিকা ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন (৪৯৯ পূচা দ্রফ্টবা)।

পৃষ্ঠা ১৪৫। তৃতীয় পংক্তির "তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে" হইতে নবম পংক্তির শেষ "সাহায্য করিলেন" পর্যন্ত বাদ যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে নিয়লিখিত পংক্তিগুলি বসিবে।

কুচবিহার-রাজ কি কারণে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করেন এবং কিরূপে তাঁহার প্ররোচনায় ও সাহায্যে ইসলাম খান কামরূপ রাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন তাহা ৪৮২-৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা ২৯০। ২৪-২৫ পংক্তির "ইহাও বিশেষ দ্রস্টব্য·····উল্লেখ নাই" এই অংশ বাদ দিতে হইবে।

পৃষ্ঠা ৪৩৪। ১০ পংক্তির "হরিদেব" নামের স্থলে "রুদ্রদেব" পড়িতে হইবে।

## সংশোধন আবশ্যক

| পৃষ্ঠা      | পং <b>ক্তি</b> | মুজিভ পাঠ           | শুদ্ধ পাঠ      |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|
| >85         | ₹8             | নামক স্থানে         | শামক স্থানে )  |
| <b>58¢</b>  | २⊭             | ঘল                  | মুখল           |
| >66         | ३१, २७         | আলিবর্দী            | আলীবৰ্দী       |
| >69         | >              | <b>আলিবর্গী</b>     | আলীবদী         |
| 269         | <b>કર</b>      | >>8 <b>8</b>        | 2988           |
| >#•         | », >e          | শীর হবীর            | মীর হবীব       |
| >40         | <b>b</b>       | ভিগ্ৰহা             | ভিয়াঙ্গার     |
| 299         | •              | ক রিবেন             | করিবে          |
| >>1         | <b>२</b> 9     | রাজন্ধভের           | রাজবলভের       |
| 294         | >6             | বিভাগে              | বিভাগ          |
| ₹•₩         | 24             | <b>ट्रे</b> रदेशकरक | ইংরেজ দিগের    |
| <b>२</b> २२ | ۶۵ <b>,</b> ۶۶ | আসিল                | আমিল           |
| २२४         | >1             | হিদাব               | হি <b>শাবে</b> |

## वारला रमरमञ्जू देखिकाम स्थापन

| শৃষ্ঠা      | <b>গং</b> ক্তি |                      | শ্বন্ধ পাঠ                 |
|-------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 2.06        | 59             | ব্রীষ্টালের অধিক     | ইটাদে অভিত                 |
| 200         | 46             | ৰৰ্ণনাও              | বৰ্ণায়ও                   |
| रहर         | >•             | এনেরেশ তাহারা তথনকার | ভাহারা ভধনুকার এদেশের      |
| ₹86         | <b>२&gt;</b>   | <b>ক্ষ</b> সনা       | রশ্ম .                     |
| २१७         | 54             | चारश्न               | শান্ধে                     |
| 110         | <b>२•</b>      | ভাবে                 | ( শব্দটি বাদ যাইবে )       |
| 299         | <b>ડ</b> ેર    | নিৰ্যতন              | निर्ववन ,                  |
| २४२         | ₹•             | সাশ্ব্যভাষা          | সন্ধাভাষা 🔭 🤇              |
| 249         | >•             | অধিক                 | অধিক 🖟                     |
| २७२         | <b>\$</b>      | পঞ্ম অধারে           | চতুর্দশ পরিচেছদে 🚶         |
| ۵.۵         | •              | পঞ্চম অধ্যারের শেষে  | ৪৪৯ পৃঠায়                 |
| 999         | २३             | লাইব্নি জ            | <b>बाइर्</b> नि <b>र</b> ख |
| 983         | 7.9            | ভাহা দেয় নাই        | হিন্দু ভাহা দেয় নাই       |
| <b>V8</b> 6 | ۶.             | বিশাদের              | শ্রদার                     |
| 800         | 43             | चापिना भिनत्र        | আছিনা মদজিদ                |